# পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর জীবন-চরিত।

তদীয় জ্যেষ্ঠা কম্বা শ্ৰীহেমলতা দেবী প্ৰণীত

মূল্য সাড়ে তিন টাকা সর্ব্বস্থব সংরক্ষিত ১৩২৭ প্রকাশক—
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস,
১৬৮ কর্ণওয়ালিশ খ্রীট,
ক্রিকাতা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, প্রিন্টার—স্থরেশচক্র মজুমদার, ৭১।১নং মির্জাপুর ষ্ট্রট, কলিকাভা

# উৎসর্গ

আশার বাস ভবিষ্যতে। আমার সন্তানদিগের ক্রোড় যাহারা অলঙ্কত করিয়াছে ও করিবে প্রাণের সেই প্রিয়ধনগুলিকে

> বন্ধুদিগের নাতি নাত ্নিগণের চারু হস্তে আমার এই মহামূল্য সুম্পত্তি উপহার দিলাম।

### গ্রন্থকতীর নিবেদন।

আমার আজন্মের সাধ পূর্ণ হইল। বখন হইতে কলম ধরিতে
শিখিয়াছি তখন হইতে আমার প্রাণের বাসনা যে পিতৃদেবের
জীবনচরিত লিখিব। পিতা আমার বখন বিলাতে ছিলেন তখন
তাঁকে এই কথা লিখি, তছন্তরে তিনি লেখেন:—

"তুমি তোষার এক পত্রে লিখিয়াছ যে তুমি আমার জীবন-চরিত লিখিবে। ছি!ছি! এমন কাজ করিও না। তোমার-পিতার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। ঈশবের সেবাতে আমার এই শাশ্র যথন শুল্রবর্ণ হইয়া যাইবে, এই রসনা ঠার গুণগান করিতে করিতে যথন বাদ্ধিকাবশতঃ নিস্তেজ ও অসমর্থ হুইয়া আসিবে, এ চকু তাঁর বিশ্বাসীদলের स्थ मिथिए मिथिए यथन निर्द्धक ও अक रहेगा गाहेर्द, যথন আমি তোমার স্কন্ধে হাত দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে ষাইব এবং এথন যাহারা জননীর গর্ভে আছে তারা আচার্য্যের कार्या कतित्व त्मरे खीवत्नत्र मन्नाकान भर्याञ्च यनि वाँठिया थाकि এবং তুমি মা যদি বাঁচিয়া থাক তবে তোমার বাবার সামান্ত জাবনের বৃত্তান্ত লিথিবে। তোমার পিতার জীবনে জগদীখরের করণা কিরপ কাজ করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য দিও। আমার व्यावात कीवनहत्रिक तथा हहेत्व कावित्मक व्यापात नक्का हम्।" অতএব ভগবান্ যথন তাঁর অযোগ্য কন্তাকে বাঁচাইয়া রাখিরাছেন ి তথন আমার আজীবনের বাসনা পূর্ণ করিলাম।

আমি পিতার জীবনচরিত লিখিতেছি ওনিয়া অনেকে ভীত

হইয়াছেন, মনে করিতেছেন বুঝি বা অতিভক্তিবশতঃ আমি
পিতার চরিত্র অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলি। ভগবান জ্ঞানেন,
আমি একটা কথাও বাড়াইয়া লিখি নাই। আমার পিতার
অলোকিকত্ব কিছুই ছিল না, তিনি দেবতা ছিলেন না। তবে
আমার বিশেষ সন্দেহ আছে আমি তাঁর যথার্থ চিত্র আঁকিতে
পারিয়াছি কি না। আমি তাঁকে ঠিকরপেই বুঝিয়াছিলাম,
কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতেছি 'অনুরাগ অন্ধ নয়, বিরাগ
অন্ধ'। পিতৃভক্তি আমার চক্ষে সেই অঞ্জন লাগাইয়া দিয়াছে
যাতে তাঁর মহান চরিত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি; কিন্তু
অক্ষমতাবশতঃ ঠিক প্রকাশ করিতে পারি নাই।

পিতৃদেবের বিস্তর ভায়েরি আছে—আশা আছে তার কিছু কিছু সাধারণকে দেথাইতে পারিব। আমার এই গ্রন্থের অনেক উপকরণ সেই ভায়েরি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম পরিছেদটা স্বর্গীয় কালীনাথ দন্ত মহাশয়ের কলা শ্রীমতী বসন্তবালার প্রদত্ত একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দন্ত মহাশয়ের অমুজ্ব শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে এই সকল কথা বসন্তবালা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি এই জল্প বসন্তবালার নিকট কৃতক্ত আছি। আমার লাতা শ্রীমান্ প্রিয়নাথের নিকট নানাবিধ উপকরণ পাইয়াছি। তিনি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ কাজ ত তার আমার হজনেরই কাজ; স্থতরাং তাঁকে আর ধল্যবাদ দিব কি ? সাধনাশ্রম-সংক্রান্ত অধ্যায়টী লিখিবার সময়ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্জী কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমি বিদেশে

থাকি, বন্ধুগণের সহায়তা লাভের স্থুবোগ পাই নাই। বেমন লিথিয়াছি তেমনি ছাপাইলাম। পুস্তকথানি ক্ষুদ্র কলেবর করিবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। আমাকে অনেক কথা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের কাহারো কোন পরিচয় দিতে পারি নাই, কেবল আসল কথাটা বলিয়া অপর কথা সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভবিদ্যুতে আরও অনেক শ্রীর্দ্ধির স্থান রহিল। অনেক ক্রটি রহিয়া গেল, তাহা ভবিদ্যুতে সংশোধিত হইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকথানি প্রকাশ করিতে হইল, স্কতরাং নিভ্ল করিতে পারা গেল না।

এই পুত্তকথানি এত শীঘ্র মৃক্রিত হইয়া প্রকাশিত করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কেহই আমাকে ভরসা দেন নাই। প্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ ইহাকে যন্ত্রস্থ করিয়া যথা সময়ে প্রকাশিত করিবার গুরুভার স্বন্ধে লইয়া এক অসাধ্যসাধন করিলেন; কেবল তাঁরই ঐকান্তিক যত্নে আমার এই পুত্তকথানি আজ প্রকাশিত হইল।

'সব্জ্বপত্র' সহকারী শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই বইথানির প্রুফ দেথার কঠিন কার্যটী প্রসন্নমনে করিয়া দিয়া আমায় চির-ক্রতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই হুইজন সহ্বদয় ব্যক্তির নিঃস্বার্থ উপকারের কথা আমি বিশ্বত হুইতে পারিব না।

কলিকাতা, ৭ই জানুয়ারি, ১৯২১

গ্রন্থকর্ত্রী

## সূচীপত্ৰ

| বিষয়                             |     | পত্ৰান্ত                |
|-----------------------------------|-----|-------------------------|
| প্ৰথম অধ্যায়                     |     |                         |
| মজিলপুর গ্রাম ও তাহার ইতিহাস      | ••• | <i>ود</i> ــد           |
| দিতীয় অধ্যায়                    | -   |                         |
| বংশ পরিচয়—পিতা মাতা              | ••• | >98€                    |
| ভৃতীয় অধ্যায়                    |     |                         |
| জন্ম—মাতুলালয়—শৈশব               | ••• | 8 <i>৬৬</i> ৬           |
| চতুৰ্থ অধ্যায়                    |     |                         |
| বিত্যাশিকা ও কলিকাতায় আগমন       | ••• | ৬৭৭৯                    |
| পঞ্চম অধ্যায়                     |     |                         |
| ধর্ম্মচেতনা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ | ••• | 868                     |
| यर्छ प्रभाग ।                     |     |                         |
| বিধবা বিবাহের আন্দোলন             | ••• | >€>•७                   |
| সপ্তম অধ্যায়                     |     |                         |
| ব্ৰাহ্মসমাজে প্ৰবেশ               | ••• | >•8>>b                  |
| অষ্টম অধ্যায়                     |     |                         |
| ভারতাশ্রম                         | ••• | \$\$\$ <del></del> \$\$ |
| নবম অধ্যায়                       |     |                         |
| হরিনাভি বাস                       | ••• | 300>06                  |
| नगम অধ্যান                        |     |                         |
| ভবানীপুরে বাস                     | ••• | 704-786                 |
| धकान अशांत्र                      |     |                         |
| হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা            |     | ₩\$<68<                 |
| শাদশ অধ্যায়                      |     |                         |
| কুচবিহার বিবাহ                    |     | >৫9>७9                  |

| :   | . Vo                           |       |                     |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------|
|     | বিষয়                          |       | পত্ৰাক              |
|     | ত্ৰয়োদশ অধ্যায়               |       |                     |
|     | <b>দাধারণ ব্রাহ্মদমাজ</b>      | •••   | >46>                |
|     | <b>ठ</b> ळूक् <b>न अ</b> शाग्र |       |                     |
|     | ধর্মবীর—কর্মক্ষেত্রে           | •••   | >>0->>              |
|     | <b>शंकमम् व्यशा</b> स          |       |                     |
|     | পত্নী প্রসরময়ী                | •••   | >>85×               |
|     | বোড়শ অধ্যায়                  |       |                     |
|     | প্রবল কর্মময় ঘূগ              | •••   | 405 <del></del> 574 |
| *.  | সপ্তদশ অধ্যায়                 |       |                     |
|     | বিলাত যাত্ৰা                   | •••   | २५৯                 |
|     | षष्टीमुन ष्यशांत्र             |       |                     |
|     | বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর   | •••   | २२४                 |
|     | উনবিংশ অধ্যায়                 |       |                     |
|     | সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা            | •••   | 5875AP              |
|     | विः न ज्यसाम्                  |       |                     |
| 1   | क्रश्रामण्ड भिर्म              |       | २५५२৮५              |
|     | <b>একবিংশ অ</b> ধ্যায়         |       | * .*                |
|     | कीवत्नद्र त्नव व्यक्षांत्र     | • • • | २५२२৯१              |
| 1   | षाविश्य व्यक्षांग्र            | 124   |                     |
| 10  | শেষ চিত্ৰ                      | •••   | 59P-00-0            |
| 130 | <b>अर्थाविश्य अ</b> थाप्र      |       |                     |
| · . | শিবনাথের চরিত্রের বিশেষত       |       | 0+90>9·             |
|     | <b>ठ</b> ष्ट्रविः              |       | 44.00               |
| *   | সাধকরপে-ধর্মরাজ্যে             | •••   | 07A-00¢             |
|     | পঞ্চবিংশ অধ্যায়               |       | ·                   |
| 3   | সাহিত্য-ক্ষেত্রে               | ***   | 000-060             |
|     | পরিশিষ্ট                       |       |                     |
|     |                                |       |                     |
|     |                                |       |                     |

## চিত্ৰ-সুচী।

| > 1         | উবেশচন্দ্র বস্ত            | •••            | >•           | পৃষ্ঠায় |
|-------------|----------------------------|----------------|--------------|----------|
| ۹1          | শিক্ষাখের পিতা হরানন্দ     | •••            | २२           | *        |
| 91          | মজিলপুরের বাড়ী            | •••            | <b>૨७</b>    | *        |
| 8.1         | नियनारथंत्र बननी शांखां कर | र्गि           |              | ,,       |
| <b>c</b> .1 | শিবনাথের ৰাতুনালয়         | •••            | 84           | 29       |
| * 1         | শিবনাথের জন্ম গৃহ          | •••            | 42           | . 10     |
| 11          | ইবরচন্দ্র বিভাগারর         | <b>+ + *</b> : | W            | 25       |
| <b>+</b> 1  | गरम्बद्धाः कोशूनी          | ***            | • • •        | **       |
| > !         | ভাক্তার উনেশচক্র মুখোশার   | <b>गंत्र</b>   | bb           | **       |
| • 1         | धनवनी तनी                  | •••            | >>8          | *        |
| > 1         | निवनाथ ७ विद्यासम्बद्धिनी  | •••            | >२७          | Þ        |
| ١ ۶         | শিবনাথ বৌৰনকাৰে            | •••            | ४७४          | . **     |
| 01          | वाननात्राहन दक्            | ***            | <b>31</b> /8 | 39       |
| 8 1         | শিবনাথ সপরিবারে            | ***            | ₹•\$         |          |
| e 1         | কালীশহর স্কুল এম-এ ( ৫     | refle )        | 430          |          |
| * 4         | শিবনাথ (পৌঢ়াবস্থা )       | ••             | ₹84          |          |
| * 1         | বিৰনাধের পুত্র ও পুত্রবধ্  | • **           | 294          | •        |
| *1          | विकास (गरिका)              | •••            | 400          |          |



## পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর

### জীবন-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

### মজিলপুর গ্রাম ও তাহার ইতিহাস।

কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের রাজপুর, হরিনাভি, মজিলপুর প্রভৃতি গ্রাম বৈদিক ব্রাহ্মণকুলের প্রধান আবাসভূমি ;—তন্মধ্যে মজিলপুর গ্রাম সর্কাপেকা প্রধান ও অপেকারত আধুনিক। অনুমান গঙ্গার এক শাথা এক সময়ে এই পথে বহমানা ছিল-এখন আর সে গঙ্গার শ্স্রোত নাই। গঙ্গার সেই ধারা এখন মজিয়া গিয়াছে। মজিলপুর গ্রামে এখন যেখানে—এইরূপ প্রবাদ আছে—একসময় তাহা গঙ্গার গর্ম্ভ ছিল। গঙ্গা মজিয়া যে স্থানের উৎপত্তি, সেই গ্রামের নাম হইল "মজিলপুর"। মজিলপুর গ্রামের সকল পুষ্করিণীর জলই গঙ্গাজলের ত্যায় পবিত্র। মৃত্যুর সময় আপন আপন থিড়কীর পুকুরে সকলকে "অন্তর্জলি" করা হয়, তাহাতে গঙ্গাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সে গ্রামবাদী কাহারও সংশয় থাকে না—গ্রামথানি এমনই পবিত্র। গ্রামথানির কিছু বিশেষত্বও আছে। কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পড়িয়া ছারখার হইয়া গেল,—কিন্তু এই কুন্ত্র গ্রামখানি অন্তাবধি ম্যালেরিয়া রাক্ষ্মীর কবলে পড়ে নাই। এথানে ম্যালেরিয়া নাই এবং কৃত্র গ্রামথানিতে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের ঘনবসতি। জমিদার

দত্ত গণ হইলেন গ্রামের মধ্যবিন্দু—জমিদার বাড়ীর আশে পাশে ব্রাহ্মণ ও জমিদারদিগের আত্মীয় কুটুম্বের এবং গ্রামের সীমাস্ত প্রদেশে কামার, কুমার, হাড়ি, বাগদী প্রভৃতি ইতর জাতির বাস। গ্রামথানি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান। গ্রামথানির স্থার এক বিশেষত্ব এই যে, এক এক পাড়া জুড়িয়া এক এক পরিবারের বাস—যথা ভট্টাচার্য্য পাড়া, সেখানে ভট্টাচার্য্য বই অপর কেহ বাস করে না; দত্তপাড়া, বস্থপাড়া চক্রবর্ত্তীপাড়া, নন্দীপাড়া, কুমারপাড়া ইত্যাদি। গ্রামথানি বেষ্টন করিয়া থাল ;—সেই থালের জল কথনও বাড়ে, কথনও কমে। খালের সহিত নদীর যোগ আছে। ডায়মগুহারবার রেলওয়ে লাইনের মগরাহাটা নামক স্থানে রেলগাড়ী হইতে নামিয়া শাল্ডি বা ডোঙ্গা করিয়া জয়নগর, মজিলপুর প্রভৃতি গ্রামে বাইতে হয়। পূর্ব্বে যথন রেলপথ হয় নাই তথন লোকে ডোঙ্গায় অর্দ্ধপথ আসিয়া মগরাহাটা হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিত; কেহ কেহ বা গ্রাম হইতে কলিকাতার পদব্রজেই আসিত। এই মজিলপুর গ্রাম কলিকাতার ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং স্থন্দরবনের অতি সন্নিকটে। একশত বংসর পূর্বের এই সকল গ্রামে অত্যন্ত বাঘের উৎপাত ছিল। লোকে যেমন শৃগাল, কুকুর দেখিলে কিছুই আশ্চর্যা বোধ করে না, এই অঞ্চলের লোকেরাও ব্যাদ্রের দাক্ষাৎকার লাভ করাটাও তেমনি বড় অভুত ব্যাপার ভাবিত না। গ্রামের ভিতর বাঘের অবাধ গতি ছিল। এখনও সেখানে একটা পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় প্রতিদিন যেথানে সন্ধ্যার সময় বাঘে জল থাইতে আসিত। সে কালের লোকেরাও সাহসী े अदे विषक्ष हिन, वारचतु नाम अनित्नहे नाठि *दि*नां नहें ना

ছটিয়া ঘাইত। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুথে সেকালে বাঘের উপদ্রপের গল্প অনেক শুনিতে পাওয়া বায়। স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বয়স যথন পাঁচ বংসর ছিল তথন তাঁহারা কোটা ঘরে বসিয়া বাটীর সম্মুখের ঘাটে তিন দিন ধরিয়া প্রকাণ্ড এক বাঁডের সহিত বাবের যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের তৃতীয় দিবদ প্রাতঃকালে বৃষ এবং ব্যাঘ্র উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ৷ সেই ভীষণ সংগ্রামের কথা আজও সকলে বর্ণনা করে। কালীনাথ বাবুদের বাড়ীর দোতলায় একদিন বাঘ উঠিয়াছিল। বাঘের বিষয় আর একটা বড় কৌতুকের গল্প প্রচলিত আছে। গ্রামে বর্ষার প্রথম ধারা নামিলেই পুন্ধরিণী ডোবা ফুরিত হইয়া যায়, এবং সেই সময় শত শত কৈ মাছ জল হইতে উঠিয়া পড়ে। পুকুর পাড়ে কৈ মাছ কানে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়ায়, তখন আবালব্লদ্ধবনিতা কৈ মাছ ধরিতে ব্যস্ত হয়। দে এক বড় আমোদজনক ব্যাপার। একবার এই প্রকার বর্ষার দিনে ছুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলাবলি করিতে লাগিলেন-"ভাই, স্মাজ তুজনে ভোরে গিয়া খুব কৈ মাছ ধরা যাইবে, তুমি এসে সামাকে ডেকো।" ভোরে এক বন্ধু উঠিয়া ভাবিলেন—"একাই সব মাছ ধরিব, বন্ধুকে ডাকিয়া কাজ নাই।" তিনি গিয়া দেখেন অন্ধকারে বন্ধু অগ্রেই পুন্ধরিণীর ধারে বসিয়া মাছ ধরিতেছেন,— আন্তে আন্তে পিছন হইতে আদিয়া অন্ধকারে বন্ধুর মস্তক উদ্দেশ করিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন। কিন্তু এ কি সর্বাশ— এ বে বাঘ! ব্যাঘ্র মহাশয় মনের আনন্দে কৈ মাছ ধরিয়া থাইতে ছিলেন, আচন্ধিতে চপেটাঘাত থাইয়া গর্জন করিয়া এক দৌড় ব্রাহ্মণ এদিকে ব্যাদ্রের গর্জন গুনিয়াই অতৈতক্ত

হইরা পড়িলেন। ওদিকে অপর বন্ধু অপেকা করিয়া দেখিলেন বে ব্রাক্ষণের আর সাড়া শব্দ নাই—একাই মাছ ধরিতে যাই ভাবিয়া পুকুর পাড়ে আসিয়া দেখেন বন্ধু অজ্ঞান হইয়া তথার পড়িয়া আছেন। অনেক পরিচর্য্যার পর যথন তাঁহার সংজ্ঞা হইল তথন সকলে তাঁর বাঘের মাথায় চপেটাঘাতের গল্প শুনিয়া কৌতৃক করিতে লাগিলেন।

সেকালে মজিলপুরের লোকের এই প্রকারে বাঘের সহিত মর করিতে হইত। বাঘের উপদ্রব নিবারণের জন্ম এক এক পাড়া বেডা দিয়া দেরা থাকিত, তাহার একটী মাত্র প্রবেশ দার দিন থাকিতে থাকিতে বন্ধ করা হইত, তৎপরে সকলে নিশ্চিম্ব মনে আপন আপন গৃহে কাজ কর্ম্ম পূজা অর্চনা করিত। একশত বংসর পূর্বে যে মজিলপুর গ্রামের এই অবস্থা ছিল, তিনশত বংসর পূর্বে সেথানে ত গহন কানন ও হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি ছিলই। এই মজিলপুর গ্রামে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে-->০১১ সালে যথন দিল্লীখর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিতাকে যুদ্ধে জয় করিতে আসেন, তথন তাঁহার মুন্দী দক্ষিণ রাঢ়ী সমাজের কাশাপ গ্রোত্রজ কায়ত্ব পুরুষোত্তম দত্তের বংশজ সপ্তদশ পর্য্যায় ভূক্ত চক্রকেতু দত্ত, যুশোহরের ধুমখাটের সনিহিত চাঁপাফুলি গ্রাম হইতে পলায়ন ক্রিয়া আপন আত্মীয় কুটুম, ুপুরোহিত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি দঙ্গে লইয়া এই মজিলপুর গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। মজিলপুর গ্রামের অন্তিছই তথন ছিল না,—গ্রামটা তথন থালের স্মিহিত এক নব নির্মিত চরমাত্র। শিবনাথের পূর্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলজ শ্রীরুষ্ণ উদগাতা চক্রকেত দত্তের যজ্ঞপুরোহিত ছিলেন—তিনিও দত মহাশয়ের

সহিত আসিয়া এথানে বাস করিতে থাকেন। মজিলপুর গ্রাম
'থানি শ্রীরুষ্ণ উদগাতার বংশাবলী দারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
চক্রকেতু দত্তের সঙ্গে যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তাহার
মধ্যে বিখ্যাত হারাণচক্র রক্ষিত মহাশরের পূর্ব্ব পুরুষও একজন।
মজিলপুর গ্রামখানি বলিতে গেলে এই চক্রকেতু দত্তের পরিবার
পরিজন এবং তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত শ্রীরুষ্ণ উদগাতাকে অবলঘন
করিয়া গড়িয়া উঠে। স্কৃতরাং মজিলপুরের ইতিহাসের সহিত
চক্রকেতু দত্ত ও শ্রীরুষ্ণ উদগাতার নাম চির গ্রথিত। এই
উভয় বংশের কীত্তিকলাপে মজিলপুরের ইতিহাস পূর্ণ।

মজিলপুর একথানি ক্ষুদ্র গ্রাম,—ইহার কোন প্রাচীন ইতিহাস
নাই। পটু গীজগণ এই পথে এদেশে আসিয়াছিলেন কিনা
জানা যায় না, তবে পুটু গীজ দিগের যাত্রা বিবরণে ময়দা" নামে
একস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। বাস্তবিক মজিলপুরের উত্তর
পারে আজিও "ময়দা" নামে এক গ্রাম আছে। শুনিতে পাওয়া
যায় প্রাচীন কালে তথায় বন্দর ছিল। একথা বোধ হয় উপস্থানের
স্থায় অলীক কাহিনী নয়, কারণ এই অঞ্চলে লাঙ্গল দিবার সময়
মাটীর নীচে ভগ্ন জাহাজ, বোট ইত্যাদি জলমানের অনেক নিদর্শন
পাওয়া যায়। প্রাচীন জলপথের সন্নিকটেই যে এই অঞ্চলের
বসতি ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় য়শোহর
হইতে জলপথে স্থলরবনের ভিতর দিয়া চন্দ্রকেতৃ দত্ত এখানে
আসিয়া থাকিবেন। চন্দ্রকেতৃ দত্তের ফ্রপুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ
উদ্গাতা হইতে বংশ পরম্পরায় এই অঞ্চল দার্ফিণাত্য বৈদিক
ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাঢ়ী, বারেক্র ও বৈদিক এই তিন
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণই ব্রুক্র, য়াজন, ও

সংস্কৃতের চর্চা লইয়াই থাকিতেন। ইহারা কদাচ রাজ সেবা করিতেন। স্থতরাং চির দরিত্র হইয়াও ইহারা আত্মসন্মানে পূর্ণ হইয়া থাকিতেন।

শীরুষ্ণ উদ্যাতা যশোহর হইতে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের লোক নহেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামটাতে তাঁহার দক্ষিণ দেশ ইইতে আগমনের ইতিহাস নিহিত আছে। কিন্তু এ দক্ষিণ দেশ উৎকল কি মান্দ্রাজ তাহা ঠিক বলা যায় না। বেদগান করাই একসময় ব্রান্ধণের প্রধান কর্ম্ম ছিল,—উদ্যাতা অর্থাৎ যিনি বেদগান করেন। অতএব "উদ্যাতা" উপাধিধারী বৈদিক ব্রান্ধণকে শ্রেষ্ট ব্রান্ধণ বলিতেই হইবে। বৈদিক ঋত্বিকগণ—হোতা, গোতা, অর্ক্রয়ু ও উদ্যাতা এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। দাক্ষিণাতো তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এখনও অনেক সামবেদী বৈদিক ব্রান্ধণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্যাতাও সামবেদী বৈদিক ব্রান্ধণ ছিলেন। সে দেশে এখনও বৈদিক প্রান্ধণের ছোমাদির ব্যবস্থা আছে, সে দেশে আজও বৈদিক ব্রান্ধণের অপ্রত্বল নাই। শ্রীকৃষ্ণ উদ্যাতা এই শ্রেণীর ব্রান্ধণ ছিলেন কিনা জানিনা। তবে মজিলপুরে শ্রীকৃষ্ণ উদ্যাত্র বংশাবলীর মধ্যে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে যে তাঁহাদিগের পূর্ব্ধপুকৃষ কেহ উড়িয়ার যাজপুর ইইতে বুঞ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

বাংশু গোত্রীয় সামবেদী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রাম ছাইয়া ফেলিয়াছেন। মজিলপুরের ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রচর্চা লইয়াই থাকিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এক মজিলপুর গ্রামে ১০।১২ থানি টোল, চতুস্পাঠি ছিল। এই গ্রামের ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত চর্চার জন্ম বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মজিলপুরের ব্রাহ্মণ পশুতিদিগের সংস্কৃত চর্চার থ্যাতি বহুদুর প্রদারিত হইয়ছিল। একদা নবদীপের পশুতগণ এই গ্রামে আসিয়া স্থানীয় পশুতদিগের সহিত উপর্যুপরি তিন চারি দিন শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হন যে মজিলপুরের নাম দিতীয় নবদীপ রাথেন। বাস্তবিক মজিলপুর গ্রাম একসময় সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান ছিল। ইংরাজি শিক্ষাই ধনবানের একমাত্র পথ হইলেও ইহারা সব চিরদিনই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা লইয়া গৌরবান্বিত চিরদারিদ্রোর মধ্যে বাস করিয়াছেন। কদাচ কেহ রাজসেবা করিতেন না। এই যে মজিলপুরের টোল চতুপ্পাঠির কথা বলিলাম, ইহার মধ্যে শিবনাথের প্রতিপালক রামজয় ল্যায়ালয়্বারের একটি টোল ছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার যোগ্য বংশধর।

শীক্ষ উদ্গাতার বংশের ইতিহাস দিবার পূর্বে মজিলপুরের দত্ত জমিদারদিগের সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ বলা নিতান্ত আবশ্রক। এক-সময় মজিলপুর গ্রামের সমৃদয় উন্নতির মৃলে এই জমিদারগণ ছিলেন, ইহারাই একসময় মজিলপুরের রাজা ছিলেন, গ্রামবাসী সকলের শুভাশুভ-ভাগাবিধাতা ছিলেন। ইহারা কাছারি করিয়া গ্রামের সকল বিষয় নিম্পত্তি করিতেন। বাস্তবিকই জমিদারবাব্দিগের সহিত মজিলপুরের ইতিহাস গ্রথিত। মজিলপুর ত আর প্রাচীন স্থান নয় দত্তদিগের ইতিহাসই ইহার ইতিহাস—তবে ইংরাজ-দিগের এদেশে আগমনের বহু পূর্বে মজিলপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার চৌরঙ্গীতে যথন একসময় বাঘ বেড়াইত, তথন মজিলপুরে যে এত বাঘের উপদ্রব ছিল—তাহা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু কলিকাতা অপেক্ষা মজিলপুর গ্রাম যে একসময় সমৃদ্ধিসম্পার, শান্তচর্চায় মুথরিত এবং পশ্তিতগণের

আবাসভূমি ছিল তাহাতে আর সংশয় নাই। নচেৎ কুদ্র একথানি গ্রামে ১০।১২ থানি টোল চতুপাঠি থাকা কি প্রকারে সম্ভব ছিল ? ইংরাজগণ কলিকাতায় যথন রাজ্ধানী স্থাপন করিলেন, তখনও দত্ত জমিদারগণ রাজশক্তি পরিচালন করিয়া মজিলপুর গ্রামবাসীদিগের হর্তাকর্তা বিধাতা রূপে বিরাজ করিতেন। তাহারাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদিগের প্রতিপালক ছিলেন। ক্রমে ইংরাজের রাজা দৃঢ়মূল হইলে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হইল। তথন মজিলপুরের ব্রাহ্মণ প্রধান সমাজেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে সংষ্কৃত চর্চা তাঁহাদিগকে দারিদ্রোর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তবু এমনি সংস্কার যে বহুদিন পর্য্যন্ত রাজসেবা এবং ইংরাজি শিক্ষার প্রতি মজিলপুরের ত্রাহ্মণ সমাজের দরুণ অশ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বমান রহিল। শিবনাথের পিতাই সেকালে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে প্রথম রাজসেবা করেন, সেইজন্ম তাঁহাকে নিন্দাভাজন হইতে হইয়া-ছিল। সেই সময় পর্যান্ত মজিলপুরের ব্রাহ্মণসমাজে পুরাতন বিধি প্রবল ছিল। ১৮২৫ খুষ্টাব্দ হইতে শিক্ষা বিষয়ে নবযুগের স্থচনা হইয়াছে। বিশ বৎসরের মধ্যে এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হুইলু যে ইংরাজি শিক্ষা ব্যতীত এ দেশবাসীর আর কোন প্রকার উন্নতির আশা নাই। ১৮৪৫ সালে বঙ্গদেশের নানা স্থানে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় অনেকগুলি আদর্শ বিভালয় স্থাপিত হয়,—সেই সালে মজিলপুরেও একটী বিভালয় স্থাপিত হয়। বলিতে গোলে সেই সময় হইতেই কুন্ত মজিলপুর গ্রামে নবালোক প্রবিষ্ট হয়। হালিস্হরের শ্রামাচরণ গুণ্ড মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক ছিলেন,—তিনি ছাত্রবুদের অন্তরে জ্ঞানম্পুহা ও

চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিবার জন্ম "বিদ্যাবিলাসিনী" নামে এক সভা • স্থাপন করেন সেই সময়ে ব্রজনাথ দত্ত নামে একজন বিছোৎসাহী ভদ্রলোক মজিলপুর গ্রামে ছিলেন, তিনিও ছাত্রবন্দের অন্তরে জ্ঞান-স্পৃহা জাগ্রত করিবার জন্ম চেষ্টা করিতেন। ব্রজনাথ দত্ত "প্রেম-তরঙ্গিনী" "সত্যধর্মা" "নিত্যকর্মা" প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ব্রজনাথ দত্তের পুত্র শিবরুষ্ণ দত্ত নব প্রতিষ্ঠিত হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়ের অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনিও পিতার ন্তায় গ্রন্থরচয়িতা ছিলেন। তাঁহার রচিত ত্রথানি পুস্তক "লুক্রেশিয়া উপাখ্যান" ও "সঙ্গীত রত্নাকর" বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎকালে শিবরুষ্ণ দত্তের ভায়ে সাধু চরিত্রের যুবা মজিলপুর গ্রামে আর ছিল না। শিবক্রম্বর দত্তের জ্ঞাতি ভ্রাতা জমিদার দত্ত বংশের হরিদাস দত্ত মজিলপুর গ্রামে যুবকদিগের ভিতর জ্ঞান ও নীতি প্রচারের জন্ম উৎসাহী হইয়াছিলেন। হরিদাস দত্ত মহাশয় বিভাবিলাসিনী সভার সভাপতি ও শিবকৃষ্ণ দত্ত তাঁহার সম্পাদক ছিলেন। সভার একটী পুস্তকাগার ছিল, তাহাতে সেই সময়কার সকল উৎকৃষ্ট পুস্তক ও সংবাদপত্র গৃহীত হইত। তত্ববেধিনী পত্রিকা, রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের বক্ততা প্রভৃতি এই সভায় শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা হইত। ভবানীপুরের "সতাজ্ঞান সঞ্চারিনী" সভার কাগজ পত্রাদিও এই সভায় পঠিত হইত।

এই প্রকারে মজিলপুর গ্রামে ধীরে ধীরে স্বাধীন চিন্তার ভাষ প্রবেশ করিতে লাগিল। ১৮৫৮ সালে বিভাবিলাসিনী সভার সাম্বংসরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। সেই অধি-বেশনে শিবক্লঞ্চ দত্ত মহাশয় সমাজ সংস্কার বিষয়ে একটী উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দেন এবং সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বে জয়নগরনিবাসী কলাবং মতিলাল রাজা-রামমোহন রায়ের রচিত ছই একটা ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করেন। পরদিন প্রামে হলুস্থল পড়িয়া পেল। প্রামের ব্রাহ্মণ পড়িতগণ বলিতে লাগিলেন যে—"ছেলেরা ব্রহ্ম সভা করিয়াছে।" জমিদার বাবুরাও ভীত হইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে এই সভায় যেন আর কেহ না যায়। কিন্তু সভার উত্থোগী যুবকবৃন্দ এইরূপে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা আরও উৎসাহের সহিত সকল প্রকার সাধু কার্যে। ব্রতী হইলেন। জমিদার বংশের হরিদাস দন্ত এই সময় মজিলপুরের সর্কবিধ উন্নতির জন্য প্রাণমণ ঢালিয়া দিলেন। পল্লীগ্রামের পথ ঘাট হইতে দেশের যুবকদিগের চরিত্র পর্যন্ত সংস্কার করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। সকল বিষয়েই তাঁহার উৎসাহ ছিল—এমন কি স্বাস্থোরতির জন্মও বাায়াম চর্চার পর্যন্ত বাবহা করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন করিবার জন্যও উৎসাহী হইয়াছিলেন।

হরিদাস দত্তের সেই সময়কার উন্নত জীবন চিন্তা করিলে আশ্রুর্গান্তিত হইতে হয়। কি পরিবর্তনময় এই সংসার! ভনিতে পাওয়া যায়, হরিদাস দত্তের জীবনে পরে এই সকল ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মজিলপুরের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ প্রদর্শক ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবকৃষ্ণ দৃত্তই বলিতে পেলে মজিলপুর প্রামে ব্রাহ্মধর্মের বার্ত্তা লইয়া যান। জিনিই উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী করেন। কিন্তু কি পরিতাপের কথা—শিবকৃষ্ণ দত্ত নিজেই পরে পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রজনাথ দত্তের এত গুণগ্রাম থাকিলেও তিনি অত্যন্ত সিদ্ধিনেরী ছিলেন। সর্ব্বদাই সিদ্ধি থাইতেন, বোধ হয় তাহারই কলে তাঁহার কয়েকটা সন্তান পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। যে ছই ব্যক্তি মজিলপুরের উন্নতির জন্ত এত চেষ্টা করিয়া-

्रित्र प्रश्नित्रभागः क्र



উমেশচন্দ্র দত্ত

ছিলেন, জাঁহাদের জীবনের এইরূপ অতি শোচনীয় পরিণাম হইল। • হরিনাথ দত্ত মহাশয় মজিলপুরের উন্নতিকল্পে কি না করিয়াছেন ? তাঁহার চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে মজিলপুরে এক ইংরাজি বিভালয় সংস্থাপিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় হরিনাথ দত্ত ও শিবক্লফ দত্ত এই তুইজনে অভয়াচরণ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরনাথ মিত্র প্রভৃতি স্থানীয় যুবকদিগকে লইয়া তাহাদিগের বাগান বাটীতে গোপনে উপাসনা এবং ব্রহ্ম স্তোত্র পাঠ করিতেন। যে উমেশচন্দ্র দত্ত চরিত্র-গুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, শিবক্লফ দত্ত ও হরিনাথ দত্তই তাঁহার জীবনের উন্নতির মূল। হরিনাথ দত্তের চেষ্টায় গ্রামে যে ইংরাজি বিভালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা আডাই বৎসর পরেই উঠিয়া যায়। উমেশচন্দ্র এই বিষ্ণালয়ের ছাত্র ছিলেন। বিভালয়টী উঠিয়া গেলে তিনি ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন এবং দেখান হইতে ১৮৫৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিষ্ঠানয়ে দিতীয় স্থান অধিকার করেন: সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম হইয়াছিলেন। মজিলপুর গ্রামে সেই সময় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব এতনুর বিশ্বত হইয়াছিল যে অভয়াচরণ, উমেশচক্র বাতীত জমিনার বংশীয় কাশীনাথ দন্ত প্রভৃতিও ব্রাহ্মধর্মের দিকে আরুষ্ট হন। এই সকল যুক্তদিগের বেশ একটা খন নিবিষ্ট দল ছিল। তাঁহারা সর্বদাই গভীর তত্ত্ব, গভীর চিম্ভা এধং সাধু কার্য্য লইয়া থাকিতেন। শিবক্লঞ্চ দত্ত পথপ্রদর্শক ও সকলের নেতা हिलन। मिकनभूतत युरकतृन किहूनिन रक्षरिठार्थिनी नाम अक পত্রিকা প্রকাশ করেন। শিবক্লফ দত্ত ছিলেন ইহার সম্পাদক ও উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন সহকারী সম্পাদক। ১৮৬২ সালে ছানীয় বাক যুবক কালীনাথ দত্ত ব্ৰাহ্মধৰ্মের অভুঠানপদ্ধতি অহুসারে পিতৃপ্রাদ্ধ

করেন। কিরূপে এই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছিল এখানে তাহা বোধ হয় বর্ণন করা যাইতে পারে। ১৮৬২ সালে ভাত্রমাসে কালীনাথ দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল। উমেশচন্দ্র এবং কালীনাথ পূর্বে সংকল্প করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সকল প্রকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে। কালীনাথের জননী শুনিলেন যে কালীনাথ পিত্রশাদ্ধ করিবেন: তিনি সম্ভষ্ট হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে বসিলেন। কালীনাথ গ্রামের আত্মীয় স্বজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তথন হরনাথ বস্ত্র ভবানীপুরে থাকিতেন। তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে ব্ৰাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া শ্রাদ্ধের সময় দেশে আসিতে হইবে, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পিতৃশাদ্ধ যে পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন সেই মুদ্রিত পদ্ধতি থানি পাঠাইয়া দিতে হইবে। তথনকার দিনে জমিদার বাবুদিগের ভবানীপুরের বাটী হইতে মজিলপুরে পেয়াদার ডাক ষাইত। মজিলপুরে ভদ্র লোকেরাও সেই ডাকে চিঠি পত্র পাঠাইতেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন হরনাথ বাবু পেয়াদার ডাকে একথানি অনুষ্ঠান পদ্ধতি পাঠাইয়া দিলেন। ডাক জমিদার বাবুদিগের কাছারিতে পৌছিলে তাঁরা হরনাথবাবুর প্রেরিত পত্র ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি খুলিয়া পড়িলেন। তথন আর তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অইুসারে এই প্রাদ্ধ সম্পর হইবে এবং তাঁহারা গ্রামের যত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ठाँशांनिभारक छाकिया এই अञ्चर्धात यारेट निराय कतितन। উমেশবাবুরা কয় ভ্রাতা, রামগোপাল ভট্টাচার্য্য, বারাসতের পণ্ডিত ব্ৰদ্দাৰ্থ প্ৰভৃতি হুই চারিজন লোক শ্রাদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে শার্মতি করিয়া কলিকাতা হইতে কয়েকজন ব্রান্ধ উপস্থিত হইলেন। এদিকে হুলস্থল ব্যাপার উপস্থিত—পথে-ঘাটে, জটলা-আন্দোলন এবং চারিদিকে ছি:ছি: রব। কালীনাথের জননী হু:থে মরিয়া গেলেন—জমিদারবাব্রা শ্রান্ধদিগের উপর থজাহন্ত হইলেন—এমন কি শ্রাদ্ধের যে দোকানে মিঠাইয়ের ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল সেই দোকানীকেও মিঠাই দিতে নিষেধ করিলেন। যাহা হউক নানা প্রতিকুলতা স্বত্বেও কালীনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু তথন হইতেই ব্রান্ধদিগের উপর রীতিমত নির্যাতন আরম্ভ হইল। ভান্ত মানে এই ঘটনা হয়।

এইথানে জমিদারবাব্দের বংশ পরিচয় দেওয়া হইল :—
মজিলপুরের দত্ত জমিদারদিগের বংশলতিকা।



কার্ত্তিক মাসে উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মদিগের আর এক নিষ্ঠুর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধা পিতামহী গতাস্ক হইলেন। উমেশচন্দ্রের অগ্রজ অভয়াচরণ ও উমেশচন্দ্র ব্যতিত বাড়ীতে তথন আর কেহ ছিলেন না। কালীনাথও কঠিন পীডায় শ্যাগত। আত্মীয় স্বজনগণ একঘরে হইয়াছেন বলিয়া কেহ মৃতের সংকার করিতে আসিলেন না। অগতা। তুই ভাই শব বহন করিয়া শ্মশানে উপস্থিত ছইলেন। ভূত্যকে কাৰ্চ এবং কুড়ালি লইয়া পশ্চাতে আসিতে বলিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন—কাঠ আর পৌছায় না। তথন ভূত্য আসিয়া বলিল—বাবুদের হুকুম, কাঠ কুড়ালি লইয়া কেহ মৃতের সংকারের সাহায্য করিতে পারিবে না। উমেশচন্দ্র জ্যোষ্ঠকে অপেকা করিতে বলিয়া থানার দারোগা নারায়ণদীনের নিকট উপস্থিত হইয়া বিপদের কথা জানাইলেন। দারোগা মহাশয় অত্যন্ত খাঁটি লোক ছিলেন। তিনি ক্রোধে স্মগ্নিবর্ণ হইয়া দত্ত বাবদিগের কাছারিতে আদিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার প্ররোচনায় উমেশ্চন্দ্রের প্রতি এই প্রকার অত্যাচার হইতেছে—এ সকল বে-আইনি কাজ কেহ করিলে সাজা পাইতে হইবে। সামাগ্র একজন দারোগার কথায় আশ্চর্য্য ফল ফলিল—অচিরে কাঠ কুডালি সকলই শ্রশানে উপস্থিত হইল। সেদিনকার মত উমেশচন্দ্ররা হুই ভাই পিতামহীর সংকার করিয়া ঘরে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকৈ একঘরে হইয়াই গ্রামে বাস-করিতে হইল। অভয়াচরণ এবং উমেশচন্দ্র মজিলপুরে বসিয়াই ব্রাহ্ম বন্ধদিগকে লইয়া পিতামহীর আগ্রশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ ষষ্টিচরণ দত্ত জমিদারদিগের নায়েবী করিতেন। একবার জমিদারবাবুদিগের কাছারী রক্ষা করিতে গিয়া ভাকাতের হাতে পড়িয়া মৃতপ্রায় হইমাছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ততার প্রস্কারস্বরূপ যে দশ-বিঘা উৎকৃষ্ট ধানের জমী খোরাকী-রূপে প্রস্কার পাইয়াছিলেন, উমেশচক্রেরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে জমিদার বাবুরা তাহা পুন্র্রাহণ করেন।

মজিলপুর বালিকাবিভালয় ১৮৫৮ দালে মজিলপুর গ্রামে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটা যথন স্থাপিত হয় তথন গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বালিকাবিছালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধ ছিলেন। শিবনাথের পিতা কিন্তু প্রথম হইতেই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার ক্তা ঠাকুরদাসী এবং ক্বি গিরীন্দ্রমোহিনী এই বিভালয়ের ্ছাত্রী ছিলেন। যথন হইতে ব্রাহ্ম যুবকগণ এই বিস্থালয়ের পুষ্ঠ-পোষক হইলেন তথন হইতে জমিদারবাবুরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন যদিও একসময় এই জমিদার বংশীয় হরিদাস দত্তই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উত্যোগী ছিলেন। পণ্ডিত কালীধন ভট্টাচার্য্য আমৃত্য এই বিভালয়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম যুবকগণ হিতৈষিণী সভা স্থাপন করিয়া বালিকাবিচ্যালয়ের জন্ম একটী গৃহ নির্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। যথন উমেশ্চন্দ্র এক প্রতিবেশিনী আত্মীয়ার নিকট হইতে একথণ্ড জমি লইয়া স্থূলের বাড়ী নির্মাণ করিবার আয়োজন করিলেন, সেইসময় জমিদারবাবুদিগের হুইজন ভূত্য—শুকরো মুসলমান ও তাহার পুত্র সেই জমি তাহাদিগের পাট্টা লওয়া বলিয়া নালিশ করিল। বারুইপুরের আদালতে এই মোকদমা উঠিল। এই মিথা। মোকদমা অনেক চেষ্টা আয়োজন সত্ত্বেও টে কিল না এবং ওকরো মুসলমানের মিথ্যা মকদমা আনয়নের অন্ত তিনমাস সশ্রম কারাবাস হইল। তথন শিবনাথ ভবানীপুরের বাসা হইতে প্রতি রবিবারে ভকরো মুসলমানকে জেলে মিঠাই থাওয়াইতে যাইতেন। যাহা হউক পরে জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ দত্তের আফুক্ল্যে মজিলপুর বালিকাবিন্তালয়টী জমিদারবাব্দের এক বাটীতে স্থানাস্তরিত হইল এবং তথন হইতে জমিদারগণই বালিকাবিন্তালয়ের পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালক হইলেন। অন্তাবধি বালিকাবিদ্যালয়টী জমিদারবাব্দিগের বাটীতেই আছে।

শিবনাথ ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় বিছাশিক্ষার জন্ম আগমন করেন। তিনি ছুটীতে যথন দেশে যাইতেন, তথন বিছাবিলাসিনী সভায় এবং তৎপরে হিতৈষিনী সভায় গমন করিতেন ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদিগের হিতৈষিনী সভার উপর দারুণ বিরাগ ছিল। তথনকার দিনে পথে ঘাটে কেহ ব্রাহ্মন্থকদিগের সহিত কথা কহিত না, কিন্তু শিবনাথের পিতা তেজস্বী হরানন্দ পুত্রকে কথনও ব্রাহ্মনুহকদিগের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতেন না। ১৮৬৫ সাল হইতে শিবনাথের ধর্ম্মভাব প্রবল হয়—তথন উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীননাথের সঙ্গে শ্মশানে গিয়া উপাসনা করিতেন এবং জমিদার যোগেক্রনাথ দত্তের বৈঠকথানা বাড়ীতে প্রেতাত্মা আহ্বান করিতেন।

:৮৬৩ সাল হইতে মজিলপুর গ্রামে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব মান হইয়া আসে। কালীনাথ, উমেশচন্দ্র, হুরনাথ প্রভৃতি কার্য্যো-পলক্ষে অন্তত্ত্ব চলিয়া যান এবং সংস্থারকদিগের নেতা শিবরুষ্ণ দত্ত পাগল হইয়া দেশে রহিয়া গেলেন এবং কলিকাতাই মজিলপুরের ব্রাহ্মদিগের কর্মক্ষেত্র হইয়া পড়িল।

#### ৰিতীয় অধ্যায়।

#### বংশ পরিচয়-পিতামাতা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার বংশাবলীর দারা মঞ্জিলপুর গ্রামথানি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এথানে শিবনাথের পিতৃকুলের কিঞ্জিৎ পরিচয় দিতেছি। এই স্থানে যে বংশলতিকা \* সন্নিবিষ্ঠ হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে শিবনাথ

- \* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বংশলতিকা।
- (১) শ্রীক্লফ উদ্গাতা
- (২) রাজেন ভট্টাচার্য্য
- (৩) রামেশ্বর বা থাউ বিস্থালয়ার
- (৪) রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
- (e) দীতারাম ভট্টাচার্য্য—হভ্তা দেবী
- (৬) রাধানাথ ভট্টাচার্য্য মনোরমা দেবী
- (b) त्रामकूमांत **उद्घा**ठार्या—नन्ती (मवी
- (৯) হরানন্দ ভট্টাচার্য্য-গোলোকমণি দেবী
- (>•) निवनार्थ गांखी-श्रानमग्री ও विज्ञाकत्माहिनी तनवी
- (>>) প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য—অবস্তী দেবী
- (১২) শ্রীজনর নাথ ভট্টাচার্য্য

শীকৃষ্ণ উদ্পাতা হইতে নবম পুরুষ পরে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্পাতার পুত্র রাজেন্দ্র "ভট্টাচার্য্য" উপাধি লাভ করেন। তথন হইতে "উদ্পাতা" উপাধির পরিবর্জে ইঁহারা "ভট্টাচার্য্য" নামেই পরিচিত হইয়া জাসিতেছেন। রাজেন্দ্রের পুত্র রামেশ্বর পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্যের জন্ম বিদ্যালক্ষার উপাধি লাভ করেন। লোকে তাঁহাকে "থাউ বিন্যালক্ষার" বলিয়া ডাকিত। শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালক্ষার রামেশ্বরের প্রপৌত্র রাধানাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র। শিবনাথের জন্মের বহু পূর্বের অপ্টান্ধশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও মজিলপুর গ্রামে শিবনাথের স্থগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ১০।১২ থানি টোল ও চতুম্পাঠি ছিল। তন্মধ্যে শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালক্ষারের একটা। জমিদার দন্ত্র্যণ শ্রীকৃষ্ণ উদ্পোতার বংশজ রামজয় ন্যায়ালক্ষারকে কেবল কুল-পুরোহিত জ্ঞানে নয়, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্মও তাঁহাকে অত্যম্ভ ভক্তিও সম্মান করিতেন।

রামজয় স্থায়ালকারের পুত্র রামকুমার ভট্টাচার্য্য স্থগ্রামেই কাষায়ণ গোত্রীয় পদ-মান-কুল-শীলসম্পন্ন পরিবারে বিবাহ করেন। উাহার পত্নীর নাম লক্ষ্মী দেবী ছিল। ইনি নামে লক্ষ্মী দেবী ছিলেন বটে কিন্তু অতি প্রতাপশালিনী তেজ্বিনী নারী ছিলেন। তাহার ভয়ে কেবল পরিবার পরিজন নয়, গ্রামের চোর ভাকাত পর্যাস্ত কাঁপিত। তিনি দেখিতে গৌরাঙ্গী ও তথা ছিলেন, কিন্তু প্রচাত কোঁধন প্রকৃতি সম্পন্না ও কার্যাকুশলা ছিলেন। ইহার পতি রামক্ষার ভট্টাচার্য্য দীর্ঘাবয়ব, শ্রামাঙ্গ, ধর্মজীর, দয়ালু ও শান্ত স্থভাব পুরুব ছিলেন—পত্নীর ভয়ে সর্ব্বদাই সঙ্ক্রচিত হইয়া থাকিতেন। শিবনাথের পিতামহ পিতামহী সম্বন্ধে পরিবার মধ্যে জনেক পত্ন

শুনিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীদেবী একবার কি করিয়া চোর ধরিয়াছিলেন, সেই গল্প করিতেছি:—

সেকালের মাটীর ঘরে সহজেই চোরে সিদ কাটিত। রাত্রে একই ঘরে ৩।৪ বার সিঁদ কাটার গল্পও শুনিয়াছি। একবার চোরে সিঁদ কাটিয়া লক্ষ্মীদেবীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং লক্ষ্মী-দেবীর গলার অলঙ্কার খুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে লক্ষীদেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং চোরকে শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন ও স্বামীকে ভাকিয়া বলিলেন "ও মদ্দ ওঠ, আমি চোর ধরেছি"—ওদিকে তাঁর স্বামী চোরের নাম শুনিয়াই ঘর্মাক कलावत रहेलान ; जिनि पुँगस कतिरान ना । नन्तीरानवीत मरक অনেক টানাটানি ধস্তাধন্তি করিয়া চোর হাত ছাডাইয়া প্লাইল। তিনি যে এতক্ষণ চোরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট, আর কতক্ষণ ধরিয়া রাখিকে ? চোরত পলাইয়া গেল, তথন পতির উপর লক্ষ্মীদেবী তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁকে শতবার ধিকার দিলেন। কিন্তু সেই অবধি আর কখনও তাঁর ঘরে চোরে সিঁদ দেয় নাই। এই লক্ষ্মীদেবী আর একবার বাঘ তাডাইয়া ছিলেন। তথনকার দিনে মজিলপুর গ্রামে বড় বাঘের উপদ্রব ছিল. সেইজন্য এক এক পাড়া বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত। তাহাতে একটা মাত্র সদর দার—তাহা বেলা থাকিতেই বন্ধ করা হইত. তথন পাড়ার সকলে নিশ্চিম্ভ মনে কাজ কর্ম্ম করিত। একবার অসাবধানতাবশতঃ সদর দ্বার যথাসময়ে বন্ধ করা হয় নাই বলিয়া পাড়ার মধ্যে বাঘ আসিয়াছিল। শিবনাথের পিতামহ শারংসন্ধার নিমগ্ন আছেন, **এম**ন সমর পাড়ার "বাঘ" "বাঘ" রব পড়িয়া গেল। তিনি ব্যাপার কি দেখিবার জন্য যেমন

ৰূথ বাড়াইবেন, সত্যই ক্লানাচে বাষ! একেবারে বাবের সঙ্গে চোখাচোথি।। তাঁর কণ্ঠমর এডাইরা গেল, ভীতিকম্পিত স্থরে বলিয়া উঠিলেন "সতিয় যে বাঘ আমায় নিলে।" অমনি লক্ষীঠাকুরাণী ৰলিয়া উঠিলেন "পিছন ফিরোনা, চোথোচোখি চেমে থাক"-এই বলিয়া এক গোছা জলম্ভ কাঠ লইয়া বাঘ মহাশরের মুখাগ্রি করিতে গেলেন। বাঘ এই ভূর্যোগ দেখিয়া দৌড। স্বামীকে বাঘের মুথ হইতে লক্ষ্মী দেবী উদ্ধান্ত করিলেন। লোকে তাঁকে "বাঘতাড়ানী" "চোরধরুণী" বলিত—তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু তাঁর পতি ঠিক তাঁহার বিপরীত প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর মত পরত্নংথকাতর দয়াল ব্যক্তি বড় দেখা যায় না। তাঁহার জননী অর্থাৎ রামজয় ভায়ালকারের গৃহিণী পুত্রের মতই নিরীহ ও দয়াম্বী ছিলেন। মাতাপুত্রে সকল বিষয়ে একমত—আর উভমেই লক্ষীদেবীর ভয়ে সম্ভ্রন্থ থাকিতেন। পুত্র ন্নান করিতে গিয়া অভুক্ত কাহাকে লেখিয়া আদিলেন, আদিয়া চুপি চুপি মাকে বলিলেন, "**মা**, একজন গরীব অভুক্ত আছে, তাকে আমার ভাত কটী দিই-আমরা মারে পোয়ে একজনের ভাত হজনে থাবোঁ"। যাহাতে পত্নী এ সকল দুয়া দাক্ষিণ্যের কথা কিছুমাত্র জানিতে না পারেন, সেইজন্ম অনেক উপায় করিতেন। একদিন শিবলাথের বড় পিসি লোলায় বসিক্লা আছেন এমন সময় তাঁর পিতা গামছা পরিয়া সানান্তে ফিরিয়া আসিলেন। পিতাকে দেখিরাই কন্তা বলিয়া উঠিলেন—"বাবা কাপড কোখার গেল. গাৰছা পৰে এনেছ যে"! পিতা কাতরভাবে কাছে গিয়া চুপি চুপি विनातन-"दिंग मा हुপ कन्न, किंচित्ना ना, कानात मा त्यन

শোনে না, আহা একজন বড় হংগী তার কাপড় নেই তাকে দিয়ে এসেছি"। শিবনাথের শিতামহ পিতামহী এই প্রকার প্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন। ১৮৩৩ গ্রীষ্টাব্দে প্রবল ঝড় ও বল্লা হইয়া বঙ্গদেশের দক্ষিণ অঞ্চল ভাসিয়া যায়। সেই সময় হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বক্সার জল সরিয়া গেলে ভীষণ ওলাউঠা রোগ দেখা দিল। সেই প্রথম সে দেশের লোক ওলাউঠার নাম শুনিল। ওলাউঠায় দেশ ছার্থার হইয়া গেল। এই বিষম রোগে দশ দিনের মধ্যে শিবনাথের পিতামহ, পিতামহী ও প্রপিতামহী মারা গেলেন। তথন শিবনাথের পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের বয়স ৬।৭ বংসর হইবে। বৃদ্ধ রামজয় স্থায়াললারের উপর তখন নাতি নাত্নি-দিগকে মান্ত্র করিবার ভার পড়িল। শিবনাথের বড় পিসি আনন্দময়ীর তখন গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বালক হরানন্দ ব্যতীত, গণেশজননী নামে আর এক ক্রা ও রামতারণ নামে এক শিশু বালক রাথিয়া পিতামাতা গত হন। বৃদ্ধ রামজয় ক্রায়ালফার এই সকল মাজুপিতৃহীন শিশুসন্তান-मिशक नहें हा मः मात्र পालिएन। करत्रक वर्मात्त्र मध्य निवनीरथत কাকা রামতারণের মৃত্যু হইল। তথন হরানন্দ ভট্টাচার্যাই একমাত্র বংশধর হইয়া ঠাকুরদাদার পরম আদরের পাত্র হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর গর্ভের সম্ভান হরানন্দ বাল্যকাল হইতেই জনুনীর ভাষ প্রচণ্ড ক্রোধন প্রকৃতি সম্পর্ন হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ পিতামহের এই শাদরের নাতির কত দৌরাত্মাই সহু করিতে হইয়াছে তাহা স্পার বলিবার নয়।

जरमान ১৮२१ माल इंद्रानत्मद जन्म इत्र। डीहांत मन

বৎসর বরসের সময়েই কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোনস্থিত চাঞ্চিপোতা গ্রামের ৮হরচক্র স্থাররত্ব বহাশ্যের জ্যেষ্ঠা কতা গোলোকমণি দেবীর সহিত তাঁহার বিধাহ হয়। অতি শৈশবকালেই এই কন্তা কুলীন বৈদিক সমাজের প্রথামুসারে হরানন্দের বাগুদতা ছিল। ক্রুমে হরানন্দের নববধু মজিলপুরে খণ্ডর ঘর করিতে আসিলেন। मारुड़ी नाहे, गृटह वड़ ननम गृहिनी, वृक्ष मामायलब व्यक्त ও বধির হইয়া দ্বিতীয় বাল্যদশা যাপন করিতেছেন, মুরে আর কেহ নাই। বালিকাবধূ গোলোকমণি অতিশয় বৃদ্ধিতী ও কার্যাপটু ছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ননদের সহিত তাঁহার অসম্ভাব জনিয়া গৃহে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইল। এই অশান্তির ফলে শিবনাথের শৈশব জীবন ঘোর সঙ্কটময় হইয়াছিল। তিনি আত্মজীবনীতে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য গ্রাম্য পাঠশালায় পডিয়া বিবাহের পরে কলিকাতা সংশ্বত কলেজে পড়িতে লাগিলেন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া মজিলপুরে গবর্ণমেন্ট স্থলে পণ্ডিতি কর্ম্ম লইয়া দেশে বাস করিতেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য স্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে প্রথমে রাজসেবা করেন; তৎপূর্বে কেহ কখনও রাজকার্য্য করেন নাই। গ্রণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম লওয়াতেও ভাতিগণের মধ্যে তাঁহার বিলক্ষণ নিন্দা হয়।

গবর্ণমেণ্টের চাকরি ভিন্ন আরু এক কারণে জ্ঞাতিগণের ভিতর তাঁর "দাহেব" বলিয়া নিন্দা ছিল—পায়ে চটি এবং গান্তে গোঞ্জি দিতেন বলিয়া তাঁর সাহেবীআনার চূড়াস্ক হইয়াছিল। সেকাল আর একালে কি প্রভেদ। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য দেখিতে



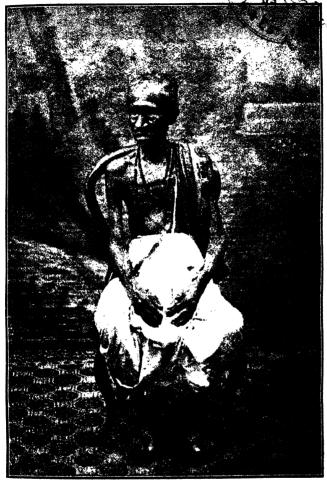

শিবনাথের পিতা হরানন্দ

शोववर्ग धवः भक्ताकात ७ कृत हिल्लन-मूर्डि मिथल्वर जाहारक সাক্ষাৎ অগ্নিশর্মা বলিয়া বোধ হইত। যেন জ্বলম্ভ হতাশন-প্রতি কথায় প্রতি পাদকেপে তাঁর গর্ব ও ক্রোধের পরিচয় পাওয়া ঘাইত। তিনি বিশ্বস্থাণ্ডের কাহাকেও ভয় করিতেন না। রাগিলে জ্ঞান থাকিত না, ঘরে আগুন দিতেন, সমুদায় জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া চুরুমার করিতেন—যেন সৃষ্টিসংহার করিবার জন্ম ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। গ্রামের আপামর সাধারণ লোক, নৌকার দাঁড়ী মাঝি, ইতর ভদ্র তাঁহাকে "রাগীঠাকুর" विद्या जानिक महस्क (कर ठाँत क्वार्स रेक्सन फिल ना। শিবনাথের পিতার সত্যামুরাগ ও ভায়নিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। সতা এবং ভার সঙ্গত বলিয়া যাহা বুঝিতেন, কাহারও ভরে বা অনুরোধে তাহা হইতে একপা হটিতেন না। কথায় কথায় বলিতেন —"শর্মা ছনিয়ার কাকেও ভরায় না, শর্মা কারো বশ নয়"। মজিলপুর গ্রামে ১৮৫৮ সালে বালিকা বিভালয় প্রথম স্থাপিত হয়। তথন গ্রামের ব্রাহ্ম ভাবাপন যুবকদিগের চেষ্টাডেই ইহা স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মরা এই বিভালয়ের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া विकानुदात पछ अभिनातन रेशत विद्यापी रहेगा माणान। তথন স্বৰ্গীয় হরনাথ বস্তু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবনক্রঞ वस्र "ভালকুত্তা" नहेम्रा वाजी वाजी फित्रिया विनया विज्ञाहित्व-"ভাল চাওত মেয়ে স্কুলে পাঠাও, নয়ত কুকুর লেলাইয়া দেব।" কুকুরের ভয়ে লোকে বালিকাবিতালয়ে মেয়ে পাঠাইতে সীকৃত হইত। প্রথমে জমিদারবাবুদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও भारतपार कुल रिमा (शन। कृषि श्रीकृष्टी शित्रीक्रासाहिंगी, এবং শিবনাথের ভগিনী ঠাকুরদাসী ইহার পূর্বতন ছাত্রী-

দিগের মধ্যে প্রধান। পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য স্পর্দ্ধাভরে বলিয়াছিলে।—"যদি আর কেউ স্কলে মেয়ে না দেয়, স্থ্ আমার মেয়ে লইয়া সূল চলিবে।" যেথানে প্রতিবাদ, যেথানে বাধা, ছরানক শর্মা সেইথানেই বিজয়ী বীরের মত দাঁড়াইতেন। শিবনাথের পিতা বিহান ও সত্যামুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। কাব্য-কথায় ও সংস্কৃতগ্রন্থের সমালোচনায় জাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি অতিশয় সদালাপী ও স্কর্সিক ছিলেন।—তাঁর রসিকতার আর আছু ছিল না। সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যে তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। পল্লীগ্রামে যথনই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইত, ্হরানন্দ শর্মা সর্ব্বাগ্রে সেই জলম্ভ চালের উপর উঠিতেন, এবং সকলকে জ্ঞল আনিয়া দিবার জন্ম উৎসাহিত করিতেন। কত দেখা গিয়াছে, কোন ছঃথিনী বিধবাকে ক্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহার দায় উদ্ধার করিয়াছেন। শিবনাথের পিতার হৃদয়ে লেশমাত্র ক্ষুদ্রতা স্থান পাইত না—ক্ষুদ্রতা তিনি তিলমাত্র সহ্য করিতে পারিতেন না। শিবনাথ তাঁহার পিতার উদারতা, সহদয়তা, বাৰুপটুতা, রসিকতা, সত্যপ্রিয়তা, পরোপকারম্প হা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন।

হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের সাধুতার করেকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার মজিলপুর অঞ্চলে ছভিক্ষ হয়। সৈ সময় গরীব লোকের কষ্টের একশেষ দেথিয়া গবর্গমেন্ট রিলিফ ফণ্ড থোলেন। ইরানন্দ শর্মার সভ্যপরায়ণতা ও কার্য্যপরায়ণতার খ্যাতি এতদ্র ছিল যে কর্তৃপক্ষগণ নিয়ম করিয়াছিলেন পণ্ডিভ হরানন্দের নিকট হইতে সাটিফিকেট আনিলেই ভাহাকে সাহায্য করা হইবে। ইহার কারণ এই ছিল যে

হরানন্দ ভট্টাচার্য্য যাহাকে সার্টিফিকেট দিতেন, তার বাড়ী পিয়া তার রাবাঘরের উনান দেখিয়া আসিয়া তবে সার্টিফিকেট দিতেন। এই ্রসময় হরানন্দ কলিকাতায় চাকরি করিতেন। গ্রীমের ছটীতে দেনে পিয়াছিলেন। ছুটীর শেষাশেষি কলিকাতা আসিবার দিন নিকট হইয়াছে, এমন সময় শুনিলেন মজিলপুর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে কোন চাষা লোক সপরিবারে অনাহারে আছে—গুনিয়া নিজের গোলা হইতে হুই পালি চাউল কাপডে বাধিয়া হাঁটিয়া তাকে দিয়া আসিলেন এবং সেই সঙ্গে বলিলেন "রবিবার যথন হাটে যাবে আমি তোমাকে সাটিফিকেট দিব, তুমি সরকারি সাহায্য পাবে।" সেই রবিবারই কলিকাতায় ফিরিবার দিন। পরদিন সোমবার ছইমাস ছুটীর পর স্কুল থুলিবে, অমুপস্থিত হইলে হুইমাসের মাহিনা কাটা याहेरव। এদিকে হরানন্দের মনে নাই যে চাষা লোকটীকে সাটিফিকেট লইবার জ্বন্য ক্রেই দিনই আসিতে বলিয়াছেন। যথাসময় শিবনাথকে সঙ্গে দাইয়া শালতি করিয়া যাত্রা করিলেন, শালতি অনেকদূর আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল সেই চাষা লোকটাকে তিনি আসিতে বলিয়াছিলেন। অমনি চীৎকার করিয়া মাঝিদের ভাকিয়া বলিলেন—"বাপু থামা,থামা—শালতি কেরা —স্থামার আর যাওয়া হবে না, বাড়ী যেতে হবে—তোদের ভয় নাই আমি তোদের পুর। ভাড়া দিব।" শিবনাথ বলিলেন—"বাবা কাল যে কুল খুলিবে, আপনাকে উপস্থিত হতেই হবে'। হরানন र्याण्यन—"তা कि श्रव—श्रामात्र ना श्रम श्रमारमत्र माहिना काणे यादा। जात এ लाक्छ। य मभतिवादा ज्ञां जात यादा। আমি নিজের কথা এখন ভাবতে পারি না—এ গরীবকৈ কথা मियां हि स्थामाय जात छेशाय कत्र उटे हरत ।"

হরাননের হৃদয়খানা এই প্রকার ছিল। তাঁহার স্তানিষ্ঠা ক্রিপ ছিল তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি:—

তথন হরানন্দ মজিলপুরের হার্ডিংক্ললের হেডপণ্ডিত। একবার ফুলের ঘর তৈয়ারি হইয়া কিছু বাঁশের খুঁটি বাঁচে। হরানন্দ বাঁশগুলি পুকুরের জলে ডুবাইয়া রাথিয়া কর্তৃপক্ষদিগকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন সেই খুঁটিগুলি কি বিক্রয় করিতে হইবে ? অনেক দিন গেল পত্রের আর জবাব আসে না—হরানন্দ সেই বাঁশগুলির কোন উপায় করিতে পারেন না এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে হরানন্দ গ্রহের দাবায় বসিয়া তামাক থাইতেছেন এমন সময় একজন ভদ্ৰনোক আসিয়া তাঁকে বলিলেন---"পণ্ডিত মশাই, আমি একথানা ঘর করছি। পাকা বাঁশ পাচিছ না আপনার স্কুলের কিছু বাঁশ অমুক शुक्दत छातान আছে अनिह, यनि मग्ना करत आयाग्र दामश्वनि एन, वह डेशकांत हा, आमि आशनात्क किছ होका धरत एन ।" হরানন্দ প্রথমে ব্রিতেই পারেন নাই লোকটা কি বলছে। তিনি বল্লেন-"বাপু, সরকারি বাঁশ, আমি তাদের চিঠি লিখেছি, তারা যা হকুম দেবে তাই হবে।" আবার সেই লোকটা তাঁকে টাকা ধরে मियांत कथा विनन, उथन इतानक वृक्षिए পातिस्तन लाक्छा তাঁকে ঘুস দিবার প্রস্তাব করছে। আর কোথায় যায়। হরনিন শর্মা সিংহ বিক্রমে ত্কা ফেলিয়া সেই লোকটার গলা টিপিরা ধরিলেন—"কি এত বড আম্পর্দ্ধা, আমায় টাকা ধরে দিতে চাও চোর। তুমি নিশ্চয় সেই বাঁশ কিছু সরিমেছ, এখনই থানায় চল"-এমনি ব্যাপার যে হরানন্দের বজ্রমৃষ্টি হইতে তাহাকে স্পার ছাড়ান বাম্ব না। **অনেক ক**ষ্টে তবে সে ব্যক্তি সে যাত্রা <mark>অব্যাহতি</mark> পায়।

म श्री शाहित है। म गांधातमञ्ज्ञालय दे पूर्व १६२०

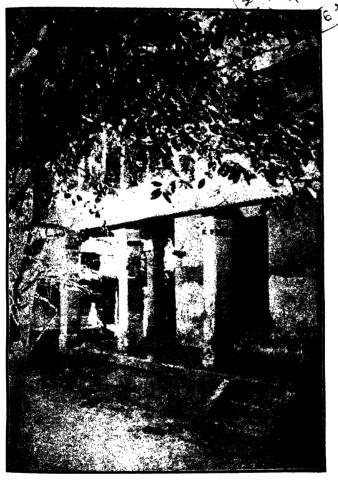

মজিলপুরের বাড়ী

জীবনের শেষ দশায় যে কয়টা ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার উদ্ধেশ এথানে করিতেছি :—

১৮৯৫ কি ১৮৯৬ সালে যথন শিবনাথ কর্ণগুরালিস ব্লীটের উপর লাইবেরীতে থাকিতেন তথন একদিন ঘরে আসিরা দেখেন, হরানন্দ অতি বিষদ্ধভাবে শিবনাথের বিছানায় শুইয়া আছেন। তিনি পিতার মলিন মুথ দেখিয়া বলিলেন "বাবা, আপনার কি হয়েছে, এত বিষর্ষ আছেন কেন ?"

হরানন্দ—"গুরে একটা বড় ক্লেশের কারণ ঘটেছে।" শিবনাথ—"কি ক্লেশের কারণ ?"

হরানন্দ—"আমি ভেবেছিলাম যে এক প্রসাও ধার না রেখে
মরব। এতদিন মনে করেছিলাম, বৃঝি আমার একপ্রসাও ঋণ
নাই। সেদিন হঠাৎ মনে হল যে কলেজে যথন শ্রীশ বিভারত্বের (মিনি
প্রথম বিধবা, বিবাহু করেন) সঙ্গে পড়তাম, তার কাছ থেকে গুঃ
দফার ৪০১ টাকা ধার করি। কথা ছিল কাজে বসলে ধার শোধ
করব; ভারপর বিধবা বিবাহের হুজুগে পড়ে শ্রীশ কোথায় গেল—
আমি সব ভূলে গেলাম। এখন মনে পড়েছে, যেমন করে হোক
এই ৪০১ টাকা শোধ করতে হবে।"

শিবনাথ অনেক অনুসন্ধান করে তাঁর পুত্রের হাতে ৪২০ টাকা দিয়া একথানি রসিদ লইয়া দেশে পাঠান, তবে হরানন্দের মনে শাস্তি হয়। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র বলিয়াছিলেন পাঁয়ধটি বৎসরের ঋণ এমনু করে ঘরে এসে শোধ করবার কথা ত কথন তুনি নাই।

আবার হরানন্দের এক ঋণের কথা মনে পড়ে—২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের ঋণ। একবার মজিলপুরের ছেলেরা গ্রামে একটা লাইব্রেরী করে; তারা হরানন্দ শর্মার হাতে একটা বইএর তালিক দিয়া বলে—"পশ্তিতৰশাই, আপনার কোন চেনা দোকান হতে বইগুলি আনিয়া দেবেন, আমরা টাকাটা পরে দেব।" হরানন্দ তাঁর এক বন্ধুর দোকান হতে ১০ টাকার বই কিনিয়া ছেলেদের হাতে দিলেন। তারা আজ কাল করিয়া ১০ টা টাকা দিল না, ক্রমে হরানন্দপ্ত তাগাদা করিতে ভূলিয়া গেলেন। আর বইএর দশ টাকার কথা তাঁর মনে রহিল না। বৃদ্ধ বয়সে ঋণের চিপ্তা করিতে করিতে এই দোকানে ১০ টাকা ঋণের কথা মনে পড়িল। শিবনাথের নিকট ১০ টা টাকা পাঠাইয়া সেই লোকের যদি কেহ থাকে তাহাকে দিতে বলিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর শিবনাথ পুস্তুক বিক্রেতার পুত্রকে এই ১০ টা টাকা দিয়া রসিদ খানি হরানন্দকে পাঠাইয়া দেন।

আবার ঋণের চিন্তা করিতে করিতে তাঁর মনে পড়িল-ছাত্রা-বস্থাতে ভবানীপুরে এক কাপড়ের দোকান হতে ৫ টাকার কাপড় ধারে লইয়াছিলেন, সে টাকা দেওয়া হয় নাই। আবার নিবনাথের উপর হুকুম আসিল, অমুক স্থানে অমুকের দোকানে ৫ টাকা দিয়ে এস। এবারে আর দোকান বা দোকানদার কিছুরই সন্ধান মিলিল না। নিবনাথ অগত্যা ৫ টাকার কাপড় কিনিয়া দেশে পিতার নিকট পাঠাইলেন। হরানন্দ সেই কাপড় গ্রীবদের দিয়া তবে প্রাণে শাস্তি পাইলেন।

স্কৃত্র পূর্বে এই সকল চিন্তায় বিব্রত থাকিতেন। আর একটা ঘটনা বহু পূর্বে ঘটিয়াছিল, এথানে তাহার উল্লেখ করি:—

তথন হরানন্দ স্বগ্রামে গবর্গমেণ্ট বিস্থালয়ে কর্ম্ম করেন। একবার মাহিনার বিল ইনসপেক্টরের স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙ্গাইবার জন্ম কলিকাতার আনেন; সেই সময় গ্রামে একজন সার্কেল পঞ্জিত নিজের বিলথানি তাঁর হাতে দিয়া বলিল—"পণ্ডিতনশাই, অনুগ্রহ করে আমার বিলথানিও স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙ্গাইয়া আনিবেন।"

अमित्क क्लिकाजार बानिसा विन जानाहरू प्रती हरेन. अमित्क প্রতিটা ওলাউঠা হইয়া দেশে মারা পেলেন। ইনসপেঞ্চরের কাছে পশুতের বিধবা স্ত্রী একথানি দরখান্ত পাঠাইলেন যে জাঁর মৃত পতির মাহিনার টাকা আর কাহাকেও না দিয়া তাঁহাকেই দেওয়া হয়। হরানন্দ পণ্ডিতের বিল্থানি দিয়া মাহিনার টাকা লইতে অস্বীকার করিলেন। ইনসপেক্টার অমুরোধ করিলেন—"পণ্ডিত, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তুমি সেই স্ত্রীলোকের হাতে নিজে এই টাকা কটা দেবে, আর কাহারও হাতে দিও না।" স্বগত্যা হরানন বিধবার টাকা কয়টা লইয়া বাড়ী আসিলেন, আসিয়া শোনেন স্ত্রীলোকটী বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলেন আবার যথন শশুর বাড়ী আদিকে তথন টাকা দিব। এই মনে করিয়া টাকা কয়টী কাগজে মুড়িয়া বাক্সের এক কোণে রাখিলেন। এক মাস হুই মাস করিয়া বংসর কাটিল, তারপর আরও অনেক বংসর গেল আর স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। ক্রমে হরানন্দ টাকার কথা ভুলিলেন এবং নিজের টাকা ভাবিয়া বাক্সের টাকা ধরচ করিয়া ফেলিলেন। ১৫।১৬ বৎসর পরে হঠাৎ এই কথাটী স্মরণ হইল—তথন ১০1১২ ক্রোল পথ হাঁটিয়া সেই টাকা কর্মটী তাঁহার হাতে দিয়া আসিলেন।

শিবনাথ পিতার সত্যনিষ্ঠা এবং গ্রারপরতার কথা তুলিরা বলিতেন—"এমন বাবার দৃষ্টান্ত বে জন্মাবিধি দেখে এসেছে তাকে আর মৌখিক উপদেশ শুনিতে হর না।" মৌখিক উপদেশকে শিবনাথ অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। বে মনখিনী রক্ষী গ্রোলকমণির গর্ত্তে শিবনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন একণে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

निवनार्थत्र जननी लालाक्यि त्योवत्न युक्ती विषय বিখ্যাত ছিলেন। বাৰ্দ্ধকো আমরা তাঁহার স্থলর মুখ্তী ছাড়া আর কোন সৌন্দর্য্যই দেখি নাই। তাঁর পিতৃকুলের সকলেই দীর্ঘকলেবর ছিলেন। তিনিও সাধারণ নারীদিগের মধ্যে অত্যন্ত দীর্ঘকায়া ছিলেন। শিবনাথের জননী সোলোকমণি অতাম্ভ বৃদ্ধিমতী স্কগৃহিণী ও অতাম্ভ নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। কোন দিনই কোন কার্য্যে বা ধর্ম্ম সাধনায় তাঁর তিলার্দ্ধ শৈথিকা বা পারিপাট্যের অভাব দেখা যায় নাই। তাঁর সকল কার্য্যেই নিপুণতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। হরানন্দের চব্লিত্রের প্রধান লক্ষণ—সত্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, বদান্ততা—গোলোক-यभित्र हिंदिद्ध अधान नक्षण हिन-मक्क नक्न कार्या निष्ठी ও একাগ্রতা। হরানন লাভ-ক্ষতির গণনা শৃন্ত ছিলেন, অস্থানে ক্রম্ব হইয়া কাজ মাটা করিতেন, অযোগ্যপাতে দান করিয়া প্রদয়তার জন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। গোলোকমণি—যাহা হিত, বিহিত ও শাভজনক, তাহার জন্ম অশেষ ক্লেশ খীকার করিতেন। এই দম্পতির হজনেই প্রথর ব্যক্তিমজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, উভয়েই কণ্ডৰ-পরারণ, উভয়েই গর্মিত প্রকৃতির—মতরাং পরিবার মধ্যে নিয়তই দালাত্য কর্মানের অভিনয় চলিত। হরানন্দ দ্রৈণ পুরুষকে অত্যন্ত ছুণা করিতেন—স্ত্রীর পরামর্শ গুনিয়া যে ব্যক্তি চলে সে কাপুরুষ ও হেম, এই তাঁর বিশাস ছিল, স্থতরাং গোলোকমণি যথনই তাঁহার বারা কোন কার্য্য দম্পন্ন করাইবার চেষ্টা করিতেন, তথনই তিনি গর্বিত মন্তক আরও উরত করিয়া বলিতেন—"ভূমি কি আমাকে আজ্ঞাকারী



শিবনাথের জননী গোলোকমণি দেবী

কিন্ধর পেয়েছ ?" গোলোকমণি স্বামীর প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন— অনুরোধে কাজ হয় না, আজ্ঞা করিলে একেবারেই অসাধ্য। তিনি স্বামীর নিকট কাজ আদায় করিবাব অশেষ ফলী জানিতেন। প্রয়োজন হইলে, তাঁর যুক্তিযুক্ত স্থমিষ্ট বাক্য পরম্পরার অন্ত ছিল না। স্বামীকে বুঝাইয়া দিতেন যে তাঁর ইচ্ছা মতই কাজ হইবে, কেবল ওচিতা ও গুক্তি প্রদর্শন করিতেন, আর তাঁর বড় মনে বাজে এমন কথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কাষ্য সম্পন্ন হইত। বাহতঃ বোধ হইত সামীর ইচ্ছায় কাজ হইল, কিন্তু কাথাতঃ গোলকমণি দেবীর অভিষ্ট পূর্ণ হইত। ঠাকুরমার কার্য্যোদ্ধারের ফন্দী দেথিয়া সকণেই বিশ্বিত হইতেন। অর্থব্যয় সম্বন্ধে শিবনাথের পিতা মুক্তহস্ত ছিলেন, এবং কি ব্যয় করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় হিসাব রাখিতেন না। গোলোকমণি দেবী তাঁর বাল হইতে মাঝে श्रात्य है।का महाइटान, , जिनि विन्तृविमर्श कानिए भातिएन ना, কাজেই অর্থেব অন্টন উপন্থিত হইত, তথন স্ত্রীর নিকট অভাব জানাইতেন। ঠাকুরমা সহাত্মভূতি দেখাইষা বলিতেন "পাড়াপড়শীর নিকট স্থান টাকা ধার করিয়া দিতে পারি।" ঠাকুরদাদা শুনিয়া হাঁপ ছাডিয়া বাচিতেন। তারপর পত্নী একবার পুকুর পাড়ে পুরিয়া আসিয়া নিজের বারা হইতে টাকা দিয়া যথাসময়ে স্থদ সমেত টাকা আদায় করিতেন। আমার মায়ের নিকট এইসকল গল শুনিয়াছি। যথন ঠাকুরমা পুকুরপাড়ে ঘুরিয়া বাক্স হইতে টাকা বাহির করিতেন, मा দেখিয়া একা একা বড়ই হাসিতেন। ঠাকুরদাদার বারের টাকা কি করিয়া কম পড়ে, তাহাও সর্বাদা দেখিতেন। ইহাদের দাম্পত্য क्नर छनिया मकरन आस्पान भाहेरजन वर्षे, किन्न हेहाराज भरक ইহা একটুও প্রহসনের ব্যাপার ছিল না। এইথানে একটি কৌতুক

জনক পল্ল না বলিয়া পারিলাম না। আমি পৈতৃক ভিটায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া ঠাকুরদাদা আমায় অভস্ত ভাল-বাসিতেন। আর আমার পিত পরিবারে পুত্র অপেকা কন্তার অধিক আদর। আমার তিন পিসির যা আদর চিল, আমার পিতার তার এক অংশও ছিল না, কাজেই আমি নাতনি হইয়াও নাতির অধিক আদর পিতামতেব নিকট পাইয়াছি। আমাব বিবাহের পুর্বে কখন কখন কলিকাতায় তাঁহারা যথন থাকিতেন, আমি ঠাকুরদাদা ঠাকুরমাকে দেখিতে যাইতাম। আমাকে পাইলে উভয়েই স্থী হইতেন, তুজনেই আমাকে ডাকিয়া নানা গল্প করিতে ভাল বাসিতেন। সামাকে ঠাকুরদাদা একদিন চুপিচুপি বলিতেছেন "দেখ্ ও চোকী ( ঠাকুরদাদার প্রদত্ত ভাক নাম ), আইবড যেন থাকিস বলে যে জাশীর্কাদ করব ভেবে পাই না। 'জন্ম এয়োস্ত্রী হও' এইও এক বাধা আণীৰ্বাদ জানি, তা মুখে আসে বলতে পারি না, ভর हम्र शाह्य वा वर्षा विम 'जन्म आहेब्ड इन्ड'—विस्न ना इता कि हता, তোদের যে কি কাগু!" ইত্যাদি। আমি গুনে খুব হাসতে আরম্ভ করণাম। ঠাকুরমা আর এক ঘরে কি কাজ করছিলেন তিনি আমার মুখের ভাব ও হাসি দেখে বুঝলেন কি ভাবের কথা হচ্চে—অমনি তিনি বলে উঠলেন "গুরে চোকী! বুড়ো কি বলছেরে ? তোকে বিয়ে করতে বলছে ? না, ধবরদার অমন কর্ম করিস নি, কালতৈরব ডেকে আনিস সি। সেই নয় বছরের মেরে আমার ক্ষ**ে ঐ কালভৈরব যে চডেছেন আমার সারা** জীবনটা নাকাল করলে। তোদের ভাল কিছু দেখি না, কেবল त्य (मतः श्वांतिक शतः वितः निष्ठ इत ना थें। वस लान निग्न ।

আমাদের যদি এ বিধি থাকত, তাহলে কি আমি বে করি না আমার তিনটে মেয়ের বিয়ে দি।" ঠাকুরদাদা হেসে বললেন "বলি, তুমি যদি না বে করতে তবে আর তিনটে মেয়ের বিয়ে দেবার দায় থাকত না—সব গ্রাটাই চুকে যেত।" এই দম্পতির কথা কাটাকাটি শুনিতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইত। কেহ কাহাকেও কথায় হারাইতে পারিতেন না।

ঠাকুবমা "দাবিত্রীত্রত" করিতেন। ব্রতের দিন ঠাকুরদাদার সঙ্গে প্রাণান্তে ঝগড়া করিতেন না, কিন্তু শত শত উত্যক্ত হইৰার কারণ উপস্থিত হইত। পা পূজার সময় ঠাকুরদাদা মুথ ফিরাইয়া পা বাড়াইয়া দিতেন, ঠাকুরমা মনে মনে রাগিয়া গদু গদ করিতেন, মার বলিতেন—"মাজ চুপ করে থাকি, কাল বুড়োকে মজা দেখাব।" বৃদ্ধ বয়দে এই দাম্পতা কলহ ক্ষুদ্র শিশুর কলহের মত শুনাইত। উভয় উভয়কে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারি-তেন না। ঠাকুরমা পাড়া বেড়াইতে গেলে ঠাকুরদাদা ছটফট করিতেন। একবার পিতৃদেব যথন চন্দননগরে ছিলেন, ঠাকুরুমা ঠাকুরদাদা কিছুদিন আসিয়া সেথানে ছিলেন। একদিন ঠাকুরুষা তাঁতি পাডায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, ঠাকুরদান আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহিনী কোথায়?" ( ঠাকুরদাদার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা অভ্যাস ছিল)। শুনিলেন তিনি তাঁতি পাড়ায় বেডাইতে গিয়াছেন। একটু বেড়াইয়া আসিয়া আরও ছবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহিনী এখনও আসেন নি" ? তৃতীয় বার আসিয়া দেখেন সন্ধ্যা হয় তখনও গৃহিনী অদর্শন। এবারে রাগিয়া গেলেন, বলিলেন—"গৃহিনীকে বলে পাঠাও তাঁর আর ঘরে আসবার দরকার নেই—তিনি যেন তাঁতিদের বাড়ীতেই থাকেন।" এবার ঠাকুরদাদা গামছা লইয়া গলার

ঘাটে গেলেন। ঠাকুরমা তথনই ফিরিয়া দেখেন ঠাকুরদাদা বাড়ী নাই। তিনিও অস্থির হইয়া বলিলেন—"ই রে বুড়ো কোথায় গেল রে ?" তাঁর রাগের কথা শুনে বললেন-এখনই আসে এই। সতাই তথনই ঠাকুরদাদা বাড়ী ফিরিলেন এবং যথারীতি ঝগড়া আরম্ভ হইল-এতক্ষণ বিলম্ব কেন হইল এই প্রশ্ন লইয়া। ছই জনে একদণ্ড শান্তিতে থাকিতেন না। বৃদ্ধ বয়স প্যান্ত ছাড়াছাড়ি হয় নাই। অদ্ধেক রাত্রি হুজনে ঝগড়া করিয়া কাটাইতেন, ভিন্ন গুহে শয়নের ব্যবস্থা করিলে কিছুতেই গুনিতেন না। ঠাকুরদাদা একবার কঠিন পীড়ায় প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, কল্যা কুস্কম পিতার নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন, ঠাকুর মা কল্যাকে এক ধমক দিয়া विलिल-"कं फिन किन, वुट्डा कथन महत्व ना, मलाई होन কি না, আমি বুড়ো বয়দে একাদশী করে মরি ! বুড়োকে মরতে हरत ना, जुटे कांनिम ना।" कला এই •कथा अनिया একেবারে চক্ষু স্থির ! সামী খান ছঃগ নাই, ভাবনা নাই, আবার ধমক যে তিনি একাদনা করতে পারবেন না, অতএব বুড়োর মৃত্যুরূপ অকার্য্য অসম্ভব। বাস্তবিক এই নারী স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে গত হন। ঠাকুরদাদার রাগ হলেই ঠাকুরমাকে শাসাইতেন-"যত ঝগড়া করছ একাদনী করে শোধ করবে।" তিনি গর্বভা<u>র</u> বিশতেন—"বয়ে গেছে একাদশা করতে। ড্যাং ড্যাং করে বুড়ো ভোমায় ফেলে পালাবো।" পিতৃদেবের কঠিন পীড়ার সময়েও ঠাকুরমা বলছিলেন—"এ কথন হতে পারে না—আমি বুড়ো মা বেঁচে থাকতে আমার একমাত্র ছেলে চলে যাবে তা হবে না।" বাবা সে যাত্রা সেরে উঠলেন। আশ্চর্যা! 💐 হার দুর্প্ স্পদ্ধা পূর্ণ মাত্রায় वश्न त्रश्नि। निवनाथ बाकीवन कननीत व्यक्षलत निधि हाकत

মণি ছিলেন, এজগতে তাঁর "শিব" বই আর কিছু ছিল না। ুযে শিব তাঁর ইষ্ট দেবতা, দে শিব তাঁর একমাত্র পুত্র। পিতদেব ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে তাঁর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। নিজের মনের যন্ত্রণা—তাহার উপর ঠাকুরদাদা সর্ব-দাই "তোমার পুত্র" বলিয়া গালাগালি ও অজস্র অভিসম্পাৎ দিতেন। তাহাতে ঠাকুরমার "মডার উপর থাঁডার ঘার" মত বোধ হইত। একে শিবনাথ আজন্ম মাতৃভক্ত তাহাতে জননীর এই গভীর হু:খ ও পরিতাপ তাঁহাকে কি যে যন্ত্রণা দিত তাহা আর বলিবার নয়। জননীকে স্থুখী করিবার জভ তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। "আমার মা" বলিতে আনন্দে আয়হারা হইতেন, মায়ের চরণ হুইটীর উপর মন্তক রাখিয়া প্রম তৃপ্তি হৃদয়ে অমুভব করিতেন। ঠাকুরদাদা ধর্মান্তর গ্রহণের পর বিশ বংসর পুত্রের মুখদর্শন করেন নাই—এজীবনে আর কথন "শিবনাথ" নাম মুথে উচ্চারণ করেন নাই। পিতৃদেবের বিষয় কিছু বলিতে হইলেই "পাজি" "হতভাগা" "লম্মীছাড়া" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। শিবনাথ আজীবন জননীকে মাসে মাসে তাঁহার হাত খরচের জন্য কিছু কিছু টাকা দিতেন কিন্তু ঠাকুরদাদ। পুত্রের অর্থ স্পর্শ করিতেন না। একবার দেশের একজন জিজ্ঞাসা করেন—"পণ্ডিতমশাই! শিবনাথ আপনাদের কিছু মাত্র সাহায্য করে না।" ঠাকুরদাদা উত্তরে বলিলেন—"শুনতে পাই মাসে মাসে কিছু কিছু গুদম ভাড়া তার গর্ত্তধারিনীকে দিয়া থাকে, আমি সে পাজির টাকা স্পর্শ করি না।" শিবনাথ ধর্মান্তর গ্রহণের সময় আকুল প্রাণে যে সকল পত্র লিথিয়াছিলেন তাহাতে অনেক বার শিথিয়াছেন—"একদিন আপনাদের প্রসন্নতা ফিরিয়া পাইব।"

তাহাই হইয়াছিল। জীবনের শেষ কয় বৎসর উভয়েই পুত্রগত প্রাণ হইয়াছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর দেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহাতে হরানন্দ ভট্টাচার্যা প্রাণমন দিয়া পড়িয়া ছিলেন। যে ব্রাহ্মগণ তাঁহার আজীবন চক্ষুশুল ছিল, যাহাদিগের প্রতি বিদ্রুপ বাকাবান বর্ষণ করিতে কখনই ছাডেন নাই, সেই ব্রাক্ষদিগকে বিশেষতঃ সঞ্জীবনীর সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে তিনি অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলেন। সর্বাদাই বলিতেন—"যদি মামুষ কেউ থাকে বাংলা দেশে তবে দে কৃষ্ণকুমার!" যে হরানন্দ ব্রাহ্মাদের ভাষা, লেখা, চাল চলনের দিনরাত বিজ্ঞাপ করিতেন, পূর্বে সঞ্জীবনীর ভাষা লইয়া স্ববদা ঠাটা করিতেন সেই হরানন্দ প্রতি সপ্তাহে সঞ্জীবনী পাইবার জন্ম ব্যস্ত হইতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে এক সভা হয়। সভায় হরানন্দ অগ্নিময় বক্ততা করিলেন এবং তার পর একজন মুসলমানের সহিত কোলাকুলি করিলেন। এই সেই হরানন্দ যিনি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ—সকলের নমস্ত। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য অতিশয় গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যের সমালোচনায় অতিশয় আমোদ পাইতেন। সর্বপ্রকার শিক্ষার বিশেষতঃ স্ত্রী শিক্ষার জন্ম তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। স্ত্রী শিক্ষার হাতে খডি স্বৰূপ পত্নী গোলোকমণিকে উত্তমরূপে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দেন। ঠাকুরমাকে সেকালের একজন শিক্ষিতা নারী বলা যায়। মজিলপুরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ক্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। ত্রান্ধ সমাজে আসিয়া তাঁর নাত্নি যথন ইংরাজী শিক্ষা করিতে লাগিল তথন সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। আমি যথন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিথিয়া

তাঁহাকে একথানি উপহার দিই তিনি পড়িয়া মনে মনে সম্ভষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"এতো ইতিহাসের মত বোধ হয় না, এতো সাহিত্যের মত স্থাঠা। তবে বই থানিতে 'ব্রাহ্ম' 'ব্রাহ্ম'গন্ধ আছে।" আমরা শুনিয়া বলিলাম—"ইতিহাসের ভিতর তিনি 'ব্রাহ্ম' গন্ধ কোথায় পেলেন ?" ঠাকুরদাদা বলিলেন—ব্রান্দেরা যা কিছু লেথে, হুলাইন লিখিলেও তার ভিতর 'ব্রাহ্ম' 'ব্রাহ্ম' গন্ধ থাকেই।" ব্রাহ্মদিগের ভাষা লিখিবার ভঙ্গী তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। কত যে বিদ্ধাপ করিতেন তাহার আর সীমা নাই। ব্রাহ্মদিকে তিনি এক অভুত জীব ভাবিতেন। স্থযোগ পাইলেই বাক্যবাণে জরজর করিতেন।

শিবনাথের জনক জননী উভয়েই দীর্ঘজীবী এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মস্তিক্ষে পূর্ণ শক্তি বিশিষ্ট এবং কার্যক্ষম ছিলেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের পক্ষে আশী বৎসর বয়সে দিবা দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া কর্ণগুয়ালিশ ষ্ট্রাট হইতে কালীঘাট হাঁটিযা যাগুয়া কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার ছিল না। নিজ্রালু অলস বৃদ্ধ এ পরিবারে কেহ কথন দেখে নাই। মনের উজ্জলতা, বাক্যের সরলতা, কার্য্যের উৎসাহ, এ পরিবারের সকলের ভিতরই দেখিতে পাগুয়া গিয়াছে। গোলোকমণি পুত্রের গৌরবে আপনাকে মনে মনে সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। একবার শুনিলেন পাড়ার কোন জীলোক বিধর্মী বলিয়া তাঁর পুত্রকে নিন্দা করিয়াছে। অমনি গোলোকমণি প্রস্কোত্র বলিয়া উঠিলেন—"কি তোরা আমার ছেলের নিন্দে করিয়, বেটাত এক এ দেশের ভিতর আমিই প্রসব করেছি। ওলো লক্ষীছাড়ীয়া, তোরা ত পাঁটা প্রসব করেছিস, আমার বেটার আবার নিন্দে করিম। থবরদার।" গোলোকমণির ভয়ে শিব-

নাথকে কারো কিছু বলিবার উপায় ছিল না। কলিকাতায় শেষ বয়সে ৰথন আসিতেন পুত্ৰবধুদিগের হাতের জল থাইতেন না। বলিতেন—"তোদের কি জাত আছে।" একদিন বডবণ বলিলেন "মা, ষ্মাপনার ছেলের জন্মই ত আমাদেব জাত গেছে।" গোলোকমণি অমনি গর্জন করিয়া উঠিলেন—"কি বলিস, আমার ছেলের জাত গেছে? আমার ছেলের জাত কে মারতে পারে ? ও জাত দিলে লোকে জাত পায়, জাত তোলেরই গেছে।" বধুরা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর এমন অঙ্ত যক্তি শুনিয়া চুপ করিয়া বহিলেন। কথায় কথায় বলিতেন—"আমার ছেলের কপালে 'জয়পত্র' লেখা মাছে. ওর সব ভাল।" একদিন গোলোকমণির সাধ হইল ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া ছেলের উপাসনা উপদেশ শুনিবেন। নাত্রনিকে বলিলেন— "দেথ আজ আমি মন্দিরে গিয়ে শুনব তোর বাপ কি বলে।" নাত্নির মহা আপত্তি ঠাকুরমাকে মন্ত্রিরে লইয়া যাওয়া হইবে না. এসে ঠাট্টা করিবেন, এই ভয়। গোলোকমণি ছাড়িবার পাত্রী নন, মন্দিরে গিয়া সন্মূথের বেঞ্চে বসিয়া ছেলের কথা শুনিতে লাগিলেন। শিবনাথের উত্তেজনাময় স্বার্থ ত্যাগের কথা শুনিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। শিবনাথ এক একটা কথা বলেন তিনি তার উত্তর দেন। শিবনাথ যেই বলিলেন "তোমরা সকলে লাভ ক্ষতির গণনা না করে ঝাঁপ দিয়া পড়।" গোলোকমণি আর থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—"বেক্ষজ্ঞানীরা তোমার মত এত বোকা নয়, যা পড়বার তুমিই পড়েছ ওদের পড়তে বয়ে গেছে।" বাড়ীতে আসিয়া নাত্নী ঠাকুরমাকে তিরস্কার করিতে লাগিল— "ঠাকুরমা আর তোমাকে কথন যদি মন্দিরে নিয়ে গেছি, তোমার ছেলেকে বেদীতে দেখে তুমি ভেবেছ ঘর আর কি। ও বে একটা

প্রকাশ্য জারগা, জমন করে কি বলে ?" গোলোকমণি
প্রশাস্তভাবে উত্তর দিলেন "ভোদের অনেক ভাগ্যি যে শিবের গালে
ঠাস করে এক চড় মারি নি।"—রাজদের কাছে পুত্রের নাম
করিতে হইলে বলিতেন—"এই ভোমাদের শিবনাথ শাস্ত্রী যথন
ছোট ছিল, রাগ হলেই আমায় বলত 'এক ঢিলে ভোকে মেরে
কেলব।' তা এক ঢিলেই আমায় মেরে ফেলেছে।" শিবনাথ
অত্যন্ত মাতৃপিতৃভক্ত ছিলেন। যথন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, সেই
সময় তাঁহার পিসতুতো ভাইকে যে পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহাতে
লিথিতেছেন:—

"মেজ দাদা, এখন বলিলে কেহ মানিবেন না। কিন্তু তথাপি আমি বলি—যদি কেহ বলেন যে আমা অপেক্ষা তাঁর পিতৃত্তি কি মাতৃত্তি অধিক তাহা স্বীকার করি না, তবে আমি পিতামাতার আদেশ অপেক্ষা ভগবানের আদেশ প্রতিপালন অধিক বলিয়া বিবেচনা করি।"

আর এক পত্রে পিতাকে লিখিতেছেন:---

১২৭৬ সাল ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

"বেদিন আমার ভক্তি সাধন হইবে সেদিন আমার স্থপ্রভাত হইবে, তথন আপনাকে মনের ধারণা আপনা হইতেই দূর করিতে হইবে। তথন আপনাকে আপনা হইতেই বাৎসল্য ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। ইহা হবেই হবে, হবেই হবে।"

শিবনাথের জন্ম তাঁহার জনকজননী যাবজ্জীবন যেরপ ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সতঃই তাঁহার দেশের লোক তাঁহাকে "পাষাণ হৃদয়" "পাষও" বলিয়াছে, কিন্তু ভক্তিমান সূপুত্র শিবনাথ আজীবন একদিনের জন্মও পিতামাতার নিদারণ কষ্টের কথা ভূলিতে পারেন নাই। অন্তর্নিছিত গভীর মর্মবেদনা, ষথন তথন অকারণে তাঁহার লেগার ভিতর প্রকাশ হইয়া পড়িত। ২২ বংসরের যুবা লিখিয়াছেনঃ—

"জননীর হাহাকারে ঘর ফেটে যায় রে,
পিতার গর্বিত শির ধ্লিতে লুটায়রে।"
ইহার ৮৯ বৎসব পরে পুশ্মালায় লিখিতেছেন :—
"অন্যে ডাকি কেন কোথা গো জননী!
এস মা আমার জনম ত্পিনি!
মায়ের বেদনা অন্যে ত জানে না,
সন্তানের মায়া অন্যে ত বোঝে না,
তুমি মা আমার সেহ কল্লোলিনি!
সন্তানের প্রাণে এস একবার
এ হন্তের স্কৃষ্টি শোনিতে তোমার
তব পদার্পণে, পুত্র-পার্গলিনি,
জাগিবে ক্লয় নাচিবে লেখনি।"

জনক জননীর তুষ্টির জন্ম শিবনাথ ধর্মাত্যাগ ভিন্ন আর সকল কার্গ্যই অম্লানবদনে করিতে পারিতেন। ঠাকুরমা তাঁকে ঠাকুরের চরণামৃত ইত্যাদি যাহা থাইতে দিতেন, পাইতেন, পুত্রের মন্তকে জপের মালা ঠেকাইতেন—যাহা কিছু করিতেন শিবনাথ মন্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। জননী যাহাতে শান্তি পাইতেন ভাহাই করিতে দিতেন।

শিবনাথের জননী ৮১ বংসর বয়সে ১৩১৫ (১৯০৮)শকে ৩০এ ভাজ দেহতাগ করেন। মৃত্যুর সময় পুত্র ও কনিষ্ঠা পুত্রবধ্ বিরাজ-মোহিনী উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর পুর্বে শিবনাথের মাথায় হাতদিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন—"বাবা আমার! আমার বাবা, আমার ধন!" এই বলিয়া মনে মনে কত আশীর্কাদ করিলেন। শিবনাথ মুখে একটু জল দিতে গেলেন—তথনও এত সজ্ঞান যে বিধ্মী ছেলের হস্তে জল গ্রহণ করিলেন না, মৃত্রভাবে বলিলেন—"আর কেন বাবা, আর নয়!" এ ক্ষোভ তাঁহারা কোথায় রাখিবেন—একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে কন্তা ঠাকুরদাসীকে পিতা মাতার মুখাগ্রি করিতে হইল!!

গোলোকমণি ত চলিয়া গেলেন, হরানন্দ আরও তিন বৎসর জীবনের সঙ্গিনীকে হারাইয়া এ পৃথিবীতে রহিলেন। তথন কনিষ্ঠা কলা কুস্থম তাঁহাকে অধিকতর যত্ন শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। এই কুস্থমবালাকেই তিনি পৈতৃক সম্পত্তি তাহার পিতৃভক্তির পুরস্কার স্বরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। পত্নীর মৃত্যুর পরে তাঁর পালিত বিড়াল এবং প্লাক্ষীর সেবায় হরানন্দ নিযুক্ত হইলেন। চিরদিনই ইতরপ্রাণার উপর তাঁর দয়া। প্রতিদিন আহারের পর পাড়ার কুকুরগুলিকে নিজ হস্তে ভাত দিতেন। গৃহপালিত সকল পশুর উপর তাঁর অত্যন্ত যত্ন ছিল। গোলোকমণির শেষ বয়সে ছটী বিড়াল ছানা ছিল। বিড়াল ছটীর স্থানর রূপ দেখিয়া হরানন্দ তাদের নাম "গালচি" ও "হুলচি" রাখিয়া দিলেন। শিবনাথের জননীর পাখী পোষার ভারি সথ ছিল। গৃহিনী যথন চলে গেলেন, তথন তাঁর পাথী আর বিড়ালের সেবায় হরানন্দের দিন কাটিতে লাগিল। একদিন সকালে উঠিয়া কল্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কুসী, কাল থেকে সকালে আধ্সের হুধ রোজ করিস"—

কুম্বৰ—"কেন বাবা! তুমি সকালে হুধ থাবে ?"
পিতা—"না আমি কেন সকালে উঠে হুধ থেতে গেলাম. ৰলি

গৃহিনীর পাখী আরু বিড়াল ছটো কি তিনি গেছেন বলে না খেরে মরে যাবে ? ওদের জন্ম ছধ রোজ কর।"

কন্সা কিছুতেই সে প্রস্তাবে দন্মত নহেন দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাগিয়া অন্থির। আর একদিন রাত্রে বিড়াল ছানা ছটী বাহিরে ভাকিতেছে, হরানন্দ কলাকে ভাকাডাকি আরম্ভ করিলেন।—
"কুসী, গালচি ছলচি কেন কাঁদে রে, ওদের বাহিরে শীত করছে!"
কন্সা বলিলেন—"না ওদের মা হয়ত কোথায় গেছে তাই কাঁদছে।
এখনি চুপ করবে।" হরানন্দ সে কথায় সন্থই হইতে পারিলেন না।
বাহিরে গিয়া বিড়াল ছানা ছটা কোলে করিয়া বিছানার ভিতৰ
শুইলেন। তবু তারা ভাকিতে লাগিল, তথন বলেন—"গুরে কুসী,
ওরা শিশু কি না, উদবের পীড়া হয়ে থাকবে, কি করা যায়
বন্ত ?"

কুস্ম বলিলেন—"করা আর কি যায় ক্রুমি কবিরাজের বাড়ী যাও বিড়াল শিশুর উদবের পীড়ার ওবৃধ সানতে; নযত ওদের পেটে তেল মালিশ করো।"

হরানন্দ বিড়াল শিশুর সেবায় সারারাত কাটাইলেন! প্রচণ্ড যার রাগ, তাঁর হৃদয় এমন কোমল। ১৩১৮ সালে ২৭এ শ্রাবণ হরানন্দ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেং শিবনাথ পিতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিছু মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। শেষ দিনে বার বার বলিতে লাগিলেন—"বড় দরকার ছিল। হায়, হায়, তার সঙ্গে দেখা হল না।" এমনি হরানন্দের মনের তেজ বে যে দিন যান সেদিনও শ্রায় তাঁকে শয়ন করান কঠিন, পাঁ ড়িতে ঠেস দিয়া বিসয়া রহিলেন, এমন কি লাঠি ধরিয়া বারালায় একবার বেড়াইয়া আসিলেন, পা ঠিক পড়ে না, টলমল

করিতেছেন দেখিয়া কন্তা কুস্থম বলিল—"বাবা কেন হাঁটছ, পড়ে যাবে যে।" হরানন্দের একথায় রাগ হইল—"কেন আমি বালক কি না, তাই চলতে গেলে পড়ে যাবো।" বেশ কথা বলিতেছেন, জ্ঞান সম্পূর্ণ আছে, কবিরাজ নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—"আর দেরী নাই, ঘাটে নাও।" ধরাধরি করিয়া সকলে নামাইলে ভাগিনেয় কানে নাম শুনাইতে লাগিলেন। একবার বলিলেন "মামা, নাম করে।।" তথনও হরানন্দের সে কথা সহু হইল না। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"মরবার সময় নাম করছি নাত করছি কি ?" একথা বলিতে না বলিতে সেই তেজস্বী পুরুষের তেজোদীপ্ত আত্মা দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অনস্তে মিশাইল।

মজিলপুরনিবাসী থাতিনামা হারাণচন্দ্র রক্ষিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকে যাহা লিথিয়াছেন তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মজিলপুরনিবাসী পণ্ডিত হরানক দক্ষিণাঞ্চলের একজন গণনীয় ব্যক্তি। সাধারণ ব্রাহ্ম-মমাজের আচার্য্য স্থপ্রসিদ্ধ লিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইনি জ্বুমদাতা পিতা। তেজস্বী ত্যাগী নির্নোভ ব্রাহ্মণ, একরপ রাজা ছেলের মায়া ত্যাগ করিয়া কপ্রে জীবনযাপন করিয়াছিলেন তথাপি সংকল্পচুত হন নাই। সংক্ষত সাহিত্যে ও অলঙ্কারে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার স্থপ্রসিদ্ধ নলোপাখ্যান নামে সাহিত্য গ্রন্থ একটু নিবিষ্ট চিত্তে পড়িলে মনে হয় যেন বিভাসাগর মহাশয়ের কোন লেখা পাঠ করিতেছি: কিন্তু নির্মিষ্ট সর্ব্বমূলাধার, তাই দরিক্ত ব্রাহ্মণ হরানক্ষ—মেই সদানক্ষ প্রক্ষৰ—ম্বন্ধব্রের একটী ক্ষুদ্ধ পদ্ধীতে আপন মনে হাসিয়া খেলিয়া নিরহকার

সৌম্যশাস্ত মূর্ত্তিতে, সকলের শ্রন্ধা অর্জন করিয়া, সরস হাস্থ কৌতৃক ও পরিহাস রসিকতায় শোকাতৃরের মুথে হাসি ফুটাইয়া ৮৫ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন, সে সংবাদ কেইবা রাখিল আর কেইবা লইল: আর সে তুলনায় বিভাসাগর মহাশরেয় নাম, পাঠক নিজেই তার তুলনা করুণ। তাই বলিতেছি নিয়তিই সর্বমূলাধার! নলোপ্যখ্যান বাতীত বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাগুটী পণ্ডিত হরানন্দ অন্তদিত করিয়াছিলেন। সে অন্তবাদও স্থলর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাব সাহিত্যপ্রতিভা এইখানেই শেষ হইল। কুদ্র মজিলপুরটুকুতে বসিয়া পেনসেনের কটী গোণা টাকা লইয়া হিন্দুসমাজচ্যুত একমাত্র কৃতীপুত্রের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তিনি হাসিমুথে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিতে পারিয়াছেন এইটুকুই তাঁহার পুণ্যকল।"

ব্রাম্বাদী গুণগ্রাহী লেখকের প্রত্যেকটী কথা সতা! হাদয়ের বিশালতায় শিবনাথের সমকক ব্যক্তি সহজে দেখা যায় না। সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানামুরাগ, পবোপকারস্পৃহা, বজন বাৎসলা, বদেশ প্রেম প্রস্তৃতি যে সকল গুণ শিবনাথের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে বিজ্ঞান ছিল, তাহা তিনি তাঁহার উদার হাদয় সত্যত্রত পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। মিপ্টভাষিতা, কর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ম্মশক্তি, ধর্মামুরাগ ইত্যাদি তিনি মনস্বিণী জননী গোলোকমণির নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। সন্তানের ভিতরে পিতামাতা আবার সন্তত হন, একথা সত্য। মামুষ মাত্রেই বিবিধ দোষ গুণের আধার। যে চরিত্রে দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক হয়, সেই মানুষকেই লোকে গুণী বলে। ভগবানের রূপায় শিবনাথের চরিত্রে জনক জননীর সদ্গুণ রাশি সমুদায় বর্তিয়া ছিল, বরং প্রত্যেকটি সদগুণ শিবনাথের হৃদয়াধারে

প্রচণ্ডরূপে দর্শন দিয়াছিল। ফল দেখিয়া বৃক্ষের দোষ গুণ বিচার করিতে হয়,—যে বৃক্ষে শিবনাথ রূপ ফল ধরিয়াছিল, সেই বৃক্ষটীর অশেষ মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়।

## তৃতীয় অধ্যায়।

## जन्म-माञ्चलालय-रेननव ।

কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণ পূর্কস্থিত, রাজপুর হরিনাভি থানের সরিহিত, চাঙ্গড়িপোতার শিবনাথের মাতুলালয়। তাঁহার মাতুল স্থলামধল ছাবকানাথ বিল্লাভূষণ বিখ্যাত "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক কপে সকলের নিকট পবিচিত। আমাদের দেশে চলিত কথার বলে "নরাণাং মাতুলক্রমং" অর্থাৎ লোকে মামার মত হইয়া থাকে। শিবনাথের সম্বন্ধেও এ কথার ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল পিতামাতার দোষগুণ লইযাই সন্তান ভূমিষ্ট হয় না, পিভূবংশের দোষগুণই কেবল শ্মান্তবের ভিতর বর্তায় না, বাস্তবিক মাতুল বংশের প্রভাবও বড় সামান্ত নহে। "নরাণাং মাতুলক্রমং" এ প্রবাদ বচন মিথা নয়। অতএব শিবনাথের জন্মকথা বলিবার পূর্কে তাঁহার মাতুল বংশের কিঞ্ছিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্রক। এথানে তাঁহার বিথ্যাত মাতুলের সংক্রিপ্ত কীবনী দিতেছি।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্বে পাঁচক্রোশ অন্তরে চালড়িপোতা প্রামে ১৮২০ সালে বারকানাথ বিভাভূষণ জন্মগ্রহণ ক্ষুরেন। ভাঁহার পিতার নাম হরচক্র ভাষরত্ব। বারকানাথ শৈশবে প্রামের পাঠশালা এবং চতুস্পাসীতে সংস্কৃত পুড়িয়া বার বংসর বয়সে কলিকাতার আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৩২ সাল ইইতে ১৮৪৫ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন।

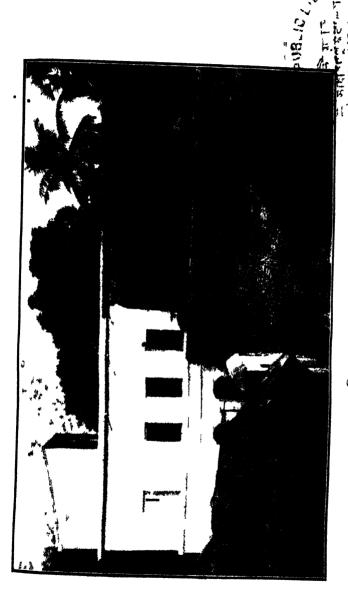

শিবনাথেব মাতুলালয

তিনি সংশ্বত কলেজের একজন উৎক্লই ছাত্র। প্রতি বৎসর বিশেষ পুরন্ধার ও বৃত্তি লাভ করিয়া অতিশয় প্রশংসার সহিত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজের লাইব্রেরিয়ানের পলে নিযুক্ত হন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া-ছিলেন। ১৮৭৩ সাল হইতে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সাল হইতে দারুণ বহুমুত্র রোগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু শ্রম করা তাঁহার এমনই অভাস ছিল ষে পীডিত হইয়াও তিনি গুরুতর শ্রম করিতেন। ১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় সাতনায় বায় পরিবর্তনের জন্ম গিয়াছিলেন मिथान्हे ১৮৮७ माल २२८म वनाष्ट्रे डीहात महास हहेन। ১৮৫৬ সালে হরচক্র গ্রায়রত্ন মহাশয় একটা মুক্তাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই যন্ত্রেই প্রথমে দারকানাথ বিছাভূষণেব লিখিত রোম ও গ্রীদের ইতিহাল মুদ্রিত হয়। উৎকণ্ট বাগলা ভাষাতে শিখিত ইতিহাস বন্ধদেশে সেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পরেও বিছাভূষণ মহাশয় "প্রভাকর" "নীতিদার" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। এট সম্বন্ধে তাঁহার ভাগিনেয় শিবনাথ লিখিয়াছেন :---

"১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল।

বারকানাথ তাহার সম্পাদকতার ভার, ও তাঁহার যন্ত্র তাহার

মুজান্ধনের বারভার গ্রহণ করিল। তিনি অধ্যাপকতা পদে যে

কিছু অবসর পাইতেন, তাহা সমুদর সোমপ্রকাশ সম্পাদনে

নিরোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্থায় কর্ত্রগপরায়ণ মান্ত্র্য

আমরা অরই দেখিয়াছি। রাত্রি ১১টার সমন্ত্র শাহন করিতে

বাইনার পূর্কে দেখিয়াছি, তিনি কার্য্যে মগ্র আছেন, রাত্রি ৪টার

সময় উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়দের মধ্যে তাঁহাকে কথনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না। "প্রভাকর" ও "ভাকর" প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দ্বিত করিয়া দিয়াছিল। সোম প্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে "সোমপ্রকাশ" দেখিবার জন্ম উৎস্থক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিতা, তেমনি মনের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার একপংক্তিও কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাথিয়া লিখিতেন না। সমাজে আদৃত হইবাব লোভে, লোকের রুচি ও সংস্থারের অফুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হান্য নিঃস্থত অকপট ভাষাতে বাক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্বপ্রধান আক্ষণ। তাঁহার হাতে সোমপ্রকাশ যতদিন ছিল, ততদিন ইহা সর্ববিধ দেশের ও সমাজের উরতির পক্ষপাতী ছিল। যাহা কুন্ত, যাহা ় লঘু, যাহা কেবলমাত্র প্রীতিপ্রদ কিন্তু ফুচি সম্বন্ধে হীন, সোমপ্রকাশ তাহার ত্রিদীমায় যাইত না। এই দোমপ্রকাশের অভ্যুদয় বঙ্গীয় সাহিত্যকে ও বঙ্গ সমাজের চিত্তকে অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ উন্নত করিয়া তুলিয়া ছিল।"

শিবনাথ এই প্রকার মাতৃলের ভাগিনের। তাঁহার মাতামহ হরচন্দ্র ন্থায়রত্বপ্ত একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতার কাঁসারিপাড়াতে তাঁর টোল চতৃম্পাঠি ছিল। তিনি কিছুদিন ঈর্ষরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর" প্রিকার সম্পাদন কার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন; এবং হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত

বাঙ্গলা স্থলেও কিছুদিন পণ্ডিতি করিয়াছিলেন। হরচন্দ্র স্থায়রত্বকে লোকে রূপণ বলিত। তিনি যে অত্যন্ত মিতবায়ী ও সঞ্চয়ী লোক 'ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই, নয়ত সেকালে গ্রামের মধ্যে একটা পাকা দোতলা বাড়ী করা সহজ ব্যাপার ছিল না। হরচন্দ্রে সংসারকে লক্ষীর ভাগুরি বলা ঘাইতে পারিত। সম্বংসরের চাল ভাল, গৃহস্থের আবশুকীয় সমুদায় জ্বিনিষ পত্র তাঁহার গোলায় সঞ্চিত থাকিত। পরিবার পরিজনদিগকে কোন দিনই অভাবের লেশমাত্র জানিতে হয় নাই, কিন্তু একটি পয়সাও যাহাতে অপবায় না হয়, সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেকালে হরিনাভি হইতে কলিকাতা পর্যান্ত এক প্রকার দোলদার ছেকরা গাড়ী যাওয়া আসা করিত। একটু স্বচ্ছল অবস্থা যাঁহাদের তাঁহারা পদত্রজে না আসিয়া এই ছেকরা গাড়ীতেই কলিকাতায় আসিতেন। সাধে কি লোকে স্থায়রত্ব মহাশয়কে কুপণ বলিত—তাঁহার যে অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল তা' নয়, অথচ কোন দিনই ছক্তর গাড়াতে উঠিতেন না। সর্বদা পদত্রজ্ঞ চাঙ্গডিপোতা হইতে কলিকাতায় আসা বাওয়া করিতেন। শিবনাথ যথন ৮ বৎসরের বালক তথন হাঁটিয়া মামার সঙ্গে কলিকাতায় আসিতেন। এখন গ্রামের চাষাও পদব্রজে কলিকাতায় আসিবার কথা ভাবে না। সেকালে এমনই সামাজিক আবহাওয়া ছিল, যে হরচন্দ্র ভাষরত্ব এক কপর্দক নিজের আরামের জভ বায় করিতেন না, তাঁহাকে কলিকাতার বাসায় দশ-বার জন আত্মীয় কুটুম্বকে প্রতিপালন করিতে হইত। শিবনাথের জননী গোলোকমণি আকৃতি প্রকৃতিতে অনেকটা পিতার মতই ছিলেন। বিশেষতঃ সাংসারিক ব্যুবস্থা এবং গৃহিনীপনায় তিনি অছিতীয় ছিলেন।

স্থায়রত্ব মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের স্থপ্রসিদ্ধ কাশী-নাথ তর্কালকারের ছাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতমু লাহিড়ী মহাশয়ও ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

শিবনাথের পুণ্যবতী দিদিমার কথা না বলিলে এই প্রাপ্ত
অঙ্গহীন হইবে। ভূমিষ্ঠ হইয়া যে দিদিমার ক্রোড়ে তিনি আশ্রয়
পাইয়াছিলেন, সে দিদিমা বড় সাধারণ নারী ছিলেন না।
আক্রতিতে তিনি স্থলরী ছিলেন না বরং তাঁহার দেহে রূপের
কিছু অভাবই ছিল, কিন্ত গুণ বৃঝি এমন আব নারীকুলে হয় না।
আক্রতি প্রেকৃতিতে তিনি ছিলেন পতির ঠিক বিপরীত—পতি
ছিলেন হিসাবী, ইনি ছিলেন মুক্তকন্ত—এই জন্ত ইহার পতি পুত্র
কথনই ইহার হাতে সংসারের থরচ দিতেন না।

প্রতিমাসে হাতথরচের জন্ম কিছু কিছু টাকা পাইতেন।
কিন্তু তাহাতে তাঁহার দান ধান কুলাইত্বন। এই পরছঃথকাতরা
দয়াময়ী রমণীর দানস্থা এতই প্রবল ছিল বে তিনি পতিকে
লুকাইয়া গোলার চাল ডাল দরিদ্রকে সর্বদাই বিতরণ করিতেন।
শিবনাথ আয়চরিতে দিদিমার কথা অনেক লিথিয়াছেন। আমার
কানী প্রসরময়ীর দিদিশাশুড়ীর অসাধারণ দয়ার কথা অনেক গর
বলিতেন। তিনি অনেক দিন দিদিশাশুড়ীর নিকট ছিলেন,
যখনই দিদিশাশুড়ীর কোন কথা বলিতেন, তথনই প্রসরময়ী হাতয়টী
জোর করিয়া উদ্দেশে সেই স্বর্গবাসিনী দিদিমাকে প্রণাম করিতেন
আর বলিতেন এ জীবনে অনেক মানুষ দেখিলাম, আমার দিদিশাশুড়ীর মত অত বড় প্রাণ আর কারো দেখি নাই। চাকড়িপোতা হইতে হরিনাভিতে প্রতিদিন তিনি গ্রদামান করিতে
যাইতেন। ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইত, কারণ পথে তিনি

গরীব হংখীদের তব্ব লইতে লইতে ঘাইতেন, অভ্নক কাহাকেও দেখিলে বাড়ী ফিরিবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন, সেই জন্ত তিনি প্রায় একাকী গঙ্গান্ধান হইতে ফিরিতেন না। একথা তাঁর পুত্রবধ্দের জানা ছিল। তাঁহারা শাশুড়ীর জন্ত বসিয়া থাকিতেন, তিনি যেদিন হুইচারজন লোক সঙ্গে করিয়া আসিতেন, সেদিন বৌদের আবার ভাত রাঁধিতে হইত, কাজেই শাশুড়ীর উপর মনে মনে বিরক্ত হইতেন। বৌদের এই প্রকার কন্ত দিতে তাঁর বড় লজ্জা হইত, অথচ গ্রামের একজনও অভুক্ত থাকিলে, তিনি কোন্প্রাণে মুখে অর তুলিবেন। শিবনাথের দিদিমার পক্ষে তাহা জ্বসাধ্য ব্যাপাব ছিল।

শিবনাথের মাতৃকুলেব কিঞিৎ পরিচয় এখানে দিলাম। শিবনাথের চরিত্রে যে সকল মহৎগুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহা
তিনি কোণা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ একবার অন্থাবন
করুন। শিবনাথের চবিত্রে মাতৃপিতৃকুলের সতানিষ্ঠা, তেজবিতা,
শ্রমশক্তি, জ্ঞানাত্ররাগ কি পরিস্টুট হয় নাই ? হাদয়ের কোমলতায়
তিনি মাতামহীর যোগ্য দৌহিত্র, এবং রামকুমার ভট্টাচার্যায়
যোগ্য পৌত্র। তেজবিতায়, সত্যনিষ্ঠায় পিতা হয়ানন্দের পূত্র
বিলয়া পরিচয় দিবার যোগ্য। জননী এবং মাতৃলের ভায়,
অসাধাবণ কর্মশক্তি, এবং কর্মে অবিচলিত নিষ্ঠা তাঁহার ছিল।
সর্বোপরি শিবনাথ ছিলেন ধর্মগত প্রাণ, তাঁহার জননীদেবী ও
মাতামহার ভায় ধর্মগতপ্রাণা নারী এই বঙ্গদেশেও বিরল বটে।
আর প্রপিতামহ রাম্জয় ভায়লছারের কথা কি বলিব, সেই বৃদ্ধ
শিবনাথের হাত ধরিয়া "হুর্গা হুর্গা বল ভাই, হুর্গা বই আর গতি
নাই' বলিয়া যে ভাবে নাচিতে শিথিয়াছিলেন, শিবনাথ তাহা

' আরি এ জীবনে ভূলিতে পারেন নাই। শিবনাথের নাচে একদিনের জন্ম তাল ভঙ্গ হয় নাই—নাচিয়াছেন আর বলিয়াছেন—

> ঈশ্বর বাড়ান যারে কে তারে মারিতে পারে বজ্র দেহী হয়ে সে যে নাচিয়া বেড়ায় রে, তাঁহার নাচের বাছ জগৎ বাজায় রে।

১২৫৩ সালের ১৯এ মাম, ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ৩১ জামুয়ারি রবিবার চাঙ্গডিপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে শিবনাথেব জন্ম হয়। সায়ং কালে যথন তিনি ভূমিষ্ট হইলেন তথন পূর্ণিমা গিয়া সবে প্রদিপদ পড়িয়াছে। পরিজনগণ উৎকর্ণ হইয়াছিলেন, ধাত্রী যে মুহুর্তে বলিল "ছেলে হয়েছে" অমনি রোল করিয়া শহ্ম বাজিয়া উঠিল। সেদিন শিবনাথের মাতামহ হরচক্র ন্যায়রত্ব মহাশয় বাডীতেই ছিলেন। **मोहिल क्रियाहि क्रिया रेमवरक्रत वाफी मो**फिया शालन। এই তাঁর প্রথম নাতি। এক দণ্ডের সধ্যে গ্রামে সব রাষ্ট হইয়া পেল "ন্যায়রছের নাতী হয়েছে"। অমনি দলে দলে বাজনদার আসিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল। নারীগণ দলে দলে শিশুর মুখ দেখিতে আসিলেন। প্রদিন প্রভাত হইবমাত্র নায়রত মহাশয় কলিকাতার মেলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাডীতে বাজনা চলিল। শনিবার বৃদ্ধ প্রায়রত্ব মহাশয়ের আগমন প্রয়ন্ত বাজনাদারেব ঢোলের আর বিল্লাম ছিল না, তিনি বাড়ী আসিয়া তবে তাহাদিগকে বিদায় করেন। মাতৃল বিভাতৃষণ স্থতিকাদরের দারে আসিরা মোহর দিয়া ভাগিনার মুথ দেখিলেন। শিশুর প্রশন্ত ললাট দেখিয়া সভ্ত হইয়া বলিলেন, "এ ছেলের যে কপাল দেখছি, বেচে থাকলে বড लाक रूट ।" निश्व निवनाथ पिषिया, यामी, यांनीएव काल কোলে পরম আদরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে শিশু ছব



मार्मित रहेरण खननीत यखत्रवाधी यहिवात मगर छेलछिए हरेन। ছয় মাসের হুট পুষ্ট শিশু गইয়া জননী গোলোকমণি মজিলপুরের বাড়ীতে গেলেন। বৃদ্ধ স্থায়ালম্বারের আনন্দ আর ধরে না, তাঁর तःगधत्रक गहेग्रा जिनि भन्नम जुहे हहेतन। किन्न मिलनभूत्र व्यानियार भिरम्बारथत कठिन शीफा रहेन, जीवतनत व्यामा त्रहिन ना । অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া শিক্ষ অন্তিচর্ম্মসার হুইল। তথন তাহার জননী ভিন্ন আর কেহই কোলে লইতে পারিত না-মন্তি এমন কদাকার হইয়াছিল যে তাঁর পিতা দেখিলেই বলিতেন "দেখলে ভর করে, ছুঁতে যেরা করে।" ঠাকুরমা বলিতেন "একটি হেঁডে মাথা. একটী গ্যেড় গ্যেড়ে পেট ও দলিতার মত হাত পা ছাড়া আর কিছু ত ছিল না-কেই ভাবে নাই ছেলে বাঁচিবে। সেই ছেলেও বাচিল किछ मिर जात এ জीवन मवन रहेन ना। जीवन অনেকবার কঠিন পীড়ার মৃতকল্প হইয়াছেন। শরীর চিরদিন তর্মল এবং ক্ষীণ ছিল। বাল্যের কঠিন পীড়া তাঁর শরীরের ভিত্তি ছুর্বল করিয়া দিযাছিল। জননীর অজ্ঞতা এবং গৃহের দারুণ অশান্তি শিবনাথের পীড়ার কারণ ছিল। ঠাকুরমার মুখে শুনিরাছি তিনি রাত্রে ছেলের জন্ম হুধ রাথিয়া দিতেন, সেই চুধ জমিয়া দই হইয়া গেলেও পীডিত শিশুকে সেই দই খাওয়াইতেন। আর জননীর দেহের উপর দিয়া কত যে অত্যাচার অনিয়ম যাইত তাহার হিসাব হয় না। বড়ই আশ্চার্য্য যে এমন করিয়াও লোকের ছেলে বাঁচে। বেমন করিয়া আজ পর্যান্ত মজিলপুরে শিশুর জীবনকাটে-শিবনাথের জীবনও তেমনি করিয়া কাটিতে লাগিল।

বাল্যকালে নিবনাথ বড় পেটুক ছিলেন। ব্রাহ্মণ পঞ্জিতের গ্রহে সন্দেশ মণ্ডার, ফল ফুলুরির অভাব ছিল না; স্মভরাং নিবনাথ

একাই অধিকাংগ আহার করিতেন। তাঁহার জননী তাঁহাকে অভ্যন্ত বেশী আহার করাইতেন, সেইজগ্র অতি স্থূলোদর ছিলেন। পাঁচ বংসর বয়সে শিবনাথের হাতে গড়ি হয়। যতদিন না হাতে শড়ি হয়, ততদিন খেলাধূলা করিয়াই বেড়াইবার কথা, শিবনাথ তাহাই করিতেন। বালাবিধি প্রপিতামহের নিতাসঙ্গী ছিলেন। ডালি আসিলেই তিনি 'বাবা' বলিয়া চীৎকার করিতেন। শিবনাথ আসিলেই তাহার হাতে ডালি দিয়া জননীকে দিতে বলিতেন এবং ইচ্ছামত সন্দেস থাইতে বলিতেন। অধিকাংশ সময় শিবনাথ সমুদায় সন্দেশ থাইয়া কেবল সারাখানি রাহাঘরের দাবায় ছুড়িয়া দিয়া বলিতেন "অমুকেব বাড়ী হতে ভালি এসেছিল, এই যে সরা।" মা তথন পেটুক ছেলেকে মারিবরে জন্য যাইতেন, ততক্ষণে শিবনাথ এক দৌডে পাড়ী। পাগর হইয়া পালাইতেন। প্রশিতামহের পূজা শেষ হইলে নৃত্যের সময় আবার শিবনাথের ভাক পড়িত, তথন আবার, গুজনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য! ভাত থাইবাব সময় রোজ পাতের কাছে বিভাল তাডাইবার জন্ম বসিতেন। যথন হুধ কলা দিয়া ভাত মাথা হইত, তথন নিজেই বিভাল হইয়া আন্তে আন্তে হাত বাডাইয়া থাইতে বসিতেন। বেদিন দৈবাৎ হাতে হাত ঠেকিয়া ঘাইত, সেদিন বৃদ্ধের আহার দেখানেই শেষ হইত। তিনি হা: হা: করিয়া হাসিতে হাসিতে "বাবা থাও" বলিয়া উঠিয়া পড়িতেন। এদিকে মা আসিয়া পৃষ্টে এমন এক চাপটাঘাত করিতেন যে ভোজনের আনন্দ, क्रमान रमद रहे छ ! रेमभारत भिवनाथ अकड़े कि इ इंडेलाई मुर्छा ষাইতেন। পাড়া গাঁয়ে যাকে রস তাড়কা মলে, বড় হইলে রুদ ভাডকা সারিয়া যায়।

পঞ্চনবৰ্ষে হাতে থডি হইলে বালক পাঠশালায় যাইতে শ্বারম্ভ করিল। প্রথম দিন হইতে শিবনাথ পাঠে মনোযোগী ছিলেন। ঠাকুরমার নিকট ভনিয়াছি যে, শিবনাথের বাল্যকালে, পড়া এবং লেখা পড়ার সমুদায় সরঞ্জামের উপর যত্ন ছিল। পাঠশালায় যাবার সময় দোয়াত কলম, পাতভাডি বগলে লইয়া একথানি ছোটধৃতি পরিয়া যাইতেন। পাচশালা হইতে আসিবার সময় কাপডথানি কোমর হইতে উঠিয়া মাথায় পাগডী হইত: কিন্তু প্রাণপণে পাততাডি দোয়াত কলম সামলাইতে সামলাইতে দিগম্বর বালক বাড়ী আসিত। কাপ্ড পরাইয়া দিলেও কোমরে একদণ্ড কাপত থাকিত না। গুরুমহাশয় শিবনাথের পাঠে উৎসাহ দেখিয়া মতান্ত ভালবাসিতেন আদর করিয়া বলিতেন, "শিবে! ভুই থাসা পড়া বলিস, তোর পড়া কে বলে দেয় রে!" উত্তর, "কেন গুরুমশাই আমার মা বলে দেয়, মা আমার দব জানে।" বাস্তবিক শিবনাথের মা তাঁর পড়া বলিয়া দিতেন, পড়া বলিয়া না দিলে কি রক্ষা ছিল १ শিবনাথের দঙ্গে পড়াগুনায় কেংই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বালকেরা বাড়ী গিয়া নিজ নিজ জননাকে পড়া বলিয়া দিবার জন্ত উত্যক্ত করিত। তারা বলিতেন "শিবের মা ভাল জালা করলে, জামরা কি লেখা পড়া জানি ?" বাল্যকাল হুইতে জীবনের শেষদিন পর্যান্ত শিবনাথ পাঠে একান্ত অহরাগী ছিলেন।

ইংরাজিতে একটি বচন আছে "Child is the father of man"—অর্থাৎ বালকের ভিতর যে অন্ধ্র দেখা যায়, যুবার ভিতর তাহারই উল্পাম হয়। বালক শিবনাথের চরিজের

বিশেষত্ব যুবক শিবনাথের ভিতর পরিস্ফুট হইবার কথা। তিনি আত্মচরিতে আপনার বাল্যকালের বিষয় অতি স্থমধুর, ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। আমি ঠাকুরমার কাছেও তার বাল্যজীবনের গল্প অনেক শুনিয়াছি।

প্রথম ঘটনা ছয় দিনের দিন পুত্রকে বুকে রাথিয়া ঠাকুরমা যথন ঘ্রমাছিলেন তগন তিনি বুক হইতে পড়িয়া শান, এবং ঠাকুবমা স্বপ্লে দেখেন যে এক স্থানরী তাঁর পুত্রকে লইয়া যাইতেছে। ঠাকুবমা যতই বলে "আমার ছেলে কেন নিয়ে যাও" ? সে রমণা ততই বলে "এ তোমার ছেলে নয় আমার ছেলে। এই স্বপ্ল দেখিয়া ঠাকুরমা চমকিয়া দেখেন যে ছেলে বুকে আর নাই পড়িয়া গিয়াছে ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁর বিশ্বাস সেইদিন হইতে জাত হরণা তাঁর ছেলেকে লইয়া গিয়াছে, তাই তাঁর ছেলেঁ বিধ্বাম্মী হইয়াছিল।

দিতীয় ঘটনা শিবনাথ যথন ৪।৫ বৎসরের বালক তথন 
ঠাকুরের নিবেদিত অন্ন কিছুতেই থাইতেন না। তাঁহাদের
গৃহে প্রতিদিন গৃহদেবতাকে অন্ন নিবেদিত হইত। তিনি নিবেদন
করা অন্ন কথন খাইতেন না। ঠাকুরের এঁটো থাব না বিশ্বা
কাদিতেন। ঠাকুরকে নিবেদন করার, আগেই রানাধরের দাবার
বিদিয়া ভাত থাইতেন। ঠাকুরদাদা ছেলেকে রাগাইবার জন্ম
একটা ফুলের পাপড়ি বা একটু কোষার জন পাতে দিবা
মাত্র ভাত ছাড়িয়া উঠিতেন, তাঁহাকে কিছুতেই থাওয়ান
যাট্রত না। মাঝে মাঝে পিসার বাড়ী হইতে তাঁহাকে থাওয়াইয়া
আনিতে হইত। ত্রাহ্বাণ পণ্ডিতের বাড়ী এই ব্যাপার! শিবনাথের পিতামাতা পুত্রের এই জিদের জন্ম বড়ই লজ্জিত

হইতেন, বিস্তর প্রহার করিয়াও তাঁহাকে জ্বন্দ করিতে পারেন নাই। সকলে শিবনাথের জননীকে বলিত তোমার পেটে একটা কালাপাহাড় জন্মিয়াছে—মাতার মুখ তুলিবার উপায় ছিল না। জীবনের শেষদিন পর্যান্ত গোলকমণি বলিতেন "ও যে এমন হবে তা আমি আগেই জেনেছি, সেই ছয় দিনের ছেলে থেকে জেনেছি।"

শিবনাথ আশৈশব জীব জন্তুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি निष्करे विनग्नाष्ट्रन "श्रुषि नारे ध्यम अन्तरे नारे। जुनजूनि, वूनवृति, मराया, ছা তাবে, শালিক, টিয়া, পীপড়া, ফডিং, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাণাই পুষিয়াছেন। পীপড়ার গতি বিধি দেখিবার জন্ম উপুড হইয়া মাটীতে পডিয়া থাকিতেন। পাড়া গেয়ে ছেলে, বনে বনে পাথী ধরিয়া, ফড়িং ধরিয়া বেড়াইতেন। তাঁর আত্মচরিতে জীব জন্বর বিবয় অনেক ফুলর ফুলর গল্প লিথিয়াছেন, কিন্ত চিরদিন যে তাঁর পোষা শালিথ টনো পাণীর গল্প আমাদের বলিতেন তাহার কথা উল্লেখ করেন নাই। এই আশ্চর্য্য পাথীটার কথা জননী প্রসরময়ীর নিকট শুনিয়াছি। তিনি বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীতে পিয়া "টনো"কে দেখেন এবং তিনিই টনোকে উভাইয়া দেন। টনো একটা শালিক পাথী, শিবনাথ তাহাকে অতি শৈশবে বাসা হইতে আনেন। অনেক কণ্টে অনেক পরিচর্য্যায় তাহার জীবন রক্ষা হয়। ক্রমে পাথীটা খাঁচায় থাকিয়া বড় হয়, এবং অনর্গল মামুষের মত কথা কহিতে শেথে। পাথীটার অতি আশ্চয়্য কথা কহিবার শক্তি ছিল, ঠিক যেন মামুষ কথা কহিতেছে এক্লপ বোধ হইত। শিবনাথকে কথন "দাদা" কথন শিবনাথ বলিয়া পাড়া কাপাইয়া চীংকার করিয়া ভাকিত। শিবনাথের

বোন কাঁদিলেও মা খুকি এঁয় এঁয় এঁয় বলিয়া ভেন্নাইত। প্রসন্নমন্ত্রী বখন বর ঝাঁট দিতেন পাথীটা বলিত বোমা ছোং ছেং ছেং। তাহাকে কিছু খাইতে দিলেই বলিত 'আর থাব না আর থাব না খুকীকে দাও।" ভিথারী বাড়ীতে আসিলেই বলিত "মাঠাকরণ অতিথি।" একবার শিবনাথ তাহাকে মামার বাডী লইয়া গিয়াছিল, নতন একটা পাথী দেখিয়া শিবনাথের মামা বিস্থাভ্যণ জিজ্ঞাসা করিলেন: "এ পাথীটা কার" ১ ভূনিলেন শিবনাথের পাথী, তথন বলিলেন, "পাখীটা কি আমাদের পাখীগুলোর মত মুখা, না কথা কয়"— শিব-নাথ বলিলেন "ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না"। বিভাভ্ষণ যেই বলিয়াছেন "ও আত্মারাম তুমি কি পড়তে পার না মুখা" ? অমনি আত্মারাম বাহার করিয়া উঠিল "বটে। বটে। এরাম। এরাম। চোপ চোপ চোপ"—তিনি অবাক। একদিন প্রসন্নময়ী পাণীটাকে থাবার দিতে গেলেন, হাতে ঠোকর মারিল--যেই হাত সরাইয়া লইলেন অমনি বাহির হইয়া গেল। তার পর বাড়ীর উঠানে গাছের ডালে গিয়া বসিল, ধরিতে গেলে ক্রমে ক্রমে উপরের ভালে উডিয়া বসিল, धन्ना फिल ना- এवः वाक्र शांशी स्मिटारक मात्रिया किल्ला। हिलान শোকে শিবনাথ কাত্র হইলেন—মাকে কেবলি বলিতে লাগিলেন "কোথা থেকে একটা বৌ আনলে, আমার পাণী উড়াইয়া দিল, ও ৰেটিাকে রেখে না—বিদায় কবে দাও।"

শিবনাথ ডাংপিটে ছেলে কথন ছিলেন না, শ্ররীর চিরদিনই 
ফুর্বল, তবে বড়ই সদানন্দ আমোদ প্রিয় ছিলেন। থেলা ধূলায়
আমোদ আহলাদে প্রাণ খূলিয়া যোগ দিতেন। থেলার মধ্যে ঢিলছোড়া এক প্রিয় থেলা ছিল—- ঢিলের সন্ধান ছিল অব্যর্থ। কত
পাখী তাঁর ঢিলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রাগ হইলেই মাকে

বলিতেন "এক ঢিলে তোকে মেরে ফেলবো"। ঠাকুর মার বিশ্বাস ছিল তাঁর ছেলে বড় বোকা—তিনি আবার বলিতেন "ও ছোট বেলা থেকে বড় বোকা, হাঁ কালা, কেবল পদে পদে ঠকে আসত, ওর থাবার ফাকি দিয়ে অন্ত ছেলে থেত, ওকে ফাকি দিয়ে, ভূলিয়ে গাছে চড়িয়ে অন্ত ছেলে পালাত আর উনি গাছে বসে ধরা পড়তেন, তাড়া থেয়ে কাঁদতেন, বাড়ীতে এসে মার থেতেন—চির দিন বোকা—এক পড়ার সময় ছাড়া সকল বিষয়ে নির্বোধ ছিল—নির্বোধ না হলে আর ব্রক্ষজানী হয়েছে ?"

বাল্যাবধি তন্ময়তা শিবনাণের প্রকৃতির এক বিশেষ লক্ষণ, যথন যাহা করিতেন তাহাতেই ডুবিতেন। বিশ্ববন্দণ্ডের কোন কথা মনে থাকিত না। যখন বালক ছিলেন এক মনে হয়ত পিঁপডার গতিবিধি বা পাখী দেখিতেছেন—পিতা চীৎকার করিয়া ডাকিতে-ছেন। কর্ণে যাইভেচে না, তিনি যথন আসিয়া গণ্ডে এক চপেটা**খা**ত कतिराज्य उथन रेहा करें का किरान कीनराज्य ना विषया ঠাকুরদাদা ভাবিলেন "ছেলে কালা"। কানের চিকিৎসার জন্ম মেডিকেল কলেজে ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তীর কাছে লইয়া গিয়া-ছিলেন। তিনি বাবার পিছনে এক তোডা চাবি ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ছোকরা কিছু শুনলে কি ?" শিবনাথ বলিলেন "এক তোড়া চাবি পড়িল।" ভিনি হাসিয়া বলিলেন "কানে কিছু হয় নাই খুব ভাল শোনে।" তন্ময়তার জন্ম শিবনাথকে অনেক নিগ্রহ সহিতে हरेशाह—शिठा कात्म ना धनिता প্রহার করিতেন। এক দিন পথে ঘাইবার সময় গাছে একটা স্থন্দর পাথী দেখিয়া এমনই তক্ময় হইরা দেখিতেছিলেন যে হাতীর পায়ের তলায় প্রায় পড়িয়াছিলেন। এট তন্মতার জন্ম কোলাহলের মধ্যে বসিয়াও নিমগ্ন হট্যা পাঠ করিতেন বা লিখিতেন। বাহিরের কর্ণ বধির করিয়া কার্য্য করিতেন।

বাল্যকালে অতি সহজেই তাঁহাকে মিষ্ট কথায় ভুলান যাইত। আদর করিয়া কেহ ডাকিলে গলিয়া যাইতেন, অল্লায়াসে লাকে তাঁহার দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইত। তাঁর এক গোঁড়া জাটতুতো বোন কি করিয়া আদর করিয়া তাঁকে ডাকিয়া তাঁর থাবারগুলি থাইয়া তার পর মারিয়া তাড়াইয়া দিত সেকথা আত্মচরিতে বলিয়াছেন। প্রতিদিন সে "পাগলা দাদা বড় ভাল ছেলে বড় স্থানর ছেলে বলে ডাকিত। থাবার শেষ হইলে সে যে মারিবে তাহা জানিয়াও আদর করিয়া ডাকিলেই না গিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি আত্মচরিতে বলিয়াছেন যে "চিরদিনই আমি প্রশংসাপ্রিয় মান্ত্রষ্ঠা যান্ত্রমাতেই প্রশংসা প্রিয়—বিশেষতঃ শিক্ত—আর শিবনাথ মিষ্টকথার বণ চিরদিনই ছিলেন।

শিবনাথের চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব—নারীজাতির প্রতি হৃদয়ের টান—আশৈশব তাঁহার এই প্রকৃতি। বাল্যকালে থেলার সঙ্গিনীকে এত ভালবাসিতেন, যে থেলার সময় তাকে দলে না পাইলে অন্থির হইতেন। স্কুল হইতে বাড়ী আসিবার সময় তাহাকে দেখিয়া তাহার সহিত পেলিয়া আসিতেন। উন্মাদিনী নামী ছোট বোনটাকে এত ভালবাসিতেন, যে সচরাচর কোন ভাই বোনকে এত ভালবাসে না। ঠাকুরমার মুখে উন্মাদিনী শিবনাথকে কিরুপ ভালবাসিতেন তাহা গুনিয়া মনে হয়, যেন এসব উপস্থাসের গল্প। উন্মাদিনী শিবনাথের বোন, তাঁর চেয়ে ছয় বৎসরের ছোট। উন্মাদিনী দেখিতে বড় স্কুলরী ছিল বলিয়া, পিতা আদর করিয়া মেরেকে উন্মাদিনী বলিয়া ডাকিতেন। শিবনাথ এই ছোট

বোনটাকে প্রাণের মত ভালবাসিতেন, উন্মাদিনীকে একদঙ না দেখিলে অস্থিত হইতেন—যা কিছু পাইতেন উন্মাদিনীর জন্ম व्यानित्वन । त्रांत्व উन्नामिनीत भगा ना क्लारेग करेलन ना । तम শিবনাথকে "পাগুগা দাদা, অর্থাৎ পাগুলা দাদা" বলিয়া ডাকিত। শিবনাথ কলিকাতায় আসিবার সময় উন্মাদিনীকে ছাড়িয়া আসিতে বড় কট্ট পাইয়াছিলেন—তথন তাঁহার মনে হইয়াছিল যে "কে তাঁর वुटक इति विधारेया फिल।" इतित मभग्न यथन वाड़ी यारेटलन, जथन হাঁটিয়া অনেক ক্রোশ আসিতেন, ধুলিধুসরিত মুর্ভি লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই প্রথম কথা "মা, উন্মাদিনী কোথায় ?" यদি শুনিতেন পাডায় খেলিতে গিয়াছে তথনই সেই পায়ে সেই ক্লান্ত অবসর দেহে ছুটিয়া যাইতেন, সে প্রসরমূর্ত্তি বোনটাকে কাথে করিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিতেন। ভাই বোনের তথন যে कि আনন্দ হইত তাহা অবর্ণনীয়। সেই উন্মাদিনী শিবনাথের আদরের বোন উন্মাদিনী! পাঁচ বংসরের বালিকা বেড়াইতে গিয়া লীচ থাইয়া বাড়ী আসিল-আর উঠিল না-কলেরা হইয়া মারা গেল। শিবনাথের শোক অবর্ণনীয়—তিনি চিরজীবন লীচু থাওয়া সহ করিতে পারিতেন না। কতবার আমাদের বলিয়াছেন "আমার তুর্না প্রতিমার মত স্থলর বোনটা লীচু থেয়ে মারা গেল।" বাল্যকালে শিবনাথ আর উন্মাদিনী প্রতিমা ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন, উন্মাদিনীকে পালকীর ছাদে দাঁড করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—তথন লোকেরা বলিয়াছিল "পালকীর উপরের প্রতিমা দেখিব না ঐ প্রতিমা দেখিব। সেকথাও শিবনাথ বলিতে ভাল বাসিতেন, অন্যান্ত ভগ্নিদিগকেও শিবনাথ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। निष्य বোনেদের বিভাগর হইতে আনিতে যাইতেন, গ্রীমকালে মাটী তাতে বলিয়া কোলে করিয়া বোনদের আনিতেন। বাঙ্গালীর বরে বেথানে একটা মাত্র পুত্র, আর চারিটা কল্লা সেথানে কি এমন হয় ? দিদিমা মামী মাসী শিবনাথ ইইাদিগের চিরভক্ত ছিলেন '—তিনি পিতা জ্বোঠা, কাকা, মামার ত্রিসীমায় সহজে বাইতেন না। শিবনাথকে নারীগণই চিরদিন ভালবাসিতেন। ত্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলে হরানন্দ যখন তাঁহাকে মারিবার জল্ল লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন মজিলপুর গ্রামের মেরেরা শুনিয়া বলিয়াছিল "পণ্ডিত মশাই ও দেশের মালিক নাকি, দেখি ত কেমন তিনি শিবনাথকে মারেন ?" শিবনাথ আজীবন স্ত্রীজাতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন:—

योवनकारन 'भूष्मभानाय' निश्चियारहन :--

তুমি নারী জান নাকি নারী এ জগতে
এ মরু জগতে যেন বটচ্ছায়া সমা,
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে
গৃহলক্ষী কুললক্ষী নাবী নিরুপমা
কিন্তু বঙ্গে নাবী জন্ম বড় বিড়ম্বনা
তাই ভাবি ও বিশাল মুন্দর নয়নে
বহেনাত ধারা বোন! নাবীর যাতনা
এ বঙ্গ সংসারে, দেখে কাদিলে নির্কাশ।

বালাবিধি তিনি নারীজাতির হৃঃথ দেখিতে পারিতেন না।
শিবনাধের অমুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি শৈশব হইতে রুড় প্রবল। কথা
বলিতে শিথিলেই জননীকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অন্থির করিতেন।
বাক্পটুড়া গুণ বাল্যকালেই ছিল, কথায় কেহ তাঁহাকে হারাইতে
পারিত না, এইজন্ম তাঁর নাম ছিল "শিবে জোটা"। পাকা
পাকা কথা বলিতে অধিতীয় ছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে শিবনাথ কবি বলিয়া পরিচিত।
শৈশবে কবিজের লক্ষণস্বরূপ অত্যন্ত কল্পনা প্রিয়তা ছিল—নানা
কল্পনা মনে স্থান পাইত। উন্মাদিনীকে মন হইতে বানাইয়া
বানাইয়া নানা গল্প বলিতেন। বোধহয় ১০০১২ বংসর বয়স
হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। ছোটবেলাকার খাতা
ঠাকুরমার কাছে ছিল, দেখিয়াছি তাহাতে কাচা হাতের লেখার
অনেক ছোট ছোট কবিতা লেখা আছে। তাহার মধ্যে একটী
ফুলের টবের উপর কবিতা ছিল, তাহার ছই এক লাইন এখনও
মনে আছে:—

"টব রূপ সিংহাসন করি আরোহন" ইত্যাদি। স্কুলে যথন পড়েন তথন ক্লাসের বন্ধ গঙ্গাধরের নামে লিখিয়া-ছিলেন:—

> ইজার চাপকান গ্বায়, ইন্দ্রণেতে আসে যায় নাম তার গলাধব হাতী, বড তার অহংকার, ধরা দেখে সরাকার

বড় তার অহংকার, ধরা দেখে চলে যেন নবাবেব নাতী।

্বেচারা গঙ্গাধর মোটা ছিল বলিয়া একেবারে হাতী নাম রাথিয়াছিল। যে কবিজশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, বালোই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শিবনাথেরও তাহা পাওয়া গিয়াছিল। সাধু উমেশচক্র দত্তের লাতা দীননাথ দত্ত মহাশয় শিবনাথের সঙ্গে বাঙ্গালা স্কুলে কথামালারট্র শ্রেণীতে পড়িতেন, তিনি বলেন যে শিবনাথ বালাকালে বড় আমোদ প্রিয় ছিলেন, একটা স্থামোদ করবার কিছু পেলেই ছুটে যেতেন। একবার বাড়ীর একটা চোর বিড়ালকে থলেতে প্রিয়া সকলের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে কি করিয়া থাল পারে থেলিতে গিয়াছিলেন, তা আজও মনে পড়ে। মনটা বরাবর সরল সাদা, অপরকে দিতে চিরদিই মুক্তহন্ত ছিলেন। দীনবাবু বলেন—"এক একদিন পড়িবার সময় শিবনাথের কাপড়ের খুঁটে কি বাধা দেখিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম "এটা কি' ? শিবনাথ উত্তর করিতেন "আজ ভাতথেয়ে আসিনি, মা এই কাপড়ে মিছরি বেধে দিয়েছে, তোমাদেরও দেব থেতে।"

শিবনাথ বাল্যকালে পিতাকে মতান্ত ভয় করিতেন, তাহার কারণ হরানন্দ শর্মা পুত্রকে যথন তথন সামান্য কারণে গুরুতর প্রহার করিতেন। পিতার মুথের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে কথনই সাহস হইত না। জননীও বড শাসন করিতেন। পল্লীগ্রামের ছেলেরা বড গালাগালি দেয়—শিবনাথও বাল্যকালে পাল দিতে শিথিয়াছিলেন। একবার মাকে অগান্য ছেলেদের দষ্টান্তে বাপান্ত করেন, তাহাতে গোলাকমণি খোলার কুচি মুখে দিয়া এমন রগড়াইয়া দিয়াছিলেন যে মুখ কাটিয়া রক্তাক্ত হইয়াছিল। সেই অবধি গালাগালি বন্ধ হয়। দোষ করিলে পিতা-মাতা কাহারও হত্তে নিম্নতি ছিল না। পিতা ভূলেও ছেলেকে আদর করিতেন না, মার নিকট আদর যত শাসনও তত ছিল। তিনি পুত্রের উপর সর্বাদা প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন। শিবনাথের পিতা কিরপ সামাল কারণে ছেলেকে গুরুতর প্রহার করিতেন তাহার বিবরণ তাঁর আতাচরিতে দিয়াছেন। -বিবাহের পর যে প্রহার করিয়াছিলেন তাহা জননী প্রসন্নময়ী দেখিয়াছিলেন—তথন শিবনাথের বয়স ১২ পূর্ণ হয় নাই। যথন খুটিতে বাথিয়া কাঠের চেলার বাড়ী প্রহার করিতে লাগিলেন, এবং শিবনাথ আলান হইয়া পড়িলেন, জননী চীৎকার করিয়া "ওরে আমার ছেলেকে মেরে কেয়েরে" বলে প্রুর পাড়ে গিয়া পড়িলেন। তথন প্রসন্নয়নী নয় বংসরের বালিকা, সাঁবে বিবাহের কনে, খণ্ডর-বাড়ী আসিয়াছেন,

"ভরে কাঁপিতে কাঁপিন্ডে এক কোণে লুকাইয়া রছিলেন। তিনি এই কথাই ভাবিতেছিলেন, "ও বাবা! এ কোথায় আমার বিয়ে দিয়েছে; এরা নিজের ছেলে মেরে ফেলছে আমায় না জানি কি করবে।" সেদিনকার ভীষণ অবস্থা অবর্ণনীয়, কিন্তু সেই দিনই হয়ানল শর্মা পুত্রকে শেষ প্রহার করিলেন। সেদিন পুত্রকে প্রহার করিয়া তাঁর এত অমুতাপ হইয়াছিল যে পুত্রের সমূথে উঠানে নাকে থত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর এ জীবনে ছেলের গায়ে হাত তুলিবেন না। প্রাণাম্ভে আর পুত্রকে প্রহার করেন নাই। শত উত্যক্ত হইলেও আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই।

স্বানীয় হরনাথ বস্তু মহাশ্যের নিকট শুনিয়াছি, শিবনাথ যথম
৮।৯ বংসরের বালক—কুলিকা হায় গিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন,
তথন তাঁর হাতে বালা, গলায় পদক, কোমরে কোমরপাটা, নিমকল
ছিল। ছেলেরা কাপড়ের হলায় গহনা ধরিয়া টানাটানি করিত।
" মজিলপুরে ইংরাজিবিভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিবনাথকে
সংস্কৃত কলেজে দেওয়া হইয়াছিল। শিবনাথের বাল্যকালে
গ্রামে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলে একজন ইংরেজ হেডমান্টার,
জমীদার বাবুদের বাগানবাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। শিবনাথ
গ্রামের বালকদের সহিত সাহেবের হাঁস মুরগা প্রভৃতি দেখিতে
যাইতেন। সাহেবের একটা প্রকাণ্ড কুকুর ছিল, সেটাকে
দেখিলে বড় ভয় পাইতেন। সত্যন্ত শৈশবে মাতৃকোল ত্যাপ
করিয়া শ্রীশবনাথ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আত্মচরিতে
লিখিয়াছেন:—

"ইহার অয়দিন পরেই বাবা আমাকে ক্লিকাতায় আনিলেন।
সেদিনকার কথা আমি ভূলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে,
বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হামলায়, তেমনি আমার মা সেদিন
হামলাইতে লাগিলেন। আমি বাবার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম।
তিনি পথে দাঁড়াইয়া কাদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন কোনও দিন
ভূলিব না। উন্নাদিনা শালতা ঘাট পয়াস্ত চিস্তা দাসীর সঙ্গে আসিয়া
আমাকে ভূলিয়া দিতে আসিয়াছিল। যথন সে আমার গলা
জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—পাগ্গা দাদা (অথাৎ—পাগ্লা দাদা) আমার
জত্যে পুতুল এনো।" তথন আমি কাঁদিয়া অধীর হইলাম।
সে চলিয়া গেল, আমার মনে হইল আমায় ব্কের হাড় খুলিয়া
লইয়া গেল। আমি পিতার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে যাতা
করিলাম।"

১৮৫৬ সালে শিবনাথ কলিকাতায় গ্রমন করেন।

## চতুৰ্থ অধ্যায়।

## বিন্তাশিক্ষা ও কলিকাতায় আগমন।

১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে শিবনাথ বিভাশিক্ষার জভ কলিকাতায় আগমন করেন। যে সময়ে শিশু পিতামাতার শ্বিদ্ধ কোলে স্থথের বাল্যকাল কাটায়, সেই সময়ে তিনি জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কলিকাতা শহরের পুতিগন্ধময় এক গলির ভিতর নির্বাসিত হইলেন। কোথায় বা পল্লিগ্রামের সিগ্ধ শ্রামল ছায়া, বালকদঙ্গীদিগের সহিত থেলাধূলা, আদরের পশুপ্রাণী, বোন উন্মাদিনী, সাধের বিড়াল কুকুর ও পাখী! শিবনাথ যাদের প্রাণের মত ভালবাসিতেন তাদের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ বড়ই বিষম বেখি হইল। তথনকার কলিকাতা অতি ভয়ন্বর স্থান ছিল, যে আসিত সেই পীড়িত হইয়া পড়িত! শিবনাথত্ত আসিয়া পীডিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মাতাকে সে সংবাদ দেওয়া হইল না । রোগমুক্ত হইলে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার কথা উঠিল। হরানন্দের ইচ্ছা ছিল যে, পুত্রকে ইংরাজি শিক্ষার জন্ম ডেভিড হেয়ারের স্থলে দেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর মহাশয় হরানন্দের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি তথন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, তাঁহার পরামর্শেই শিবনাথকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। মাতুল ৰারকানাথ বিভাভূষণও তথন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। হরানন্দ শর্মার পরামর্শামুসারে পুত্রকে ডেভিড হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করা হইল না. তিনি সংস্কৃত কলেজে ভত্তি হইলেন।

শিবনাথের দাদামহাশয় তথন চাঁপাতলায় সিদ্ধের চলের লেনে "মহাপ্রভুর বাড়ী" নামক এক বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন। শিবনাথ সেই বাসায় কিছুদিন ছিলেন। সেথান হইতে তাঁহার মামারা সিদ্ধেশর চন্দ্রের লেনে আর এক বাডীতে উঠিয়া যুদ্ধ। সেখানে হইতে ১৮৫৮ শালে বিন্তাভ্যণের "সোমপ্রকাশ" কাঁগজ বাহির হয়। সেই সময় শিবনাথ তাঁর পিতার সঙ্গে বহুবাজারে ৰেণিয়াপাড়ায় আর ত্রক বাসায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। **मिंग शुक्रा वामा । भिवनाथ प्रिथान वयः श्रीश शुक्रविध्नित** স্থিত একমাত্র বালক হইয়া কিরূপ ভাবে বাস করিতেন, ভাছাব বর্ণনা স্বাত্মচবিতে করিয়াছেন। ছই বেলা হুটা মোটা ভাত, ভাহাও সময় যত পাইতেন না। রাত্রে ভাত থাইতে এত দেৱী ছুইত বে অধিকাংশ দিন পড়িতে পড়িতে বই হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পভিতেন, তথন পিতা হরানন্দ আদিয়া প্রহার করিয়া ক্লাগাইতেন, এবং চক্ষের জলে ভিজাইয়া ভাত খাইতে হইত। সেধানকার নৈতিক আবহাওয়া একেবারেই ভাল ছিল না। বালক বলিরা তাঁহার সম্মথে পুরুষেবা অত্যন্ত অগ্লীল আলাপ কবিতেন। হয়ানন্দ ভটাচাৰ্য্য তাহা শুনিশেই অত্যন্ত বিবক্ত হইয়া তাহাদিগকে ভিরম্ভার কৰিতেন। শৈশবের কুদুষ্টান্ত জীবনে স্থায়ীভাবে অকল্যাণ করে, শিবনাথ তালা বিশ্বাস করিতেন। জেলিয়া পাডায় থাকিতে থাকিতেই ১৮৫৭ সালের মিউটিনি হয়। সেই সময় সংস্কৃত কলেজ কিছুদিন বছবাজারে উঠিয়া গিয়াছিল। এই জেলিয়া পাড়াম্ব আফিবার সমরই অনুমান ১৮৬০ সালে রাজপুর গ্রামবাসী ন্ধীৰচন্দ্ৰ শ্ৰুক্তবৰ্তীয় জোষ্ঠা কথা প্রের্ময়ীর , क्रियुनार्थंत्र टायमदोत्र विवार रत्न । ७थन टामहमहीत दहन



ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগব

(1) 相影 / 1;

২০)১ বংসর হইবে, শিক্ষাথের বরস ১৩ বংসর উত্তীর্ণ হর নাই।

শাক্ষিণাত্য বৈদিক্ষাগের কুলপ্রথাত্মসারে প্রসরময়ীর বরঃক্রম

কথন একমাস তথন আড়াইবংসরের বালক শিক্ষাথের সহিত

তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এই বিবাহের বিবর

শিক্ষাথ আত্মচিরতে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"এই বিবাহকালীন সকল বিষয় আমার মনে নাই। এইমাত্র
স্মরণ আছে যে, আমি কাণে মাকড়ী, গলায় হার, হাতে বাজ,
ও বালা পরিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম। বাবা বাজনা ও
আলো করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে লইয়া
ষেই আসরে বসাইল, জমনি গ্রামের সমবয়য় বালকেরা আসিরা
"ওরে তুই কি পড়িস, কি পড়িস" বলিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল।
আমি অয়ক্ষণ মধ্যে বরোচিত লজ্জা ভূলিয়া গিয়া তাহাদের সহিত
বাগায়্দ্রে প্রবৃত্ত হইলাম ৮ এবং আমাকে তাহারা ঠকান দ্বে
ঝাক, অমিই তাহাদিগকে ঠকাইয়া দিলাম। ইহা স্মরণ আছে,
বয়প্রাপ্ত বাজিরা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "ছেলেটা বড়
জ্যোঠা।" তৎপরে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গোলে, সমবয়য় বালিকাদিপের কানমলা আরম্ভ হইল। সেবার ঠকিয়া গোলাম। কানমলার পরিবর্ত্তে কান মলিয়া দিতে পারিলাম না। নারীদলে
আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল। এত মেয়ে একত্র দেখিয়া ভ্যাবাচ্যাকা
লাগিয়া গোল।

বিবাহের পর দিন যথন এক পালকীতে বর কস্তা গৃহাভিমুখে বিদায় করিল তথন আমার মুদ্ধিল বোধ হইতে নাগিল। মেয়েটা খোনটা দিয়া সমুখে বনিয়া কাঁদিতে পালিল, হাত পা ছড়াইতে পারি না, কিছু বলিতে পারি না,

মহা বিপদ। অবশেষে পথিমধ্যে একটা পড়ো-বাগানে গিয়া পালকী নামাইল। আমি বাহির হইয়া বাঁচিলাম। বাহির হইয়া দেখি লিচু গাছে লিচু পাকিয়া রহিয়াছে। গাছে উঠিয়া লি<u>চ</u> ' পাড়িয়া আহার করিতে প্রবন্ত হইলাম। থাইতে থাইতে মনে হইল, মেয়েটী একা বসে আছে, তারও ত থিদে পেয়েছে, তাকে গোটা কতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসন্নময়ীর অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই দৌড়—যদি কেই দেখিতে পায়। ক্রমে পালকী গ্রামের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল। আমার পাডার খেলিবার দঙ্গী বালকগণ আগ-বাডাইয়া লইতে আসিল। পাড়ার তুইটা বালক আমায় বড অন্তগত ছিল। তাহারা আসিয়া পালকীর দার খুলিয়া সরু গলাতে বলিল; "ওরে তোর রবা কুকুর ভাল আছে"—শুনিয়া হুর্ভাবনা দুরে গেল, ভারী খুণী হইলাম। ক্রমে পালকী বাডীতে উপস্থিত হইল। পাড়ার মেয়েরা বৌ দেখিতে আসিল। মা হুলু দিয়া ধান, হর্বা, ফুলচন্দন, ঠাকুরের চরণামৃত প্রভৃতি দিয়া বৌ ঘরে তুলিলেন। স্বামি পালকী হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি রবাকে শেখিতে ছুটিলাম। বড় পিসী, "ওরে থা ওরে থা" করিয়া পশ্চাতে ছুটিলেন। কে বা মিষ্ট খায়, কে বা বৌ লইয়া মেয়েদের মধ্যে বনে ? তথন রবা প্রসরময়ী অপেক্ষা বছগুণে আমার প্রিয়।" এই প্রকারে শিবনাথের প্রথমবারের বিবাহোৎসব সমাধা

এই প্রকারে শিবনাথের প্রথমবারের বিব্রাহোৎসব সমাধা হইল। শিবনাথের বিবাহের কিছুদিন পরে হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মজিলপুর স্কুলের হেড পণ্ডিতের কাজ পাইয়া দেশে গিয়া বাস করিতে থাকেন। শিবনাথ আবার মাতৃলাল্লয়ে আশ্রম গ্রহণ করিলেন। তথন 'সোমপ্রকাশ' বাহির হইয়াছে। ঈশ্বরচক্র

বিভাসাগর সর্বনাই বিভাভ্ষণের বাড়ীতে আসিতেন। এথানে বালক কুসঙ্গীদিগের সহিত অতিশয় অষত্নে থাকিতেন। রবিবার বিভাভূষণ দেশে যাইতেন, সেই সময় বাসায় যত প্রকার কুকার্য্য ও মাতলামি চলিত। ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয় যে, এই প্রকার কুসঙ্গে বাস করিয়া, এত প্রকার কুদৃষ্টান্ত দেখিয়াও শিবনাথ কি কবিয়া এমন নির্মাল চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে লোকে কুৎসিৎ আলাপ কুৎসিৎ আচরণ করিত, মন্তপান করিয়া পশুর মত ব্যবহার করিত-এমন লোকের সঙ্গে বাস করিয়াও তিনি হাদয়ে এমন উন্নত আদর্শ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাত্লা রেলওয়ে লাইন যথন খুলিল তখন দারকানাথ বাসা তুলিয়া দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথন শিবনাথের আরও তুর্দশা হইল। পিতা স্থকিয়া ষ্ট্রাটে বাহুড বাগানে এক আত্মীয়ের বাসাতে পুত্রকে রাথিয়া গেলেন, সে ব্যক্তি অতি দরিজ। সামান্ত একথানি গোলপাতার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত। শিবনাথ সেথানে আশ্রয় পাইলেন। সেথানে রাঁধিবার লোক ছিল না। এরপ স্থির হইল প্রাতে সেই ব্যক্তি এবং রাত্রে শিবনাথ রন্ধন করিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে শিবনাথকেই ছুই বেলা রন্ধন, বাটনাবাটা, বাসনমাজা প্রভৃতি সকল কাজ করিতে হইত। অতি শৈশবকালে পাঠের জন্ম কলিকাতায় আসিয়া শিবনাথ যে কণ্ঠভোগ করিয়াছিলেন, আজকাল অতি দরিদ্র হইলেও লোকের তত কর্ম পাইতে হয় না।

ছই বেলা ছটী ভাত বই নয়, ভাল তরকারি যৎসামান্ত—তাও ঠিকমত পাইতেন না। কুল হইতে আসিয়া এক পয়সার জল ধাবার থাইলেন ত যথেষ্ট হইল। ভগবান তাঁহাকে এমন প্রকৃতি দিয়াছিলেন, 'যে যথন যেখানে থাকিতেন, সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন। বিভালরের বন্ধুদিগকে অকপটে ভালবাসিতেন, ভাঁহারাও শিবনাথকে অত্যন্ত ভালবাসিত। ভাহাদের বাড়ী গিরা, ভাহাদের মা মাসীকে পাইরা, মাতা ভগ্নীর অভাব বিশ্বত হইতেন। নচেৎ শিবনাথের জীবন বোধ হয় সাহারা মরুভূমি হইরা বাইত।

বাহড়বাগানে এই প্রকার কট্ট ও অস্কুবিধার ভিতর বাস ক্সিডে হইত। হরানক দেখিলেন, এভাবে পুত্রের পড়াগুনা হওয়া অসম্ভব। কাজেই তথন আমাদপুরের জমিদাব মহেশচক্র চৌধুরীর ৰাড়ীতে থাকিবার বন্দোবন্ত করিয়া গেলেন। অতি সুকুমার বয়সে কলিকাতায় আসা পর্যান্ত তিনি যে প্রকার কট্ট পাইয়া আসিতে-ছিলেন, তাহাতে এই বড আশ্চার্ব্যের কথা যে, তিনি কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লেখা পড়া শিথিয়াছিলেন-কেবল কি তাই, চরিত্র রক্ষাই বা কি করিয়া করিলেন । এমন কটের ভিতর তাঁর ছাত্র জীবন কাটিয়া ছিল! মহেশচক্র চৌধুরীর ৰাডীতে আশ্ৰয় পাইলেন বটে, কিন্তু কোথাৰ সংস্কৃত কলেজ আর কোথায় ভবানীপুর! অধিকাংশ সময় ভবানীপুর হইতে কলেজে হাঁটিয়া আসা যাওয়া করিতেন; সে কি অল্প পরিশ্রমের ব্যাপার ? তবু চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে এক প্রকার স্থাৎই তীহার দিন কাটিতে লাগিল। রাল্লা ভাত ছটী বেলা পেট ভরিয়া থাইতে পাইতেন। চৌধুরী মহাশর অতি সদাশর, উদার চেতা শাহ্র ছিলেন। মহেশচন্দ্র চৌধুরীর খুড়ভুতো ভাই 🕮শচন্দ্র চৌধুরী শিবনাথকে অতিশয় ক্ষেত্ করিতেন । চুজনের ভিতর সেই সময় প্রসাচ বন্ধত্ব জন্মে। শিবনাথের প্রথম কবিতা

भू मही माड़ि म माश्रहत के ब्रुगांक म माश्रहत के ब्रुगांक म १९७०



মহেশচক্র চৌধুরী

পুত্তক "নির্মাসিতের বিশাপ" শ্রীশচন্দ্র চৌধুরীকে উৎসর্গ
করিয়ছিলেন। শিবনাথ ধথন চৌধুরী মহাশরদিগের বাড়ী ছিলেন,
তথন ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিল্লা অবোধ্যানাথ পাকড়ানী মহাশর উপাসনা করিতে আসিতেন। শিবনাথ
প্রায়ই তাঁহাদের উপদেশ ভনিতে যাইতেন। এই চৌধুরী মহাশরদের
বাড়ীতে থাকিবার সময়ই তাঁহার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সবকারের
সঙ্গে আলাপ হয়। মজিলপুরে যে সময় বালিকা বিভালয়ের
জমি লইয়া—ব্রাহ্ম ব্যক্ত কালীনাথ, হরানন্দ, উমেশচন্দ্র শিবরুক্ত
দত্ত প্রভৃতির সহিত দত্ত-জমিদাব বাবুদিগের তুমুল যুদ্ধ হয় তথন
শিবনাথ ভবানীপুরে চৌধুরী বাবুদিগের বাড়ীতে থাকেন।
মকদমার ফলে যথন আলিপুরে জমিদার বাবুদিগের ভৃত্য
ভকর মোল্লার কয়েদ হয়, তথন হরনাথবাব্র অহ্বরোধে প্রতি
রবিবার শিবনাথ ভকর মোল্লাকে মিঠাই থাওয়াইতে জেলে
মাইতেন।

১৮৩৪ শালে আখিন মাসে শিবনাথ মহেশ চৌধুরী মহাশরের বাড়ী হইতে পূজার ছুটাতে দেশে যাইবার সময় যে মহাঝড়ের মুথে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আখ্য জীবনীতে শিথিয়াছেন।

১৮৩৫ সালে ভবানীপুরের একটা ভদ্রসম্ভান শুরুতর অপরাধ করিয়া দ্বীপান্তরে দান। সেই ঘটনায় তথনকার লোকেদের মন অত্যন্ত বিচলিত হয়—শিবনাধের মনেও অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি "নির্বাসিতের বিলাগ" নাম দিরা একটা কবিতা 'সোমপ্রকাশে' ছাপিবার জন্ত দেন। সেই কবিতাশুলি পাঠ করিয়া শিবনাধের নামা অত্যন্ত সম্ভুষ্ট হন এবং তিনি শিবনাধকে ঐ প্রকার কবিতা

স্মারও লিখিবার জন্ম উৎসাহিত করেন। ক্রমে কবিতা বাড়িয়া চলিল, এবং সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ১৮ বৎসরের বালক শিবনাথ একজন প্রসিদ্ধ কবি হইয়া উঠিলেন। এই সময় প্যরীচরণসরকার মহাশয় 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক ও "মুরাপান নিবারণী সভা"র সভাপতি ছিলেন। শিবনাথ তাঁহার সংসর্গে আসিয়া 'এডুকেশর গেজেটে' সর্বাদাই কবিতা লিখিতেন। এস, এন ডট নাম দিয়া সাহেবী-আনাকে আক্রমণ করিয়া 'এডুকেশন গেজেটে' অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানেও এখন আর তাহা পাওযা ষায় না। এই প্রকারে কবিতার স্রোতে যথন ভাসিতেছেন তথন হঠাৎ তাঁহার অদৃষ্টে জীবনের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা ঘটল। ১৮৬৫ সালে তাঁহার পিতা আবার তাঁহাকে বিবাহ দেন। বন্ধমান জেলায় দেপুর নামক গ্রামের অভয়চরণ চক্রবর্তীর কলা বিরাজ মোহিনীর সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্বে শিবনাথের প্রাণে কোন প্রকার ধর্মচিস্তার উদয় হয় নাই। তিনি লেগা পড়া করিতেন এবং অবকাশ সময়ে কবিতা লিখিয়া নিজের ও বন্ধদিগের চিন্তবিনোদন করিতেন। শিবনাথ বাল্যাবধি সরল রসিক, আমোদপ্রিয় মানুষ ছিলেন। এই ঘটনায় তাঁর জীবনের ধারা একেবারে ফিরিয়া গেল। যে দেশে ব্রাহ্মণের সস্তান হুইটা কেন দশটী বিবাহ করিয়াও মনে কোন অশান্তিবা উদ্বেগ বোধ করে না. সেই দেশেরই ১৭١১৮ বৎসরের বালক শিবনাথ দিতীয় বার বিবাহ করিয়া মনের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। পিতাকে শিবনাথ বাল্যাবিধি যমের স্থায় ভয় করিতেন। কি করিয়া পিতার অবাধ্য হইতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। সেই পিতা যথন

বলিলেন, "আবার তোমার বিবাহ দিব" তথন আর এতিবাদ করিতে পারিলেন না। প্রতিবাদ যে করেন নাই ভাহা নয়, তথন বলিলেন "এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে ? আমাকেই চিরকাল কট্ট পেতে হবে"। তথন হরানন্দ শর্মা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়া পায়ের চটি খুলিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন, "কি পাজি! ফের্"! হায় অদৃষ্ট ! শিবনাথ কোন দৈবের বশে ফিরিলেন না। বলিলেন "আচ্ছা চলুন বাড়ী গিয়ে মার সম্মুখে কথা হবে।" শিবনাথ কাতর ভাবে মাকে গিয়া বলিলেন, 'মা একি কাণ্ড হচ্ছে। আমার চিরদিনের যন্ত্রণার বাবস্থ। হচ্ছে।" যে গোলকমণি এত বড "তেজ্বিনী মন্থিনী ছিলেন কোন চুদ্দৈববশতঃ তিনিও আজ বলিয়া বসিলেন, "বাবা জানই ত আমার একটা বই মাথা নেই, আমার এতবড় বুকের পাটা নেই যে কিছু বলি!"—সেই ছদ্দিনে গোলকমণিও নীরব রহিলেন। শিবনাথ মুথ ফুটিয়া কিছ বলিতে পারিলেন না। মনকে বুঝাইলেন যে রামচন্দ্র পিতার আদেশে চৌদ্দ বৎসর বনে গিয়াছিলেন, আমি না হয় চির জীবনের মত স্থথ শান্তি বিসর্জ্জন দিলাম। বিবাহ হইয়া গেল। প্রসরময়ী তথন ১৫ বৎসরের বালিকা, বিরাজ মোহিনীর বয়স ১০ বংসর হইবে। প্রসর্ময়ী যে বয়সে নিতান্ত শিশু ছিলেন তাহা নয় কিন্তু এমন সরলা ও শিশু প্রকৃতি বিশিষ্টা ছিলেন যে, তিনি যথন শুনিলেন পতি পুনরায় বিবাহ করিবেন তথন **कि**ष्ट्रमाख इ:थिक वा विव्रालक स्टेलन ना। किनि कथन দিদিশাশুড়ীর পরম স্লেহের পাত্রী হইয়া চাঙ্গড়ীপোতার মামাখশুরের वाड़ी वाम कतिराउट्डन। मिनिया এই विवाह याद्यारा ना इव তার জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু

হইল না। তিনি শিবে কবাছাত করিয়া কত কাঁদিলেন। বাঁর জন্ম কাঁদিলেন তাঁর কোন ছঃখ নাই। "দিদিমা, আমি তোমার কাছে চিরদিন থাকিব" বলিয়া ব্যাপারটা হাসিয়া উডাইয়া দিলেন। শিবনাথ এবং প্রসন্নময়ী বিবাহিত হইয়াও এতদিন পরস্পরের অপরিচিত ছিলেন। প্রায় তাহাদের দেখাগুনা হইত না। দাম্পত্য সম্বন্ধ কি তাহা কেহই জানিতেন না, স্বতরাং এক কর্তব্য-বৃদ্ধি ভিন্ন, শিবনাথের এ বিবাহে বাধা কিছুই ছিল না। হরানন্দের সাম্যিক ক্রোধের ফলে শিবনাথের জীবনে এত বড একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। নিরপরাধা বালিকা প্রসরময়ী পতি কি. না-জানিতেই তাঁহার দাম্পত্য জীবন বিষময় হইয়া উঠিল। সতেরো বৎসবের বালক শিবনাথ যিনি তথনও এণ্ট। স পরীক্ষা দেন নাই, জলস্ত অগ্নিকুণ্ডে পিতা কর্ডক নিক্ষিত্ত হইলেন ! আর বিরাজমোহিনী ! শশ বৎসরের বিরাজমোহিনী। সে দিন স্বপ্নেও জানিলেন না যে, আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত পিপাসাতুর টেনটেলেসের ন্যায় তাঁহাকে নারীজন-বাঞ্চিত, সদাশয় প্রেমিক স্বামী লাভ করিয়াও প্রথম হইতেই माम्भठा स्रत्थ बनाङ्गिन मिर्छ स्ट्रेरिय। এই करून काहिनी. এই মর্মান্তিক দহনের ইতিহাস শ্বরণ করিলেও হৃদয়ে বিষম জালা अञ्चल कति। এकपिन नग्न, इटे पिन नग्न, आर्टिशन श्रीलिपन প্রতি মহর্তে এই তিনটা প্রাণীর নিদারণ যন্ত্রণার চিত্র দর্শন করিয়াছি। যথন জ্ঞান ছিল না, তথন জ্ঞানি না, কিন্তু পিতাকে সমুদার প্রাণ দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, ছায়ার ভার আশৈশব ভাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াছি। ভাহাতে বে একদিন ভাঁহার দার হাদর শীতল হইড, এথন জাঁহার কন্তার শোকে উচ্ছানিত

কৰিতা পাঠ করিয়া ব্ৰিডে পারি। এখন ব্ঝি কি জভ লিথিয়াছিলেন,—

> "হার! হার! কারে বলি আমার প্রাণের কি যে প্রিয় কছাগুলি, বর্ণি' তা কেমনে স্থে ভাসি দেখে হাসি তাদের বদনে, বহু পাপ, বহু কট্ট আমার সংসারে বহু অমুতাপ, তাই ঈশ্বর আমারে ভ্লাইতে নিশ্বলম্ব প্রসন্ন সবল সঙ্গীগুলি চাবিদিকে দিলেন দেরিয়া।"

মেহণীল শিবনাথ সন্তান-ম্নেহেব ভিতরে ক্ষণিক ভৃপ্তি শাস্তি অমুভব কবিতেন, কিন্তু তাহাতে কি এত বড় অগ্নি নির্বাপিত হয় ? অনেক বৎসব পবেও ভাবেরিব পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গভীর মর্ম্মবেদনাব কথা লিখিত হইয়াছে। এ জালা কথন শীতল হয় নাই—চিতাগ্নি কি তাহা শীতল করিয়াছে ?—না, তাহাও সংশয় করি।

২৯ জানুয়ারি, ১৮৭৮ সালে লিখিতেছেন:-

"জগদীখন জানেন, আমান হাদরে ভালবাসা কত অধিক। প্রসন্ন এবং বিরাজ উভয়কে কত ভালবাসি। \* \* কায়! হায়! এমন কুকর্ম কেন করিয়াছিলাম!" এই অফুতাপ অফুশোচনা চিরদিন হাদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। ১৮৬৫ সালে ছিতীয় বার বিবাহের পর হইতৈই এই বৃশ্চিকদংশন আরম্ভ হইয়াছিল। দারিদ্রোর ভিতরগু শিবনাথ পরমানন্দে দিনপাত করিতেন। সংস্কৃত কলেজের হুরুহ পাঠ্য কণ্ঠস্থ করিয়াও কবিতা লিখিয়া আপনার ও বন্ধ্দের চিত্তবিলোদন করিতেন। সদানক্দ সলাপ্রকৃত্ব শিবনাথের মুখে হাসি ছাড়া কেহ অন্ত কিছু দেখে নাই। সেই শিবনাথ দিতীয় বার বিবাহ করিয়া হুংথের সাগরে তলাইয়া গেলেন। সে কি গভীর হুংখ! সে কি মনস্তাপ!! তথনকার অবস্থা আত্মচরিতে লিথিয়াছেন—"আত্মনিন্দাতে মন অধীর। যে তীব্র আত্মনিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি আমুদে উপহাস রসিক বন্দুতাপ্রিয় মানুষ ছিলাম, আমার হাস্ত পরিহাস কোথায় উড়িয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোনও নীচের গর্মেন্ত পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হইলেই ভাল হয়।"

তথনও শিবনাথ ছাত্র, এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত দেন নাই। শুনিয়াছি ক্লাশে বসিয়া সম্মুথে বই ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাদিতেন। প্রাণের এই নিদারুণ হৃঃথের অবস্থায় আপন হইতেই ভগবানকে ভাকিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি।

"আমি বালককাল হইতে পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টিকন্তা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালবাসিতাম। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি ঈশ্বরের মাহিত, আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে কথনও গুরুতর রূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনার কথনও গুরুতর রূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনার কথাস ছিল না। এই মানসিক গ্লানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ভক্তি ভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশ্বর আমার মানসিক অবসাদের কথা অবগত হইরা আমাকে একখানি থিয়োডোর পার্কারের Ten sermons and prayer পাঠাইয়া দিলেন। পার্কারের প্রার্থনাটী ও নিবেদন আমার মধ্যে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একখানি থাতাতে একটা প্রার্থনা লিথিয়া গাঠ করিয়া শয়ন

করিতে লাগিলাম। কেবল তাহা নহে, দিনের মধ্যে প্রত্যেক দশ পনর মিনিট অন্তর ঈশ্বরকে শ্বরণ করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম।"

এই প্রকারে প্রাণের যন্ত্রণায় অন্থির হইয়া শিবনাথ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া শান্তি লাভ করিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিবনাথের পিতা নাস্তিক-দর্শনের রীতি অবলম্বন করিয়া পুত্রের নিকট নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। কিন্তু শিবনাথের প্রাণে নান্তিকতা কথনও স্থান পায় নাই। যার অন্তরে যে ভাবের প্রবণতা নাই, তাকে বাহির হইতে কেহ কিছ শিথাইতে পারে না, কিম্বা শিথাইলে তাহা না। শিবনাথের হাদয় স্বাভাবতই ধর্মপ্রবণ ছিল, তাতে নাস্তিকতা দাড়াইবে কি করিয়া ? তুঃথে না পড়িলে কাহারও প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করা যায় নাৰ তাইত গ্রংখ, রোগ, শোক, দারিক্রা প্রভৃতিকে মানবজীবনের পরীক্ষা বলা হইয়াছে। স্বর্ণে কলঙ্ক থাকিলে, অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন তাহা উজ্জ্ব হয়—তেমনি বে চরিত্রে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আছে, হুঃথ বিপদে পতিত হইলে তা আরও উচ্ছল ও নির্মাণ হয়। কার্চ দগ্ধ করিলে **७५** इस. किन्न अर्पत्र वर्ष आह्न छेड्डन इटेंट छेड्डन इस. একথা কি সতা নহে ?

### পঞ্চম অধ্যায়

## ধর্মচেতনা ও ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ।

ছিতীয়বার বিবাহের পর হইতেই শিবনাথ প্রাণের যন্ত্রণায় ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনা কি? কি করিয়া প্রার্থনা করিতে হয় জানিতেন না, আপনা হইতে তাঁহার প্রাণে ব্যাকুল প্রার্থনা উথিত হইল। ভগবান্ সে ডাকে সাড়া দিলেন। প্রাণে শাস্তি আসিল, বল আসিল। স্কুদয়ে ছুর্জন্ম বলের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া শিবনাথ মুক্ত কঠে বলিলেনঃ—

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন মান প্রাণ রে পিতারে ধরিয়া রব পর্বত সমান রে।"

সেই যে শিবনাথ ভগবানের চরণে আত্ম বিক্রেয় করিলেন, আর 
একদিনের জন্ত এক মুহুর্তের জন্ত সংশ্যদোলায় তাঁহার চিন্ত
আন্দোলিত হয় নাই। হৃদয়ে কি তুর্ভ্জয় বলের আবির্ভাব
হইল, তাহা তাঁহার সেই সময়ে লিখিত পত্র হইতে জানিতে
পারা যায়। এই স্থানে আমরা তাঁহার সেই সময়ে লিখিত
ছই একখানি পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।
এই পত্রখানি ১২৭৬ সালে ইং ১৮৬৯ সালে শিবনাথ তাঁহার
পিসভুতো ভাইকে লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানির ভিতর
তাঁহার ধর্মজীবনের ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত

হইয়াছে। এই আখ্যান মধ্যে এই পত্ৰখানি অতিশয় মৃল্যবান বলিয়া মনে করি-পত্রথানি অতিশয় দীর্ঘ, মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:--

মেজদাদা.

আপনাব পত্ৰ পাইয়া বড ছঃখিত হইলাম। \* \* \* আমার যথন দিতীয়বাব বিবাহ করিবার কথা হয়, তখন ষে সে কাজটাকে অতি জম্ব বলিয়া বুঝি নাই, এমন নয়। কারণ, যার একটু বুদ্ধি আছে সেই বুঝিতে পারে। কিন্ধ তাহার পূর্বেধ বাবাকে এত ভয় করিতাম যে কিরূপে বাবার অবাধ্য হইতে হয় তাহা জানিতাম না। স্থুতরাং বাবা যথন অমুবোধ করিলেন, তথন 'না" বলিতে সাহস হইল না। \* \* এ বিষয়ে লোকে বাবাকে দোষে কিন্তু আমি আমাকে অধিক দোষ দৈই, বাবা ত ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলেন। আমি ব্রিষা স্থারিয়া স্থিবভাবে করিয়াছি। কিন্তু সেই বিবাহের সময় আমার কি কট হইয়াছিল, তাহা বাবার মনে থাকিতে পারে। যখন হাতে হাতে কলা সম্প্রদান করে, তথন সেই হাতের উপর আমার চক্ষের জল পড়ে। সে যাহা হউক বিবাহের পর আমার মন বড অস্থির হইয়া উঠিল। কোথাও भाक्ति शारे ना। तम मगरा वावादक स मव भव विशियाहिलाम ফাইল হইতে লইয়া দেখিবেন, তাহাতে হয় ত আজিও চক্ষের জ্ঞলের দাগ আছে। সেই মনের কটের সময় কে যেন মন হইতে বলিতে লাগিল "আর আপনার কর্ত্তবা কার্যোর জ্জ পরের উপর নির্ভর করিও না, যাহা সতাও কর্ত্তব্য বোধ হয় কর। তোমার দিকে আমি আছি।" আমি তদবধি স্বাধীন

ভাবে নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাবিয়া কাজ করিতে দৃঢ়প্রতিক্ত হইলাম। এবং সেই ছোর মনযন্ত্রণার সময় আপনা হইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে গোপনে ও প্রকাশ্রে সমাজে গিয়া ঈশ্বরোপদনা করিতে আরম্ভ করিলাম বাবা কলিকাতায় আসিলেন ও আসিয়া আমাকে সমাজে ষাইতে নিষেধ করিলেন, আমি তথন মনের কটে একপ্রকার ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়াছিলাম, স্বতরাং রুক্সভাবে বাবাকে আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জানাইলাম। সেই আমার প্রথম অবাধ্যতা। আমার আজিও মনে আছে, বাবা সেদিন মনে কি কোভ পাইয়াছিলেন ও কাঁদিয়া ছিলেন। যে পুত্ৰ এত বাধ্য ছিল যে দাঁডাইয়া মার থাইতে থাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত, ভথাপি একবারও পালাইবার চেষ্টা করিত না, যে পুত্র এত বাধ্য ছিল, যে তাঁহার অমুরোধে মন্তকে চিরজীবনের যন্ত্রণা লইতে কৃষ্ঠিত হইল না-সেই পুত্রের অবাধ্যতা নিশ্চয় বাবার প্রাণে দেদিন বড লাগিয়াছিল। যাহাইউক বাবা একপ্রকার হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। \* \* \* তারপর চুইবৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন অবাধ্যতা মনে হয় না। কেবল বাবা কয়েকবার कानीनाथ वावुरमंत्र वाफ़ीरा छेशामना कतिराठ गाहर जिरमध করেন, আমার কর্ত্তব্য বোধ হওয়াতে যাই। পরে মহালক্ষ্মীদের সঙ্গে থাকা, এবিষয়ে বাবা আমাকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করেন, আমি শুনি নাই। কারণ পূর্বে তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বিপদের সময় ছাড়িয়া যাওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলাম। ফলতঃ সে সময়ে যে বাবার আক্রাপালন করিতে সাহস হইয়াছিল তজ্জন্য আনন্দিত আছি।

🔹 \* \* তাহার পর আমার উপবীত পরিত্যাগ। এ বিষয় অসম্পর্কে যাহা সত্য ঘটনা তাহা লিখিতেছি। উপবীত ফেলা উচিত ও আমিও যে ফেলিব তাহা আমি চুইবৎসর পূর্বেব স্থির করিয়া রাথিয়াছিলাম, শুধু মুথে নয় খাতায় লেখা পড়া ছিল। এতদিন কেবল মার কণ্টের ভয়ে ও বাবার ভয়ে ফেলি নাই। পরে ৭ই ভাদ্র যথন ব্রাহ্মমন্দির থোলে তথন সাধারণের সমক্ষে সমাক্রে প্রবেশ করি তথনও উপবীত ছিল। ফেলিব কিনা ভাবিও নাই। পরে ছই তিন দিন পরে ফেলি। কিন্তু তথনও না ফেলিলে নয় এরপ হয় নাই। স্বতরাং মার অনুরোধে আবার गरे। नरेगा व्यविध এ विषय यठरे ভाविতে नाशिनाम छड्डे উচিত বোধ হইতে লাগিল—এবং হৃদয় হইতে কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল "প্বিত্যাগ কর, তোমার ভবিগতের জন্ম আমি আছি।" এই কথাগুলি পাগলামির মত বোধ হইবে—কিন্ত সতা গোপন করা যদি আমার স্বভাব হইত ইহা ত গোপন করিতে পারিতাম। যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল তাহা অকপটে विनाम। এই तथ मत्त्र श्रीवर्त्त इटेला अथन नरेग्राहि তথন আর শীঘ্র ফেলিব না ভাবিয়া রাখিলাম। মধ্যে বলিয়া রাখি আমার এই মনের পরিবর্ত্তন হইবার পূর্বে আমি নিজে কেশব বাবুদিগকে লিথিয়াছিলাম যে আমি নিতান্ত কর্ত্তব্য ও অবশ্য প্ৰিহাৰ্য্য বোধ না হইলে অনথক মা ৰাপকে এত ক দিতে ভালবাসি না। অতএব উপবীত রাথা যদি আপনাদের নিতান্ত মতবিক্তম হয় আপনাদের মণ্ডলী হইতে আমার নাম কাটিয়া দিবেন। আবার উপবীত ফেলিতে কেই কেই উপদেশ দেন কিন্তু আমি সকলকেই এক উত্তর দিই। যতদিন অবশ্র পরিহার্য্য

ना रहेराज्य क्विराज्ञिन। अवर्भाव महे अवशह आमिन। আমার বিশ্বাস জগদীশ্বর আদেশ করিলেন আমিও তাহা পালন -করিতে বাধ্য হইলাম! \* \* \* এই ত আমার এই কয় বংরের ইতিহাস দিলাম। এখন আপনারা বিবেচনা করুন আমি সরল জ্ঞানে কর্ত্তব্য জ্ঞানে বরাবর কাজ করিয়াছি ও করিতেছি কি না ? বাহাদুরী দেখাবার যদি ইচ্ছা ২ইত তাহা হইলে অন্ত অনেক উপায় ছিল। মেজ দাদা। মেহময়ী পুত্র-বৎসলা মাতার হালয়ে ছুরি দিয়া এত বিরোধেও যে পিতার অমুগ্রহ একদিনের জন্যও কমে নাই তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি হইতে চিরদিনের জন্ম বঞ্চিত হইয়া এমন প্রাণপ্রিয় চিরদিনের বন্ধ বান্ধৰ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি আমি এতই স্বুখী হইব ষে তাহার জন্ম বাবার সহিত সমকক্ষতা ক্রিলাম, একদিকে সাংসারিক কট্ট আর একদিকে পিতামাতার হাহাকার ও লোকনিন্দা, ইহার মধ্যে কি এমন স্থুখ পাইব যাহার জন্ম এত সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম। তবে কেন এরপ কাজ করিলাম, উত্তর এই— আমিও স্থথের আশায় করি নাই। কর্ত্তব্য বোধ হইল তাই করিলাম। উপবীত ফেলিয়াই যে পদ্য কয়টা লিখি তাহার ছুই একটা তুলিয়া দিতেছি তাহা দেখিয়া আমার যথার্থ ভাব বুঝিবেন।

> ভাসাবে জীবন তরী বিপত্তির সাগরে, বাই দেব দেখো দেখো রক্ষা করো আমারে, মোর পক্ষ ছিল ধারা বিপক্ষ হইল তারা দেরিল সকল দিক অপবাদ আঁধারে বহিল প্রবল ঝড় মস্তকের উপরে।

মাতার নয়ন জলে ভেসে গেল ধরণী
নিঃখাস বহিতে আর পারে না গো পরাণী
সর্ব্ব সাক্ষী দয়াময়
দেখিতেছ সম্দায়
হৃদয়ে সংগ্রাম মোর চলে দিবা রজনী
কাতর হইয়া কাদি ধর আসি আপনি।
হে ঈখর দয়াময় নাম নাকি ধরিয়া
অপার বিপদ সিদ্ধু শিশু য়ায় তরিয়া
আমিত বালক বই
জগদীশ কিছু নই
দেও হে অভয় নাম ধরি ভাল করিয়া
হাসি হাসি জলে ভাসি য়াই পাল ভুলিয়া।

মেজ দাদা! এখন বলিলৈ মানিবেন না। কিন্তু তথাপি আমি বলি যদি কেহ বলেন যে আমা অপেক্ষা তাঁর পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি অধিক তাহা স্বীকার করি না, তবে আমি পিতা মাতার আদেশ প্রতিপালন অপেক্ষা ভগবানের আদেশ পালন অধিক উচিত বলিয়া বিবেচনা করি। \* \* \* মেজ দাদা! যে সব কথা আমি আজ আপনাদিগকে বলিলাম, ছই ঠোঁট খুলিয়া সে কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিবও না। কেবল ঈশ্বরকেই সকল ভাকিয়া বলি। আরও মনে অনেক হঃসহ যন্ত্রণার কথা রহিল \* \* কিন্তু তাহা মৃত্যুর পূর্বের্ব কাহাকেও বলিব না। মরিলে তাহা আবার চিতার সহিত মিশাইবে। মেজ দাদা! আমি জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বিপদ সাগরে নিময় হইয়াছি। আমি বদিও

क्र्सन, क्रांनीचत रम मर मर्थ कतिवात मिक मिरवन मानक नारे। जिनि वावा ও মাকে সান্ত্রনা দিন ও তাঁহাদের मनरहुगा पृत्र करून। ठाँशात्रा এতকাল आगारक य आगीर्साम দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এখন আমার প্রিয়তমা ভগ্নীদিগকে ও আপনাদিগকে দিন। যদিও একমাত্র পুত্র হয়ে পিতার গৃহে স্থান' পাইলাম না ভাবিলে বড় ক্লেশ হয়, তথাপি জগদীশ্বর তাহাও সহিবার শক্তি দিয়াছেন। এ প্রাণ যতদিন থাকিবে ততদিন সতা ও সং বলিয়া যাহা বোধ হইবে তাহা করিব। কর্ত্তব্য জ্ঞানের নিকট স্লেহময়ী জননীকেও বলি দিতে যে প্রস্তুত্ত কার সাধ্য তাহাকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত করে, ত্রিভুবনের লোক একত্র হইলেও আমি যাহা উচিত বলিয়া ভাবিব তাহা হইতে আমাকে কেহ ফিরাইতে পারে না। কিন্তু আমি বার বার পিতার দ্বারে যাইব বার বার তাডিত হইয়া আসিব, যত কাল তাঁহারা থাকিবেন, এইরূপ করিব। অবশেষে যথন মরিব তথন যদি আপনারা বাঁচিয়া থাকেন কেহ আমার কথা किछामा कतित्व विनिद्यन, 'याश कतिशाहिनाम, मत्रन ভादि কর্ত্তব্য জ্ঞানেই করিয়াছিলাম। মনে কিম্বা কার্য্যে পারং পক্ষে কপটতার লেশ মাত্র রাখি নাই।' আর লিখিতে পারিতেছি না। বাবাকে হাতে পায়ে ধরিয়া এই পত্র থানি ভনাইবেন, কারণ. ক্ষনিয়া যদি তিনি প্রসন্ন হন, পরে লিখিব।

ইতি---

শ্ৰীশিবনাথ ভট্টাচাৰ্য্য"

এ সালেই স্বৰ্গীয় বারকানাথ বিভাভূষণ মাতুল মহাশয়কে
লিখিত পত্ৰ হইতে:—

"সবিনয় প্রণতি পূর্বক নিবেদন,

মহাশয়! একাদিক্রমে বাবার ছইথানি পত্র পাইয়া সমুদ্র অবগত হইলাম। আপনি যে কথা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ। वावा ७ मार्क य एक्टांक ट्टेंएं ट्टेंग्राइ, जाटांत्र मस्मर नाटे। আবার অপরদিকে আমি তাঁহাদের এত কট্ট বুঝিয়াও যে তাঁহাদের অভিলাষ মত চলিতে পারিতেছি না, তাহাতে বোধহয় আপনার ও তাঁহাদের মন হইতে অন্তরিত হইতেছি। কিন্ত আপনি তাঁহাদের অপেকা অনেক বোঝেন, স্বতরাং আমার ধর্মালোচনা কেবলমাত্র কুমগ্রণার কিংবা বাহাছরার ফল না ভাবিয়া আমার সরল বিশ্বাস অথবা ধর্মান্ধতার ফল বিবেচনা করিয়া আমাকে দয়া করিতে পারেন। আপনাকেও আপনার মত গুরুজনদিগকে বিরক্ত করায় আমার বাহাহুরী অথবা স্বার্থ নাই, অথচ কার্য্যে তাহা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনার অনুরোধে ও মাতাপিতার অনুরোধে উপবীত লইয়া ছিলাম। কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। উপবীত লওয়ার পর উপাসনা করিতে গেলেই যেন অস্তর काॅशिया छेठिए नाशिन। \* \* \* छेशामना ना कविरत वैाि না, অথচ উপাসনা করিতেও পারি না। আপনি আমাকে ধৰ্মান্ধ বলিবেন, কিন্তু আমি যাহা ঘটিয়া ছিল, তাহাই সরল क्षारा निर्यान कतिलाम। এইমাত্র প্রার্থনা যে কপট কাল্লনিক कथा भाज विनया नहेदन ना। \* \*

আমি দেখিলাম যে জগদীখর আমাকে হুইদিকে থাকিতে দিলেন না, অতএব আমি বিনয়ে বলিতেছি, ঈশরের মূথ চাহিয়াই ভাসিলাম। \* \* \* আপনার মত মাভুলের হৃদয়

# निरमाथ-कौरमी।

ইইতে বাওয়া, পিতামাতার অসহ কট দেখা, বিক্ষিত ও অবিক্ষিতদিগের ঘূণার আম্পদ হওয়া এ সকল কতি বে অস্তরের কোন গুরু অন্তরোধে স্বীকার করিতেছি এইমাত্র বিবেচনা করিবেন। \* \* \* \*

যদি চিরজীবনের মত আমাকে হৃদয় হইতে দূর করা উপত্তক দণ্ড বিবেচনা করেন করুন। যদি দয়া করা স্থির হয় করুন। কেবল আমার পিতামাতাকে বলিয়া পাঠান যেন তাঁহারা আবার আসিয়া উপস্থিত না হন। আর আমি অক্রেরাধ রক্ষা করিতে পারিব না। যাহা হউক আমি জানিয়া ভনিয়া আপনাদের সকলের কথার অবাধ্য হইলাম সে অপরাধ মার্জনা করিবেন; এবং অন্তগ্রহ করিয়া আর আমাকে কোন মৌথিক তর্কে লইয়া যাইবেন না। \* \* ইতি—

ভীশিবনাথ ভট্টাচাৰ্য্য"

উপরের পত্র গুইখানি হইতে তাঁহার ধর্মজীবনের প্রথম চিত্র পাঠকণণ দেখিলেন। অতঃপর এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক কথা লেখা ভাল দেখায় না। ধর্মজীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি ভবানীপুর ত্রান্ধসমাজে যাইতেন। কিন্তু ত্রান্দর্গের সহিত্ত পরিচিত হইবার তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। উপাসনা আরম্ভ হইলে সমাজে যাইতেন, এবং শেষ হইবার পূর্বেই উঠিয়া আনিতেন, পাছে কেহ দেখে। শিবনাথের সহাধানী উমেশচক্র মুখোপাধ্যায় (বিনি পরে বিলাতে গিয়া ভাজার হইরা আসেন) এই সময় ত্রান্ধসমাজে যাজায়াত করিতেন। তিনি শিবনাথের নিক্ট সর্বান্ধই কেশবচক্র সেনের গল্প করিতেন। ত্রান্ধসমাজের পুরুষাদি শিবনাথকে পড়িতে দিতেন। শিবনাথের তাহা বড়া



BUBLIC,

ডাক্তাব উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভাল লাগিত। একদিন উমেশচন্দ্র শিবনাথ এবং যোগেরুনাথ**কে** (বিছাভূষণ) কেশববাবুর সহিত পরিচয় করিয়া দিবার অক্ট অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শিবনাথ উমেশচন্দ্রের সহিত কেশববাবুর কলুটোলার বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াও ছারদেশ হইতে উমেশ্চক্রের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া আসিলেন। এমনই তাঁহার লজা ছিল। তথন কেশবচন্দ্র সেন চিৎপুর রোভে কলিকাতা কলেজ নামে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একদিন শিবনাথ এবং উমেশচন্দ্র সেই পথ मिया गाइँटि गाइँटि वृष्टि रुख्याय माइँ वाफीत बाद्य शिया আশ্রয় লইলেন। উমেশচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন 'চল উপরে কেশববাবুর নিকট যাই, দেখাব কি মাতুষ তিনি'! শিবনাথ শজ্জায় কিছুতেই বাড়ীব ভিতর প্রবেশ করিলেন না। সেথানকার দারবানের সঙ্গে তুজনে কেশববাবুর সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। সেই নিরক্ষব অজ্ঞ ভূতা এইটুকু জানিত যে তাহার যনিব এক অসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহার কথা শুনিলে লোক্কের হৃদয় শীতল হয়। উমেশচন্দ্র তাহাব প্রভৃত্তকৈ পরীক্ষা করিবার জন্ম কেশবচন্দ্রের কল্পিত নিন্দা আরম্ভ করিলেন। সে হুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল 'আমার মনিব মানুষ নয় দেবতা, জগবান তাঁকে রক্ষা করুন"—দেদিন তাঁহাদের আর ব্রিতে বাব্দি রহিল না যিনি ভূত্যের চিত্ত হরণ করেন, ভূত্য বাঁহাকে দেবতা বলে তিনি কোন উপাদানে গঠিত। শিবনাথ অন্তরে ব্রাহ্মদিগের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেও ব্রাহ্মসমাজের **क्टिंग डांगाक बानिएज ना। विकार अधारी अ** আৰোরনাথ গুপ্ত শিবনাথের সহাধাারী ছিলেন, তাঁহারা তথন

ব্রাশ্বসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি—কেশবচন্দ্রের সম্মুখীন হইতে শিবনাথের সাহস হইত না, কিন্তু বিজয়বাবুদের বাসায় মধ্যে . মধ্যে যাইতেন। এক এক দিন বিজয়বাবুরা শিবনাথকে রাজে আর ভবানীপুরে যাইতে দিতেন না, তাহাদের বাসায় রাখিতেন, শিবনাথ অন্তরে ব্রাহ্ম ভাবাপর হইলেও তাঁহাদের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়া রাধুনীর হাতে থাইতে বড়ই দ্বণা বোধ করিতেন —এত বিল্ল বোধ হইত যে রাত্রে ভাল ঘুম হইত না। হরানন ভট্টাচার্যাের শুনিতে আর বাকি থাকিল না যে সর্বনাশের স্ত্রপাত হইয়াছে-শিবনাথ ব্রাহ্ম সমাজে যাইতে আরম্ভ করিয়াছন। মনে করিলেন কলিকাতায় গিয়া পুতকে শাসন করিয়া এই সর্বনাশের বীজ সমূলে উৎপাটন করিবেন। পুত্রকে আসিয়া ৰলিলেন "শুনিতে পাই তুমি ব্ৰাহ্মসমাজে বাইতে আরম্ভ করিয়াছ আর ও-কর্ম করিও না, বাল সমাজে যাইতে পারিবে না"-পুর বিনীতভাবে উত্তর দিলেন "বাবা আপনার আজ্ঞা অতাবধি লক্ষন করি নাই, আপনার সকল আজা গুনিতে আজও প্রস্তুত আছি - কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না, আমি ব্রাহ্ম সমাজে না গিয়া পারিব না।"—হরানন জীবনে পুত্রের মূথে এমন কথা শোনেন নাই, তিনি শুম্ভিত হইয়া গোলেন, আর কোনো কথা विनाम ना ; निर्कान जानक ठाक्कत कन किनामन । विराम्स ৰাড়ী ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মুথ দেখিয়া গৌলোকমণি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—বলিলেন "তোমার মুথ কেন এমন; শিবনাথ ভাল আছেত ?—তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "সে মরেছে" জননী চীংকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, প্রতিবেশীরা ছুটিরা আসিয়া বলিতে লাগিল "কই শিবুর অস্থথের কথা ত ওনি নাই"।

হরানন্দ তথন বলিলেন "মরণের বাড়া হয়েছে, সে ব্রাক্ষ সমাজে যার"।

শিবনাথের জীবনে আর এক ছোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। শিবনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বিশ্বাসামুযায়ী জীবন যাপন করিবেন। সংকল্প এক মুহুর্তে করা যায় কিন্তু তাহা পালন করা অত্যন্ত কঠিন। জীবনের কঠিন পরীক্ষার সমুগীন হইলেন। গ্রীম্মের এবং পূজার ছুটীতে বাডীতে গেলেই শিবনাথকে গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতা সকলের পূজা করিতে হইত, এবার মনে মনে স্থির করিলেন "আর কপট পূজা করিব না"। ছুটীতে বাড়ীতে গিয়া জননীকে নিজ সংকল্পের কথা বলিলেন। গোলোকমণি শুনিয়া ভয়ে মন্ধ্ৰুত হইলেন—কত ব্যাইলেন কত কাদিলেন শিবনাথ ক্রমাগত হাত জ্বোড় করিয়া বলেন "মা ক্রমা করো, আর বোলো না আর আমা হারা 🖁 সব হবে না"। পিতার কর্ণে এ ভীষণ বার্ত্তা গেল। আগ্নেয় গিরির অগ্ন ৎপাতের ন্যায় ভীষণ ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, জোর করিয়া পূজা—করাইবার জন্য লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিলেন। শিবনাথ ধীর ভাবে বলিলেন "কেন বুথা মারিবেন, যতই মারুন আমি ধীরভাবে সহা করিব কিন্তু পূজা আর করিব না আমার দেহ হইতে এক একথানা হাড় খুলিয়া नहेला आत आमाम 'उथातन नहेमा माहेरा शांतिरवन ना। হরানন্দ স্তম্ভিত হইয়া দাড়াইয়া আধ্যণ্টা কুপিত ফণার স্তাম कृतिए नाजितन। त्मरे मिन श्रेट निवनार्थत्र भृष्ठिभृष्ठा वस হইল। তবু হরানন্দ আজ্ঞা করিলেন "গ্রামের ব্রান্ধ ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না।" শিবনাথ উপাসনার সময় ভিন্ন আর তাঁহাদের নিকট ৰাইতেন না। শিবনাথ বলিতেন "তথন কেহ উপাসনা

করিবে শুনিলে ৪।৫ মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া উপাসনায় যোগ দেওরা আমার পক্ষে কিছু কণ্টকর ছিল না।

যে সময়ে শিবনাথ এই অগ্নি পরীক্ষায় পার হইলেন, তথন তিনি ব্রাহ্ম সমাজে অপরিচিত। গ্রামের ব্রাহ্ম গুবাকয়টী ভির আর কাহাকেও জানিতেন না। বাহিরের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জানিতেন বিজয়ক্ষ গোস্বামী ও অধারনাথ গুপুকে।

এই সকল সংগ্রামের মধ্যে ১৮৬৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া শিবনাথ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিলেন ও বৃত্তি পাইলেন। ১৮৬৭ সালের শেষভাগে শিবনাথ মহেশ চৌধুরীর বাড়ী হইতে কলিকাতা শাঁকারিটোলায় জগৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়াতে উঠিয়া আসেন। ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাস কালে জগৎচন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার পুত্র মহিমের ফুত্রে শিবনাথের আলাপ হয়। মহিমের সহিত কথন কর্থন এক গাডীতে সংস্কৃত কলেজে যাইতেন। মহিমও সংশ্বত কলেজে পড়িতেন। মহিম শিবনাথকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন, এবং দাদার মত ভালবাসিতেন। জগৎচন্দ্রবাব্ও শিবনাথকে ছেলের মতই ভালবাসিতেন, মহিমের মাও শিবনাথকে ছেলেন মত আদর যত্ন করিতেন। জগৎচন্দ্র ৰাবুরা কলিকাতায় উঠিয়া আসিলেন, এবং শিবনাথকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবার জন্ম অন্যন্ত পীড়পীড়ি করিতে লাগিলেন। শিবনাথ তাঁহাদের অনুরোধ এডাইতে পারিলেন না। কলিকাতার তাঁহাদের বাড়ীতে আসিলেন। শিবনাথ মহিমকে পড়াগুনা বলিয়া দিতেন। সেখানে শিবনাথের অতান্ত আদর ছিল, তিনি যে পর সে বাডীর কাহারো সে জ্ঞান ছিল না। শিবনাথ চিরদিন নারী জাতির পরম বন্ধ। সে বাড়ীতে মহিষের এক মামাতো বোন কিছুদিনের জন্ম

আসিয়াছিল। শিবনাথকে সে আপনার ভাইএর মতই ভালবাসিত "দাদা" "দাদা" বলিয়া ভাকিত। এই মেয়েটীর তথন ১৫।১৬ বংসর বয়স। এক বৃদ্ধ স্বামীর হাতে পড়িয়াছিল, শ্বশুর বাড়ীর নাম করিলেই তাহার চক্ষে জলধারা বহিত।

তাই শিবনাথ কথনও তাহার নিকট খণ্ডর বাড়ীর কথা তুলিতেন না— অমুমানে বুঝিতেন খণ্ডর বাড়ীতে তাহার মুথ ছিল না। তথন হইতে বাল্য বিবাহের উপর তাঁহার দারুণ খণা জন্মিল। এই ফুংথিনী বালিকা শিবনাথের নিকট পড়াণ্ডনা করিত, "দাদা" বলিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিত। শিবনাথ যথন শাথারি টোলা হইতে উঠিয়া আসেন, বাড়ীর সকলেই অত্যম্ভ ফুংথিত হইলেন। মহিমের মামাতো বোনটা যথন শুনিল "দাদা" অন্যত্র যাইবে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোথ ফুলাইল। যাবার দিন শিবনাথ যখন বিদায় লইতে গেলেন, বালিকাটী গলবন্দ্র হইয়া তাঁহাকে একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করে, আর ভাক ছাড়িয়া কাঁদে। শিবনাথও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। জগৎচন্দ্রবানুর স্ত্রী শিবনাথকে এতই ভালবাসিতেন, যে ছদিন তাকে দেখিতে না পাইলে, অস্থির হইয়া ভাকিয়া পাঠাইতেন। ইহার সম্বন্ধে শিবনাথ আত্ম জীবনীতে এইরূপ লিথিয়াছেন:—

"আমি জগৎবাব্র পত্নীকে মাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমাকে ইহারা স্বামী স্ত্রীতে যে কি ভালবাসিতে লাগিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না। শেষে এমনি দাঁড়াইল যে আমি হই চারিদিন দেখা না করিলে মাসী ডাকিয়া প্লাঠাইতেন এবং আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিয়া তিরকার করিতেন। এটা ওটা খাওয়াইতেন, খ্রকন্নার কত কথা শুনাইতেন, আমার নিকট

কিছুই গোপন রাখিতেন না। হায়! তাঁহাদের 'কঠিন ছেলে' ব্রাহ্মসমাজের কাজে ও নানা বিষয়ে মাতিয়া কোথায় গিয়া পড়িল, তাঁহারা কোথায় গিয়া পড়িলেন! মাসীকে আর কত কাল দেখিলাম না—এখন ভাবিয়া দেখি মাসী থে আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিয়াছিলেন।"

শিবনাথ এমনি করিয়া জগৎচক্রবাবুর পরিবারের সহিত প্রেমের বন্ধনে যুক্ত হইয়াছিলেন। আজাবন শিবনাথ এমনই করিয়া প্রকে আপন করিয়া গিয়াছেন।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## বিধবা বিবাহের আন্দোলন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিভাদাগর দারকানাথ বিভাভূষণের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। শিবনাথের পিতা হরানন্দ ভট্টাচাযোর সহিতও জাঁহার অত্যন্ত হাত্যতা ছিল। হরানন্দ পুত্রকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়া অতি শৈশবে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয়ের পরামর্শান্তুসারে শিবনাথকে হেয়ার স্থূলে ভর্ত্তি না করিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। শিবনাথ আবৈশবে ঈশ্বরচক্রকে দেখিয়াছেন, এবং বাল)কাল হইতে বিভাসাগরের বিশেষ প্রিয়পাত ছিলেন। শিবনাথেরও জ্ঞানোদয় হইতে না হইতে বিখ্যাসাগর তাঁহার নিকট এक जामर्न श्रुक्त इट्रेश मां जाहेलन । यथन विधवा विवाद्य প্রতিবাদের তুফান বঙ্গদেশে উঠিল তথন শিবনাথের বাসায় লোকেরা বিভাসাগরের সহিত বন্ধুতার থাতিরে অন্তরে বিধবা বিবাহের সমর্থন করিতে লাগিলেন, শিবনাথও অজ্ঞাতসারে ঐ ভাবাপর হইয়া উঠিলেন। নারী জাতির পরম স্কুছদ শিবনাথ কি বিধবার ছঃথ নিবারণে উদাসীন হইতে পারেন ? সংস্থারক হইবার সাধ শিবনাথের ছিল না। প্রাণের আবেগে তিনি বিধবা বিবাহের পুর্গুপোষক হইয়া দাঁড়াইলেন। ঘটনা চক্রে তাঁহারই বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহে ১৮৬৮ সালে তাঁহার বন্ধ र्यारमञ्जनाथ विश्वाञ्चयन विथवा विवाह कत्रिरानन ।

এই বিবাহের ইতিহাস এই :—

ঈশানচন্দ্র রায় নামক একজন যবা তথনকার দিনে মেডিকেল কলেজের একজন উৎক্রপ্ত ছাত্র ছিলেন। মহালন্দ্রী নামী তাহাব একটা বালবিধবা ভগ্নী ছিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম হেমচন্দ্র বিছারত্ব—যিনি শিবনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন— তिनि মहालग्नीक পডाইতেন। जेगानित हैका हरेल, जिनि মহালন্দীকে আবাৰ বিবাহ দেন। শিবনাথেব হেমদাদা মেয়েটীর অনেষ প্রশংসা করিতেন, এবং মেযেটাব জন্ম একটা পাত্রের অনুসন্ধান কবিতে বলিলেন। আশ্চর্য্য যোগাযোগে ঠিক এই সময় যোগেলনাথ বন্দোপাধায় বিপত্নীক হইলেন। তাঁহার পত্নীর মতাব অবাবহিত পবেই তাঁহার আ্যায় স্বজন তাঁহাকে বিবাহ কবিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ কবিলেন। যোগেন্দ্র व्यामिश शिवनाथरक रम कथा विलाए है शिवनाथ हिए लाल इहेरलन । "যাও তোমার একথা বলতে লজা হয় না ? আমার সঙ্গে ওরপ বোলে না"।—যোগেন্দ্র বিষয়মুখে ফিরিয়া গেলেন। আব এক দিন শিবনাথ নিজেই বলিলেন "ও ভাই যোগেন, বিয়ে যদি করতে হয়, একটী আট বছরের মেয়েকে কোন মুখে কববে, একটা বয়:প্রাপ্তা বালবিধবাকে বিয়ে কর।" আশ্রুর্যা শিবনাথের প্রভাব, যোগেন্দ্র বিধবা বিবাহ করিতে সন্মত হইলেন। তথনই শিবনাথ মহালক্ষীর সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর এ প্রস্তাবে অত্যন্ত সম্ভূষ্ট হইলেন। তাঁহারই মতে, তাঁহারই সহায়তায় ২০০১নং স্থাকিয়া দ্রীটের বাড়ীতে চুপি চুপি মহালন্ধীর বিবাহ হট্যা গেল। বিভাসাগর মহালয় বিবাহের বায়ভার

বহন করিলেন, এবং মহালক্ষ্মীকে অলঙারও দিলেন। শিবনাথের উচ্চোগেই এ বিবাহটী হইয়া গেল। কিন্তু ফলস্বরূপ যথন খোর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, তাহাও মন্তক পাতিয়া সহু করিছে হইল। এবার জীবনের আর একটা কঠিন পরীক্ষায় শিবনাথ পার হইলেন।

মহালক্ষ্মীর বিবাহের পর শিবনাথ তাঁহাদের বাডীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথন শিবনাথ বুত্তি পান, যোগেক্রও বুত্তি পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভিন্ন বাসা করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা অসম্ভব। শিবনাথ উচ্চোগী হইয়া এ বিবাহ দিয়াছেন, স্বতরাং তাঁহার প্রথর দায়িতজ্ঞান এই निर्फ्न कतिय त्य, ठाँशात छे९मार यथन এই विवाह इडेगारह. তथन जिनि देशामत मकन প্রकाর निर्धााजन इहेट तका করিতে বাধ্য। ধন মন দৈহ প্রাণ দিয়া এই উৎপীড়িত দম্পতীর সেবা করিয়াছেন এবং সকল প্রকার উৎপীতন সহা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় স্বন্ধন এই বিবাহের ছোর বিরোধী ছিলেন—তাহা হইবারই কথা। শিবনাথের পিতাও পুত্রের এই কার্য্যে একেবারে থড়াহন্ত হইলেন। লোকে চারি দিকে ছি: ছি: করিতে লাগিল। যোগেক্রচক্রের নব পরিণীতা পত্নীর কষ্টের একশেষ হইল, ঝি চাকর, এমন কি ধোপা নাপিত কিছুই পাওয়া যায় না। শিবনাথ একাই তাঁহাদের অবিভাবক, তাঁহাদের ভূতা, তাঁহাদের সহায় সম্বল সকলই। তিনি বাজার করিতেন. ভেতনায় জন তুলিয়া দিতেন, কাঠ কাটিতেন, মহালন্ধীর অস্তর্থ হইলে রন্ধন করিতেন, মহালক্ষীকে পড়াইতেন, ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। মাত্র্য যে পরের জন্ম এতটা করিতে পারে, ইহা অনুষ্ঠপুর্ব্ব,

धवः ष्ट्रक्ति। शृजनीय ष्ट्रमाप्रिनी मात्रीमा लिधिकारक ৰশিয়াছেন, "শিবনাথবাৰু মহালক্ষ্মীদের জন্য যা করতেন, ভা আমাদের দেখা, মানুষ যে পরের জন্ম এতটা করতে পারে তা চক্ষে না দেখলে কেউ বিশ্বাস কবতে পারে না। আমার আজও মনে আছে, শিবথাথবাবু বাজার করিয়া আনিয়া বড় মাছ দেখাইয়া হাসিয়া মহালন্ধীকে বলিতেন, 'এই বড মাছটা कार्यादेवातुत, (अर्था९-राशन्तारथव) এটা দাদাবাবর ( अर्था९-মহালম্মীর লাতা ঈশানচন্দ্রের), আর ছোট ছোট চুনো পুটি দেখাইয়া বলিতেন এগুলি আমাদেব তুই ভাই বোনের।"-তথন বলিতে গেলে শিবনাথই সংসারের অধিকাংশ বায়ভার বহন করিতেন। মহালক্ষার ভ্রাতা ঈশানচক্র তথক মেডিকেল কলেজে পডেন। তিনি প্রায়ই বাসায় থাকিতেন না। যাগেল-নাথকে আত্মীয় বজনের নিকট সকাদ হি ঘাইতে হইত, মধ্যে মধ্যে তিনি বাসায় একেবারেই আসিতেন না। কাজেই এমন ঘটিত य महानन्त्रीरक नहेंग्रा शिवनाश्यक धकाकी थाकिए इन्हेंछ। মহালন্দ্রীর জন্ম শিবনাথকে অনেক সংগ্রাম কবিতে হুইয়াছে। ঘরে বাহিরে নিনা সহা করিতে হইয়াছে। এই সময়কার कथा विनट भिवनाथ हिन्नमिस सानन त्वाध कन्निटन। कि আক্ষা তাঁর প্রকৃতি ছিল, তিনি যে কত কটু মহালক্ষীর জভ্য সহা করিয়াছেন, তাহা না বলিয়া বারবারই বলিতেন सहानची ठाँहारक कि तकम जान वानिएक। विवाद्दत अक বংসরের মধ্যেই মহালক্ষ্মী সধবা অবস্থার কলেরা হইরা মৃত্যুসুখে পতিত হন। শিবনাথ জাঁহাকে বাঁচাইবার জন্ম প্রাণপুশ क्तिबाहित्वन, किन्द नक्व क्ष्ट्रीरे विक्व रहेव।

এই বৎসরই, অর্থাৎ—১৮৬৮ সালে শিবনাথের প্রথমা কলা হেমলতার জন্ম হয়—এই বৎসরই শিবনাথ এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নানা কারণে এই বৎসবটী শিবনাথের জাবনে— বিশেষ ভাবে শ্বরণায়। হেমলতার জন্ম হইলে তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন:—

১২৭৫ সাল ১৭ই আষাত—"শুনিলাম আমাব একটা কন্তাসস্তান হইয়াছে। মাত ঠাকুরাণাকে বলিবেন মেন তিনি তজ্জ্য হুঃখিত না হন। জগদীশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহাই শিরোধার্যা। আমি পুত্র অপেক্ষা কণার অধিক গৌবব করিয়া থাকি। পরে নিবেদন যেন আমার অজ্ঞাতসারে তাহার সম্বন্ধ করা না হয়।" এই সময়ের লিষ্ট্রিত ২রা শ্রাবণ ১২৭৫ সালের পত্রে লিখিতেছেন:—

"এ দৈহে জীবন থাকিতে কাহাবও অন্ধরাধে অথবা সমাজের ভয়ে আমাব দারা আর কোন প্রকাব অভাষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে না।" আবার ৮ দিন পবে লিখিতেছেন :—

"কর্ত্তবা কাঘোৰ নিকট লোকভয় নাই, গুক বা বন্ধ্দের অমুরোধ নাই, এবং কালাকালের বিচার নাই। কুল সম্বন্ধ প্রথায় যে বিষমর ফল তাহা আমি দেখিয়াছি শুনিয়াছি ভূলিয়াছি ঠেকিয়াছি, শিথিয়াছি শুতরাং পুনবায় সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নাক কান কাটার কর্ম। আমি সজ্ঞানে কথনই কন্সার সম্বন্ধ করিতে পারিব না"। এত অমুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও হরানক ভট্টাচার্য্য পৌত্রীর সম্বন্ধ করিয়া বসিলেন। শিবনাথের ক্লোভের আর সীমা রহিল না। এই সময়েই আবার তাঁহার এফ, এ পরীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হইল। মহালক্ষীর জন্ম সংগ্রাম গুলিরাম করিয়া শিবনাথ পাঠের সময় একেবারেই পাইতেন না,

স্থতরাং পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। সে সময়ে ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা হইত। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ভাবে চলিল, শিবনাথের পড়িবার সময় একেবারেই নাই। সেই সময় একদিন কলেজের অধাক্ষ প্রসন্ধুমার সর্বাধিকারী মহালয়্ম শিবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি একটা ভাল কাজে আছ কিছু বলতে পারি না, কিন্তু আমি তোমার জন্ম চিস্তিত হয়েছি। তুমি আগামী পরীক্ষাতে কলেজের মুথ বাধবে বলে আলা করে ছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচেচ তুমি য়লায়সিপ্ পাওয়া দ্রে থাক পাশ হও কিনা সন্দেহ।" শিবনাথ আয়জীবনীতে লিথিয়াছেন:—

"তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল যেন আমি কেশ্বন্ধ পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াইয়াছি। আমার সন্মুথে গভীর গর্ত্ত, এক পা বাড়ালেই তাহার মধ্যে পড়িব। আশার সন্মুথে যে কঠিন সমস্তা উপস্থিত তাহা এক নিমেসের মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল। মনে হইল স্থলারসিপ যদি না পাই, তাহা হইলে যাহাদের জন্ম এতটা সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর সাহায্য করিতে পারিব না। যোগেন ও মহালক্ষী সাহায্যের অভাবে কঠ পাইবেন, ভাবিয়া চক্ষে আসিল। "ঈশ্বর রাথ এই বিপদে রাথ" বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এক মুহুর্তের মধ্যে কর্ত্তব্যপথ নিদ্ধারিত হইয়া গেল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মুথের দিকে চাহিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমার প্রতি একটা অমুগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে একবার জীবন-মরণ পণ করিয়া দেখি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অমুগ্রহ ?" আমি বলিলাম, "আমি মনে করিতেছি, কলিকাতা হইতে পলাইয়া

ভবানীপুরে থাকিব, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কলেজে আসিব না, একাগ্র চিত্তে পাঠে মন দিব, এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব। কলেজে না আসার জন্য আমার স্কলারসিপ যদি না কাটেন, তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি। তৎপরে তিনি সমুদার বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া ভিরেক্টরের নিকট হইতে অমুমতি আনিলেন, এবং আমাকে ছুটী দিলেন।

আৰি যোগেন ও মহালন্ধীর নিকট বিদায় লইয়া আমার শৈশবের আশ্রয়দাতা ভবানীপুবের মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদের নিকট আডাই মাসের জন্ত একটা ঘর চাহিলাম, যে ঘরে আমি একাকী থাকিব। প্রাতে একরার মান-মাহারের সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্তে আহারের সময় আধ ঘণ্টার জন্য যাইতাম, নতুবা দিনরাত্রি ঐ ঘরে যাপন করিতাম। এই স্পাড়াই মাসেব মধ্যে শ্যাতে যাই নাই। বড় ঘুম পাইলে ছুইচারি ঘণ্টা পুস্তক মাথায় দিয়া সেই ঘরে ঘুমাইতাম। \* \* \* এই রূপ পড়িতে পড়িতে শরীর মন সময় সময় বড় অবসর হইত। তথন পড়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে ঘাইতে ইচ্ছা কবিত। সেই **সম**য় যোগেন ও মহালক্ষীর মুথ মনে করিয়া ত্রস্ত প্রতিজ্ঞা মাসিত। \* \* প্রাণ যাক আর থাক্ একবার মরণ বাঁচন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। অমনি মনে প্রার্থনার উদয় হইত--- "হে ঈশ্বর এই সংগ্রামে আমার সহায় হও", তথন দিনের মধ্যে বহুবার প্রার্থনা করিতাম। লোকে যেমন শ্রমের মধ্যে বার বার চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বার বার প্রার্থনা ক্রিয়া সবল হইতাম।"

এই অমামুষিক পরিপ্রযের ফলে শিবনাথ এক প্রকার পঙ্গু

হইয়াই পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু হায়! যাহার জন্য এই ভীষণ আছ্বনিগ্রহ—দেই মহালক্ষী পরীক্ষার একমাস পরেই মারা গেলেন।
সেই ভীত্র শোকের সময় সংবাদ আসিল, শিবনাথ পরীক্ষায় প্রথম
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ইউনিভারসিটিন প্রথম শ্রেণার স্থলার্ক্ষাপ ৩২২
টাকা, ভাষার জন্য ভফ স্থলাবসিপ ১৫১, এবং সংস্কৃত কলেক্ষের
প্রথম স্থলারসিপ ১২১, সক্ষেসমতে ৫৯১ টাকার রভি পাইলেন।
মহালক্ষ্মীর মৃত্যুতে এ সংবাদ শিবনাথেন প্রোণে নিদাকণ জালা
উপস্থিত করিল। ভাবিলেন, "হায় মহালগ্রী, তোমার জন্মই এত
সংগ্রাম করিলাম, এত স্থলাবসিপত্র পাইলাম, তোমার সাহায়ের
জন্য তার এক কপদ্দকও লাগিবে না!" কিন্তু শিবনাথের জন্ম
অর্থের বিশেষ প্রযোজন হইবে। এ স্থলারসিপ মহালগ্রীর জন্ম নহয়
অর্থের বিশেষ প্রযোজন হইবে। এ স্থলারসিপ মহালগ্রীর জন্ম নহয়
অর্থের বিশেষ প্রযোজন হইবে। এ স্থলারসিপ মহালগ্রীর জন্ম নহয়
করিলেন। কি আশ্রুমী ও কন্যাব জন্মই বয়য় করিতে হইবে, একথা
করিলেন। কি আশ্রুমী তাহার বিধান।

১৮৬৮ সালে শিবনাথের উত্যোগে আবার একটি বিধবার বিবাহ হইল। এক্ষেত্রেও বিপুল দায়িছের বোঝা তাঁহাকে বহন করিতে হইল। নেমন যোগেক্ত, ঈশান, উমেশচক্র মুখোপাধ্যাম তেমনি প্রসিদ্ধ উকাল শ্রীনাথ দাসের জ্যোচপুত্র উপেজনাথপ্ত শিবনাথের একজন বন্ধ ছিলেন।

তিনিও সেই সময় সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন। উপেক্রনাথ তথনকার দিনের একজন অত্যগ্রস্ব সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি কিছু দিন মাক্রাজে বাস করেন, মেথান হইতে ফিরিয়া আফ্রিমা Indian Radical League নাথে একটা সভা স্থাপন করেন। উপেন্দ্রনাথ সংস্থারকদিগের নেতা ছিলেন। ১৮৬৮ সালের মধ্যভাগে হঠাৎ একদিন, উপেল্রের প্রথমা পত্নীর मुक्रा रहा। मुक्रात कात्रण कि वना यात्र ना। छेटलन वनिरनन যে কলেরায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উপেক্রমাথ একজন বিধবার পাণি গ্রহন করেন। এই মেরেটী ভবানাপুরে থাকিত। শিবনাথ উপেক্রনাথের সহিত গিয়া তাহাকে চুরি করিয়া আনেন এবং তৎপব দিন উপেন্দ্রনাথের স্থিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের আমুস্পিক ঘটনা আগ্রচরিতে বিরুত আছে। উপের-নাথের পরিবারের জ্ঞা শিবনাথকে অনেক দিন বিত্ৰত হইতে হইয়াছে। কত যে অর্থ**দ**ও দিতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। উপেন্দ্রনাথ অবশেদে পীডিত হইয়া সপরিবারে শিবনাথের স্কন্ধে পতিত হন। শিবনাথ তথন অভি কটে ফলারসিপের অর্থ দারা নিজের ব্যয় চালাইতেছেন, এই অবস্থায় আৰ একটা পরিবারের সমুদায় ভার তাঁহার স্কল্পে পডিল, তন্মধ্যে একজন পীডিত। শিবনাথ ঋণগ্ৰস্ত হইয়া পডিলেন। তাহার উপর আবার উপেন্দ্রের অনেকগুলি ঋণ তাঁহাকেই শোধ করিতে হইল। এই সময়কার ঋণ শোধ করিতে তাঁহাকে বহুকাল ধরিয়া অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে কত নিন্দা করিত-প্রতারক প্রবঞ্চকের আশ্রয়দাতা বলিত, কিম্ন শিবনাথ কিছুই গ্রাহ্ম করিতেন ना । উপেপ্রের পত্নী যে ক্লেশ পাইবেন, ইহা প্রাণে সহ হইত नা । উপেন্দ্রনাথ পরে বিলাত গিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া কারাক্ত্র হন, সেই উপেক্রনাথপ্ত শিবনাথের বন্ধ ছিলেন। এতগুলি ঘটনার যোগাযোগে ১৮৬৮ সাল শিবনাথের জীবনে চিব শ্বরণীয় হুইয়া ছিল।

#### সপ্তম অধ্যায়।

## ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ।

এফ-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিচ্ছালয়ের অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া যশের মুকুট শিরে পরিয়া, শিবনাথ ১৮৬৯ সালে প্রবেশ করিলেন। এই বৎসরের প্রথম ভাগে তাঁহার ক্লাশের ছাত্রগণ সংস্কৃত 'বেণাসংহার' নাটক অভিনয় করিবার আয়োজন করিল। শিবনাথ চিরদিন অভিনয় দর্শন করিতে ভাল বাসিতেন। রঙ্গালয়ে সর্বদাই যাইতেন। যখন হইতে বারাঙ্গণাগণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী হইল তথন হইতে শিবনাথ আর রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন নাই। শোভাবাজারের রাজবাডীতে বেণা সংহারের অভিনয় হয়। কলেজের অধ্যক্ষগণ অভিনয়ের বিরোধী ছিলেন, পরে শিবনাথের উপর স্থনীতি রক্ষার ভার দিয়া অভিনয় করিতে অমুমতি দেন। শিবনাথকে এই অভিনয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই অভিনয়ের ব্যাপার লইয়া ১৮৬৯ দালের আরম্ভ আর শিবনাথের দীক্ষা ব্যাপারে ইহার স্মাধা হইল। ১৮৬৫ সালে শিবনাথের দিতীয় বার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে তাঁহার জীবনের গতি একে বারে ফিরিয়া গেল। আমি নি:সন্দেহে বলিতে পারি দিতীয় বার বিবাহ না করিলে তিনি কথনই ত্রাহ্মসমাজে স্মাসিয়া পড়িতেন না। বেমন দাবানলে দগ্ধ কলেবর হইয়া মৃগ প্রাণ-ভয়ে শীতল জলের পার্শ্বে গিয়া পড়ে তেমনি ফ্রদয়ের তীব্র যাতনায় একপ্রকার কিপ্তপ্রায় হইয়া তিনি ভগবাদের শরণাপর হইলেন। এই সময় অতি স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরের চরণে আকুল হাদরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যতই প্রার্থনা করেন ততই হাদরে শাস্তিও বল লাভ করিতে থাকিলেন। যেন কে তাঁহার হাদরে অমৃত হস্ত ব্লাইয়া তাঁহাকে সবল করিয়া, আলোক ধরিয়া গস্তব্য পথ দেখাইয়া দিল। শিবনাথ নির্ভীক হাদরে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। প্রথম বাণী এই শুনিলেন, "আমার নির্দেশ অমুসারে চল, মানুষের ভয় আর করিও না।" যে শিবনাথ পিতাকে যমেব মত ভয় করিতেন, তাঁহাব কোন আদেশের অন্তথা আচরণ জীবনে কথনও করেন নাই, তিনি দৃঢতার সহিত পিতাকে জানাইলেন যে ঠাকুব পূজা আর করিবেন না, ব্রাক্ষসমাজে যাওয়া পরিত্যাগ করিবেন না।

এ সংসাবে অকস্থাৎ কিছুই হয় না। প্রত্যেক বস্তুর যেমন ছাযা আছে, প্রত্যেক বৃক্ষের শিকড় আছে, প্রত্যেক কার্য্যের তেমনি হেতুও আছে। দরিন্দ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান শিবনাথ যাহা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা হইলেন কি করিয়া? কেন হইলেন?—ইহাও এক কঠিন প্রশ্ন। ইা, এ কথা সত্য বটে যে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্বগ্রামের উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বস্থ ব্রাহ্ম ইইয়াছিলেন। মজিলপুর গ্রামের অপর সাধারণ বালকের উপর সে প্রভাব যতদূর উঠিয়াছিল, শিবনাথের উপর তদপেক্ষা অল্প বই অধিক হইবার কথা নহে, কারণ শিবনাথ অধিকাংশ সময়ই কলিকাতার থাকিতেন। গ্রামের বালিকা-বিভালয় লইয়া যথন হলম্বল ব্যাপার মামলা মকদ্রমা চলিতেছিল, তথন শিবনাথ কলিকাতার আর সকল বালককে ছাডিয়া শিবনাথের উপর

বাদ্যমাজের প্রভাব আসিয়া পড়িল কেন ?—ইহার চুইটা কারণ আছে। প্রথম শিবনাথের জনগত প্রকৃতি, বিতীয় শিবনাথের দিতীয়বার বিবাহরূপ ছর্ঘটনা। শিবনাথ যে হরানন্দ শর্মার পুত্র ছিলেন, এ কণা বিশ্বত হইলে চলিবে না। হরানন্দ, সত্যপ্রিয়, নির্ভীক নির্লোভ সহাদয় মামুষ ছিলেন! ব্রাক্ষাবকদিগের প্রতি গ্রামের জমিদারগণ যথন অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন, তথন তেজপী হরানন্দের সমুদায় সহামুভতি উৎপীডিত ব্রাহ্মযুবকদিগের প্রতি ধাবিত হইল। যে দিন বাশ্ইপুরের আদালতে ওকর মোলা ঘটিত মকদমায় ব্রাক্ষ্বকদিগের জ্ব হইল, তখন তিনি উমেশচন্দ্রের বাড়ী গিয়া তাঁহার লাতার নিকট আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, "ধর্মের জয় স্থানিশ্চিত।"—শিবনাথ দেশে গিয়া যথন ব্রাহ্মায়বকদিগের নিকট যাইতেন ভুগন গোলোকমণি পুত্রকে ব্রদ্ধজানীদিগের নিকট যাইতে বারণ করিতেন। হরানন্দ সে কথা শুনিলেই বিরক্ত হইয়া বলিতেন, কেন সে সঙ্গে থাকিলে দোষ কি? ওর গারে কি সোণার গহনা আছে যে লোকে চরি করে নেবে।" যাই হোক প্রথম প্রথম হরানন ব্রাহ্মদিগের অমুরক্ত ছিলেন। যথন হইতে শিবনাথেব মন ফিরিল তথন হইতে তিনি ব্রাক্ষদিগের খোর শক্র হইনা দাঁডাইলেন। শিবনাথের ব্রান্ম হইবার প্রধান কারণ দ্বিতীয়বার বিবাহ। এদেশে কি ব্রাহ্মণ সন্তানের চুইবার বিবাহ হয় না ? না, মজিলপুরের জ্ঞাতিবর্গের ডিতর কাহারও তুই স্ত্রী ছিল না ? কিন্তু এমন অনুতাপের কথা কে কবে ত্তনিরাছে ? কি প্রকাব উন্নত হদর হইলে লোকের এ প্রকার তীব্র পাপবোধ হওয়া সম্ভব ? তীব্ৰ পাপবোধ আধ্যাত্মিক শুচিৰাযুক্ত

লকণ নিশ্চয় বলিতেই হইবে। মানব জন্মমুহূর্ত্ত হইতে নানা প্রকার ভাবপ্রবণতা ও শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহবা কবিত্বশক্তি, কেহবা তীক্ষ্ণ মেধা, কেহবা প্রেমপ্রবণতা, তেমনি কেহবা আধ্যা-স্মিকতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শিবনাথত্ত অপরাপর গুণের মধ্যে প্রচর পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতির এইটা বিশেষত্ব—তিনি কবি ছিলেন, মেধাবী ছিলেন, প্রেমিকও ছিলেন, কিন্ত সর্ব্বোপরি ছিলেন আত্মিক। একথাটী না ব্রিলে তাঁর জীবনের কিছুই বোঝা যাইবে না। প্রাণময় শিবনাথ তাই দ্বিতাগবার বিবাহ করিয়া শত বৃশ্চিকের জালাম জর্জারিত হইয়া অনজ্যোপায় হইয়া ঈশ্বরের চরণে জাজু-সমর্পণ করিলেন। তৎপরে ক্রমে কোন সূত্র ধরিয়া কোথায় আসিয়া পড়িলেন তাহা পাঠকবর্গ দেখিবেন। শিবনাথ প্রার্থনাকে জীবনের সম্বল করিয়া খণন লইলেন, তথনও তাহার ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব হয় নাই। ভবানীপুরে মহেশ - চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যথন থাকিতেন, তথন সেথানকার আদি সমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও পাকডাশি মহাশয় সর্বাদা উপদেশ দিতেন। শিবনাথ সেই সকল উপদেশ শুনিয়া পরম উপকৃত হইতেন। ক্রমে বিজয়ক্লঞ্চ ও অংখারনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুর প্রভাবে দিন দিন গ্রাক্ষসমাজের দিকে আরুষ্ট হইতে লাগিলেন। वक् উरमन्तरः मूर्थाभाषास्त्रतः প্রভাবত এই সময় মথেই কার্য্যকরী হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে শিবনাথ নিজেই ধরা পড়িলেন। তিনি বে সময়ে ব্ৰাহ্মসমাজে আসিলেন তথন কেশবচল সেন মহাশ্র সকলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছেন। শিবনাথ আত্মচরিতে এ সময়কার কথা লিখিয়াছেন :--

"যতদ্র মনে হয় তাহাতে দেখিতে পাই, তথন বি ব পরায়ণ উন্নতিশীল দল অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি সমাজের দিকেই আমার অধিক আকর্ষণ ছিল। আমার যতদ্র শ্বরণ হয় আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব যিনি আদি সমাজের ব্রান্ধ ও তত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমার নিকট সর্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উন্নতিশীল ব্রান্ধ দলের নিন্দা করিতেন, তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন। আমার মাতৃল স্বগীয় দারকানাথ বিদ্যাভূষণও উন্নতিশীল দলের পক্ষে ছিলেন না। তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। সেই কারণে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে আমি অধিক সংশ্রব রাখিতাম না।"

দেখা যাইতেছে শিবনাথ ব্রাক্ষদিগের বিশেষ সংশ্রবে থাকিতেন না। চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, উন্নতিশাল ব্রাক্ষণণ নৃত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, সেই উপলক্ষ্যে নগর-কার্ত্তন হইবে। শিবনাথ শাক্ত বংশের ছেলে, সংকীর্ত্তনের উপর চিরদিন বীতরাগ। তার মামাও সোমপ্রকাশে নগর সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন—কীর্ত্তন নেড়া নেড়ীর কাণ্ড এই তাঁহাদের ধারণা। শিবনাথও নগর সংকীর্ত্তনের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। ভাবিলেন "এ আবার কি"। ১৮৬৮ সালের ১১ই মাঘের উৎসবের দিন শিবনাথ আদি ব্রাক্ষসমাজে গিয়াছিলেন। উপাসনার পরে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন, এমন সময় কয়েক জন বাবু বলিতে বলিতে আসিতেছেন। "মহাশয় দেখ্লেন না, কেশব শহর মাতিয়ে ভূলেছেন"। নগর সংকীর্ত্তনের ব্যাপারে যে হাল্যাম্পাদ না হইয়া ক্ষুতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা শিবনাথের নিকট আশ্বর্য্য বোধ

হইল। তাঁহাদের হাতে নগর-সংকীর্ত্তনের কাগজ দিল, নিবনাথ সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"তোরা আয়রে ভাই এতদিনে হঃথের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।

যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতির বিচার।" ইত্যাদি কি কথাই, শিবনাথের প্রাণে প্রবেশ করিল। তিনি অমুভব করিলেন, এ ডাক তাঁহার জন্ম। এই ত তাঁর প্রাণের কথা। ভাবিলেন, এমন করে ডাকে যারা তারা ত আমার আপনার জন! অমনি উন্নতিশীল দলের উৎসবে যোগ দিবার জন্ম ব্যাকুল হইলেন ! শুনিলেন সিঁহরিয়া পটাতে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে উৎসব হইবে—অমনি সেই দিকে ছুটিলেন। আদি সমাজে তাঁর আহারের নিমন্ত্রণ ছিল! আর আহার! আর এক নিমন্ত্রণ তাঁর কাছে পৌছিয়াছে। গোপাল মল্লিকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখেন, তথন উপাসনা আরম্ভ হয় নাই। ঘর সাজান প্রভৃতি নানা আয়োজন হইতেছে। তথন সেখান হইতে আবার কেশববাবুর কল্টোলার বাডীতে যাত্রা করিলেন। বিজয়ক্লফ গোস্বামী শিবনাথকে দেখিয়া मोि प्रा प्रानिया भना अपृष्टिया वृत्क ठां शिया धित्रलन-त्यन প্রাণের ভিতর পুরিয়া লইলেন। সেখান হইতে আবার তাঁহা-দিগের সহিত গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে আসিলেন। সে দিন ব্রাহ্মগণ অভুক্ত রহিলেন। শিবনাথের মনের অবস্থা এইরূপ যে তাঁর আর কুধা, তৃঞার জ্ঞান নাই। সমস্ত দিন উৎসব চলিল। ভিডের মধ্যে বসিবার স্থান নাই। শিবনাথ সারাদিন এককোণে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল হাদয়ে উপাসনায় যোগ দিলেন।
দিনও গেল—রাত্রি ১০টা পর্যান্ত অভুক্ত থাকিয়া সেই কোণেই
দাঁড়াইয়া রহিলেন, রান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরক্তি
নাই। সে দিন হইতে শিবনাথ উন্নতিশীলদের সহিত বাঁধা
পড়িলেন। প্রাণে প্রাণে যোগ হইয়া গেল, কিন্তু তথাপি
লক্জায় কেশববাবুব সন্মুথে যাইতেন না। সেই সময়কার কথা
আজ্বাজীবনীতে লিখিয়াছেনঃ—

"মধ্যে মধ্যে রবিবার প্রাতে কেশববাবৃব কলুটোলাব বাড়ীতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম, কিন্তু কীর্ননের সময় ব্রাহ্মদিগের অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানাপ্রকার চীৎকার করিতেন, ও পরস্পরের পা ধরাধরি করিতেন. কেশববাবৃর পায়ে পড়িতেন এজন্য ভাল করিয়া উপাসনায় যোগ দিবার ব্যাহ্মতি হইত। সে কারণে সর্বদা যাইত্যি না।"

১৮৬৮ সালে মুঙ্গেরে যে নরপূজার আন্দোলন উপস্থিত 
হয়—কলুটোলার বাটীতেই যেন তাহার প্রচনা হইযাছিল মনে
হয়। যতনাথ চক্রবর্ত্তী এবং বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী এই নরপূজার
আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং প্রতিবাদ করিয়া কেশববাবুর
মলকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গিয়া ভাক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন
করেন। শিবনাথ সেথানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।
এই সময়কার কথা শিবনাথ লিথিয়াছেন:—

"কেশব বাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহাদিগকে
নরপূজা অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিখাদ জন্মে নাই—ত্রান্ধদিশের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রকাশের, আতিশ্যা বলিয়া
মনে হইয়াছিল। যাহোক ১৮৬৯ মালের প্রারম্ভে বিজয়কক

গোস্বামীর সহিত কেশবচন্দ্রের পুনর্মিলন হইল। শিবনাথ ইহাতে স্বতান্ত সন্তুই হইলেন। ১৮৬৯ সালে ভারতবর্গীয় মন্দির-প্রতিষ্ঠাব পূর্বে গোস্বামী মহাশ্যেব পুন্মিলনেও জল্য কলাই ঘাটায় এক উৎসব হয়। শিবনাথ এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। সেই উৎসবেব দিন তিনি সর্ব্বপ্রথমে কেশববাবর দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। উপাসনার পর যথন নবপূজার আন্দোলন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল, তথন তিনি বলিলেন, "মিবার ও ধর্ম্মতত্ত্বে কে লেখেন তা আমি জানি না, কিন্তু প্র পত্রিকাতে গছৰাব্র ও বিজ্ঞ্যবাবুব কথাব যে প্রভাৱেব দেওয়া হইষাছে তাহা লায় ও ভদ্রতাব অন্ধ্যাদিত হয় নাই।" কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এক স্থাবিচিত স্বাব মুখে এই প্রকাব শুনিয়া বিশ্বিত হইযা, কাহার নিকট তাহাব পবিচ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই দিন হইতে শিবনাথকে তিনি বিশেষ ভাবে চিনিয়া বাগিলেন।

১৮ ৯০ সালের ৭ই ভাদ্র ভাবতব্যীয বাল্মমন্দিব প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। বাল্সমাজের ইতিহাসে সেই এক মহাদিন। সে দিন যে মহাযক্ত হইল, তাহাতে কত আত্মা চিবদিনের মত ভগবানের প্রসাদ পাইয়া ধল হইল। সেদিন একুশটী যুবা বাল্মধর্মে দীক্ষিত হইলেন, তল্মধ্যে শিবনাথও একজন। সেদিন যে সকল যুবা বাল্মধর্মে দীক্ষিত হইলাছিলেন, তল্মধ্যে আনন্দমোহন বস্ত্র, রক্ষনীনাথ রায়, রক্ষবিহারী সেন, শ্রীনাথ দত্ত, ক্ষীরে। দচক্র চৌধুরী প্রেছিতি বাল্মসমাজের সকলের নিকট প্রিচিত।

প্রকাশ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে শিবনাথের মাতাপিতা মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাদের সে সময়কার প্রাণের অবস্থা অবর্ণনীর। ভূমুল আন্দোলন, কঠিন সংগ্রাম আরম্ভ হইল। শিবনাথের জননী

চাঙ্গড়ীপোতায় আসিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং অনেক काँ मिया किया शिवनार्थत श्रेणां यावात छे भवी छ जुलिया দিলেন। সামাভ ছই গাছি হতা, কিন্তু শিবনাণকে তাহা কাল সর্পের স্থায় দংশন করিতে লাগিল। তিনি যে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকিয়া প্রাণ শীতল করিতেন তাহা বন্ধ হইয়া গেল। এখন যেন ভগবানের নাম করিতেন, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। এখন যেন ভগবানের নাম আর করিতে পারেন না— শিবনাথের এই সময়কার হৃদয়ের অবস্থা মাতৃল দারকানাথ বিছাভূষণকে লিখিত এক পত্র হইতে জানিতে পারা যাইবে। "আমি আপনার অনুরোধে ও মাতাপিতার অনুরোধে উপবীত লইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। উপবীত লওয়ার পর উপাসনা করিতে গেলেই যেন অন্তর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কপটতা জানিয়া একটী বিষয় গোপন করিয়া রাথিয়া ঈশ্বরকে ভাকা যেন উপহাস করা মাত্র বোধ হইতে লাগিল। আমি নিতান্ত কষ্টের অবস্থায় পডিলাম। যথন একবার লইয়াছি আর শীঘ্র ফেলিব না বলিয়া এক প্রকার সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি যে ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়াছিলাম তাহা আপনার হাদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিব না জানি, স্নতরাং এ বিষয় অধিক বলিতে চাহি না। এই মাত্র বলিব যে, সে অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিম্নছি। উপাসনা না করিলে বাঁচি না অথচ উপাসনা করিতে পারি না। আপনি আমাকে ধর্মান্ধ বলিবেন, কিন্তু আমি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই অকপটহাদয়ে নিবেদন করিলাম। এই অবস্থায় পড়িরাও আমি সহজে আচার পরিত্যাগ করিতে চাহি নাই, কারণ আমার পরীকা সন্মুথে, মাতার সেই কাতরতা এথনও মনে আসে, এবং আপনার আরও বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা। আমি সকল বন্ধ বাদ্ধবক্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই আবার ফেলিতে পরামর্শ দিলেন না। কেবল জগদাশ্বর যেন অন্তর হইতে অভ্য দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট কত বিপদ জানাইলাম, কিন্তু তিনি বলিতে লাগিলেন যে "আমাতে বিশ্বাস করিয়া অটল থাকিলে কোন বিপদই থাকিবে না।" আপনি এই কথাগুলি পড়িয়া বোধহয় আমাকে পাগল ভাবিয়া মনে মনে হাসিবেন। কিন্তু আমার মনে যথার্থই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া আপনার গোচর করিয়াছিলাম। আমি যেক্পপ কন্ত পাইয়াছি তাহার নিকট কোন বিপদের তুলনা হন্ধ না। আশাকরি আপনি আমাকে প্রকৃত ভাবে লইবেন।"

বাস্তবিক বলিতে কি ১৮৬৫ হইতে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত সময়
শিবনাথের ধর্ম জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাল বলিতে হয়। এই
সময় ব্যাকুলতা, প্রার্থনাশীলতা, দীনতা প্রস্তৃতি তাঁর ভিতর
উজ্জ্বল ভাবে দেখা গিয়াছিল। তাঁর চিত্ত যথন প্রবৃদ্ধ হইয়া
উঠিল, তথন যে ধর্মভাবেরই শ্রীবৃদ্ধি হইল তাহা নহে, একদিকে
যেমন বিশ্বাস, ভক্তি, প্রার্থনাশীলতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,
স্থাপরদিকে তেমনি জ্ঞানামুশীলনে অমুরাগও বর্দ্ধিত হইল। কঠিন
মানসিক যন্ত্রণার ভিতর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করিলেন,
বিধবা বিবাহের প্রবল আন্দোলনের ভিতর, বিপর পরিবারের
ক্রম্ত দিবারাত্রি শ্রম করিতে করিতে এফ এ পরীক্ষা দিয়া, কি
উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রচুর বৃত্তি লাভ করিলেন। আবার

আক্রমাজে যোগ দিরা ছঃখ দারিজ্যের নিম্পেষণের ভিতর বি, এ, পরীক্ষা কিল্লা কি গৌরবই না অর্জন করিলেন। শিবনাথের জীক্ষাক পথ চিরদিনই সংগ্রামময় এবং কণ্টকাকীর্ণ চিল।

১৮৬৯ সালের আব একটা বিশেষ ঘটনাব উল্লেখ করিয়া এই অধ্যার সমাপ্ত করিব। দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরেই, শিবনাথের পত্নী প্রসরময়া ও শিশুক্তা হেমলতাকে কলিকাভার লইয়া আসিলেন। এই সময় শিবনাথ পটলভাক্ষায় হবগোপাল সরকাব মহাশয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করিতেন।

শিবনাথের জীবনে আবার এক নৃতন সংগ্রাম আবস্ত হইল। প্রসরময়ী বান্ধণ-পণ্ডিতেব কুলবধ, কথন শহরে আসেন নাই---अक्रममास कि जातन ना, भिक्षिता नारी किवल हम सातन ना। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ মজ্ঞ এবং অশিক্ষিতা। শিবনাথ পত্নী প্রসম্ভয়ী তথন উৎসাহী যুবক, সমাজ-সংস্কাবক, স্ত্রী-শিক্ষার पृष्ठित्भायक, व्यवनायिनी ও রাধারাণা ( हत्राभान मत्कात प्रहानत्वत পন্থী-রাধারাণা লাহিডী তাঁর ভগ্নী) প্রভৃতি বসনারী জাঁর আদর্শ, তিনি স্থশিক্ষার জন্ম প্রসরময়ীকে শিক্ষিতা রম মদিগের নিকট चानिया बांशिरमन। ভाবिरमन नीघरे প্রসরম্যী তাঁদের দৃষ্টাতে সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার ত্যাগ করিবেন। কিন্তু মামুরের জন্মগত সংস্থার কি সহজে যায় ? দেশ হইতে আসিবার সময় পথে শিবনাথ প্রসরময়ীকে "নথ" খুলিবার জন্ত অনেক অভুনর বিনয় করিলেন। শিবনাথ বতই বলেন, "ওগো নথটা থোলো—সেখানে মেৰেরা নথ পরে না" প্রসন্নয়ী যোমটা দিয়া বসিয়া আছেন कवा करहन मा, किन्द मछक नाष्ट्रिया बानाहेतनन, नथ त्थाना जाँव हैक्का मत्र । नवींने किक्टरक्टे धृतिरायन मा । विवनाथ जवन वर्क्टे





প্রসন্নময়ী দেবী

ক্ষার পড়িলেন, কি করিয়া পাড়ার্মেরে সং স্ট্রা শিক্ষিতা নারীদের নিকট উপস্থিত করেন। কিন্তু প্রসর্ময়ী যতই অশিক্ষিতা হউন না, নিজের খুঁটিতে শক্ত ছিলেন। ব্রাক্ষসমাজে জাসিয়া জাতিবিচার নাই দেখিয়া প্রথম প্রথম তাঁর কি প্রকার কর হইত, তার বর্ণনা তাঁর মুখেই শুনিয়াছি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে অপর জাতির ভাত থাইলে, না জানি কি সর্বনাশ উপস্থিত হইবে, সে ভাত কি পেটে সহু হইবে ? হয়ত বা প্রাণই যাইবে। অপর জাতির ভাত গ্রাহ্মণের উদর কথন বরদাস্ত করে না এই তাঁর দঢ ধারণা ছিল। একটু গোময়ের জন্ম কিরূপ লালায়িত হইতেন, স্বামীকে একট "গোবর" আনিয়া দিবার জন্ম দকাতরে অমুরোধ করিতেন—আমরা এসব গল শুনিয়া কতই না হাসিয়াছি: কিজ বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রথম প্রথম প্রসরময়ীর দিন বড কর্ছেই গিয়াছে, তার ফলে তাঁব শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শিবনাথ এই সময় পত্নী ও শিশু ক্যাকে লইয়া বড়ই বিব্ৰত পডেন। প্রসরময়ীকে শিক্ষিতা করিবার উৎসাহত্ত তাঁহার অন্ন ছিল না। প্রসন্নময়ীকে পড়াইবার জন্ম একজন মেমকে নিযুক্ত করা হইল। সেই মেম প্রসন্নময়ীকে লেখা পভা শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা গ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অধিক উৎসাহী ছিলেন। তিনি আদি পিতামাতা আদম ও হবার পল্ল প্রসন্নময়ীকে তাঁর সেই অপূর্ব বাদলায় বিরত করিয়া বলিতেন। হঃথের বিষয় প্রসরময়ী তাঁর কথার মর্ম্ম বুঝিতেন না, মেমের প্রকাণ্ড ফুকুর ও তাঁর রক্তমুখ দেখিয়া তাঁর অন্তরাত্মা ওথাইয়া যাইড, কোন পড়াই ভাল করিয়া বলিছে পারিতেন না। মেন একরিন বিজ্ঞাষা করিবেন, "মৌ, শাবিধ

পাধীর কয়টা পা ?" প্রসন্নমন্ত্রী কুকুরের দিকে আড়ে আড়ে চাহিতে উত্তর দিলেন, "শালিথ পাথীর চারটা পা।" মেম ত অবাক। তিনি গজীরভাবে বলিলেন, "টুমি শালিথ পাথী কথনো ডেখিয়াছ ?" উত্তর, "হাঁ"! মেম, "টথন চারিটা পা টুমি ডেখিয়াছ ?" প্রসন্নমন্ত্রী তথন ভাবিয়া দেখেন যে শালিথ পাথীর পা ত ছটী বই চারটী কথন দেখেন নাই। মেম চলিয়া গোলে প্রসন্নমন্ত্রী একা একা হাসিয়া কুটপাট, এমন সময় শিবনাথ ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একাই যে হেসেখুন, ব্যাপারখানা কি ?" প্রসন্নমন্ত্রী বলিলেন, "কি কাণ্ড করেছি, মেমকে শালিথ পাথীর চারটা পা বলেছি"—

শিবনাথ—তাকি করে বললে ?

প্রসন্নময়ী—বাবারে, যে তাঁর বাবের মত কুকুর, আমি ভয়ে আধমরা হয়ে থাকি।"

প্রসরময়ীকে সকলেই চিরদিন 'শালিথ পাথীর চারটা পা' বিলিয়া ক্ষেপাইতেন, শিবনাথও ক্ষেপাইতে ছাড়িতেন না। এই ত গেল শালিথ পাথীর গল্প, আর একবার আদম-হবার গল্প ভূলিয়া গিয়া নিময়চিত্তে পাঠরত স্বামীকে বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষের আগে কি ছিল।" এই প্রশ্নে উত্যক্ত হইয়া শিবনাথ অভ্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "মানুষের আগে বাদর ছিল।" প্রসরময়ীর এ উত্তর মনঃপুত হইল না, মেমের বিস্তৃত গল্প মোটেই বানরের মত সহজ্প নয়। পত্নী অসয়য় ইহয়া বলিলেন, "মেম ত তা বলে নি।" শিবনাথ বলিলেন, "মেম না বলুক তুমি ঐ কথা বোলো।" যথা সময়ে প্রসরময়ী ঐ উত্তব দিতেই মেমের চক্ষ্ ক্ষী কপালে উঠিয়া গেল—তিনি প্রসরময়ীকে মারেন আর কি!

সেই দিন শিবনাথের সঙ্গে মেমের অনেক তর্ক হইল। এবং সেই শেষ মেমের কাছে প্রসন্নমন্ত্রীর বিষ্যাচর্চা। তৎপরে তিনি বিজয়ক্ষণ গোস্বামী প্রভৃতি আশ্রমের প্রচারকদিগের নিকট পড়িতেন। ভাবিলে অবাক হইতে হয়, এই প্রসন্নমন্ত্রী কি হইয়া-ছিলেন—শিবনাথের যোগ্যা সহধর্মীণীরূপে কি সেবাব্রতই উদ্যাপন করিয়াছিলেন!

ন্ত্রী-ক্তাকে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আনিয়াও শিবনাথ মাতা পিতার সহিত কিরপ সম্বন্ধ রাথিতেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ সেই সময় ভগ্নীকে লিখিত পত্রথানি উদ্ধৃত করিলাম।

> পটল ডাঙ্গা ১২৭৬, ১০ই কার্ত্তিক

## ঠাকুরদাসি!

আমি এথানে আসার পর আর চিটি পত্র লেখ না কেন?
তোমরা কে কেমন আছ, তাহা আমি জানি না। মা কেমন
আছেন লিখিবে। তিনি যেন হতাশ না হন। তাঁকে বলিবে
যে আমরা এখানে উত্তম আছি। থুকির পেটের ব্যারাম সারিয়া
যাইতেছে। তিনি যেন সে জন্স চিস্তিত না হন। আপাততঃ
আমাকে বড় নির্দর বলে বোধ হবে, আপাততঃ মনে হবে আর
বৃষি আশা রইল না কিন্তু তাঁকে বলিও যে, বিপদের দিন
যদিও যায় না, এরপ কিন্তু তাহা চির দিন থাকে না। বোন,
তোমরা কটী বাবা ও মার আদরের ধন হইয়া থাক। আমি
তাঁদের ক্ষেহ হইতে অনেক অন্তর হইব সন্দেহ নাই। কারশ
বারবার, তাঁদের যেরপ অপ্রিয় কার্য্য করিতেছি, তাহাতে যে
তাঁরা এখনও আমাকে মার্জনা করিয়া ক্ষেহের চক্ষে দেখিবেন

তাহা আশা হর না। তবে ত্নেহ নিমগামী। যাহোক ভূমি যাবে যাবে আমাকে পত্র লিখিবে এবং নীচের পত্রখানি যাকে পড়িয়া গুনাইবে।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

স্ত্রী কন্তা লইয়া নৃতন সংদার পাতিয়া শিবনাথের দিন একপ্রকার স্থথেই যাইতে লাগিল—যদিও সংগ্রামের অবসান হুইল না।

### অন্তম অধ্যাহা।

#### ভারতাশ্রম।

বে সময় ভারতব্যীয় ব্রাক্ষসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় কলিকাতার স্থানে স্থানে পরিবারিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। কাশীশ্বর মিত্র ভামবাজার ত্রাহ্মসমাজ, এবং মণিলাল মল্লিক সিন্দুরিয়াপটীর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গ্রামব জোব মণিলাল মল্লিক আদি ব্ৰাহ্মসমাজভক্ত ছিলেন। क्षेत्रप्रभारक প্রথম আচা-ইহারই পুত্রছয গোপালচন্দ্র মল্লিক, নেপালচন্দ্র র্যোর কার্যা মল্লিক উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। শিবনাথের দীক্ষাগ্রহণের কিছুদিন পরেই শ্রামবাজার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপস্থিত। সে সময় কাণীধরবাব জীবিত দ্বিজ্ঞেলনাথ ঠাকুর এবং পাকড়াশী মহাশয়ের সে উৎসবে মাচার্য্যের কার্য্য করিবার কথা ছিল। কাশীধরবাব শিবনাথকে অমুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, উৎসবে তাঁকে দ্বিজেন্দ্রবাব ও পাকডাশী মহাশয়ের সঙ্গে বেদীতে বসিতে হইবে। শিবনাথের উপর উপদেশ দিবার ভার গ্রস্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে শিবনাথ কথন ব্রাহ্মসমাজে মৃথ খুলিয়া কিছু বলেন নাই, লজ্জা ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অসন্মত হইলেন না। উপদেশটা লিথিয়া পডিলেন। কিন্তু मिनकात छिलाम असन हमक्कात इटेन य तमी इटेंग्ड নামিতে না নামিতে ছিজেন্দ্রবাবু কোলাকুলি করিয়া শিবনাথের উপদেশের অনেক প্রাশংসা করিলেন। শ্রোতাগণ সকলেই পরম প্রীত হইলেন। ২১ বংসর বয়সে এই শিবনাথের প্রথম স্মাচার্ব্যের

কার্যা করিতে হইল। প্রথম উচ্ছোগেই এমন সফলতা সচরাচর দেখা বার না। সকলেই জানিত শিবনাথ কলেজের উৎক্লষ্ট ছাত্র ও কবি, তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের উৎক্রপ্ত আচার্যা হইবেন, সেইদিন তার লক্ষণ স্থচিত হইয়াছিল। সেদিনকার উপদেশের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সিন্দ্রিয়াপটীর পারিবারিক-সমাজে তাঁকে স্থায়ীভাবে আচার্য্যের কার্য্য অনেক দিন করিতে হইয়াছিল। যেথাই থাকুন, প্রতি শুক্রবার সিন্দুরিয়াপটীতে উপাসনা করিতে যাইতেন। এই উপাসনার জন্ম সমুদয় সপ্তাহ ধরিয়া প্রস্তুত হইতেন, এবং যাহাতে উপাসকগণের বিশেষ উপকার হয় সেজন্য চিস্তা করিতেন। শিবনাথের প্রকৃতিতে माग्रिपञ्चान চির্দান উজ্জল ছিল, যে কোন কার্য্যই হউক লঘুভাবে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা তার অভ্যাস ছিল না। অনেক দিন সিন্দরিয়াপটীর সমাজে আচার্যোর কার্য্য করাতে তাঁর এই মল্লিক পরিবারের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্ম। গোপালচন্দ্র মল্লিক যতদিন বার্চিয়া ছিলেন শিবনাথের প্রতি হাদয়ের গভীর প্রদ্ধা ও সন্ধাব পোষণ করিতেন। ১৮१**•** সালের প্রথমেই কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত যাত্রা করেন। দীক্ষিত হওয়ার পর কেশবচন্দ্রের সহিত শিবনাথের বিশেষ যোগ স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত গমন করিলে শিবনাথ তাঁর বিচ্ছেদ বড তীব্রভাবে অফুভব করেন। কেশবচন্দ্রের বিলাত গমনোপলক্ষে তিনি যে কবিতা রচনা করেন তাতে তাঁর সেই সময়কার মনের ভাব কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইয়াছে। কয়েক মাস পরেষ্ট কেশবচন্দ্র নবভাব, নবউৎসাহ, নবোগ্যম লইয়া দেশে कित्रिया व्यामित्वन । व्यामियारे भत्रम छे । नामाविध माधु

কার্য্যের স্থচনা করিলেন। এই বৎসরেই শিবনাথের দিতীয়া ক্রা অসময়ে জন্মগ্রহণ করিল। ডাক্তার অরদাচরণ খান্তপির তাহাকে বাঁচাইয়া এক অসাধ্য সাধন করিলেন। ইহাকে তুলার উত্তাপে রাখিতে হইয়াছিল, বলিয়া ইহার নাম "তুলী" হইয়াছে। এই কতাকে শিবনাথ কি কণ্ঠে মায়ের মত যত্ন করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, সে কথা আজও যারা দেখিয়াছিলেন তাঁরা বর্ণনা করেন। কোলে শিশু কলা ও হাতে বি, এ পরীক্ষার পুস্তক-এই লইয়া শিবনাথ রাত্রির পর রাত্রি কাটাইয়া-ছেন। শ্রদ্ধেরা অনুদারিনী মাসীমা ( হরগোপাল সরকার মহাশয়ের পত্নী) বলেন যে, কোন মা যা পারে না শিবনাথ বাবু তা পারিতেন। কোলে মেয়ে, সন্মুথে আগুণের মালসা, তাহার উপর হুধ—হাতে বই—আর মাঝে মাঝে পলিতা করিয়া শিশুর মুখে তুধ দিতেছেন বি এ পরীক্ষার জন্য পড়িতেছেন-এমন করিয়া পড়িয়াও শিবনাথ বাবু থাসা পাশ হইয়া মুঠো মুঠো বৃত্তি পাইলেন, এ বড় আশ্চার্য্যের कथा।" य करहे लातक भागन इट्डेग्रा यात्र माटे करहे निवनाथ मनानन, আহারের সংস্থান নাই-দারিদ্রা-যাতায় প্রাণ পিষিয়া যাইতেছে, রুগ্ন পত্নীর সেবা, অপোগণ্ড শিশুদ্বয়কে প্রতিপালন করা, পরীক্ষার জন্ম পড়া তাহার উপর আবার ব্রাহ্মসমাজের সেবা, কেশবচল্রের পারিবারিক উপাসনায় প্রতিদিন যোগ দেওয়া, ইত্যাদি সব এক সঙ্গে চলিত, জানিয়া ভগবান শিবনাথকে কোন্ উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এত শ্রমের শক্তিই বা কোথা হইতে আসিত? ইহার গূঢ় সঙ্কেত আর কিছুই নয়, তাঁর প্রাণের অগাধ প্রেম ৷ কি ঈশ্বরের প্রতি, কি মানবের প্রতি ! এম্বানে সে সময়কার ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা

আবশ্যক। মুঙ্গেরে যে সময়ে নরপূজার আন্দোলন উথিত হইয়াছিল, সে সময় শিবনাথ সে আন্দোলনে যোগ দেন নই— সেই সময়ের যদিও গোস্বামী মহাশয় তাঁর বিশেষ বন্ধ ছিলেন। ব্যক্ষসমান্তের কলাই ঘাটা রাণাঘাটে বিজয়ক্ষকের পুত্রের নাম— কবণোপলক্ষে যে আনন্দোৎসব হ্য সেই উৎসবের দিনেই শিবনাথ প্রথম কেশবচন্দ্রেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই সময়ে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অমুবাগী বন্ধ ছিলেন ; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজে খুষ্টানদিগের অমুকরণে প্রার্থনা ও অমুতাপের আতিশয় পছল করিতেন
না, বলিতেন যে "আনন্দময়ের ঘরে এত ক্রন্দনের
আনন্দরাদী দল
রোল কেন ?" তথনকার ব্রাহ্মগণ উপাসনার সময়
চীৎকার করিয়া ক্রন্দন কবিতেন এবং নিজ নিজ হন্ধতি স্মরণ করিয়া
ভগবানের নিকট মুক্তির জন্য কাদিতেন। তাঁরা পরম্পরের পা ধরিয়া
কাদিতেন, কেশবচন্দের প্রতি তাঁদের ভক্তির উদ্ভোস অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার
ছিল! শিশিরবাবুদের ব্রাহ্মগণ আনন্দবাদী বলিতেন। সদানন্দ শিবনাথ
এই আনন্দবাদীদিগের নিকট সর্ব্বদাই যাইতেন। তাঁহারা যথন—

"যার মা আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ"
বিনিয়া নৃত্য করিতেন, সেই নৃত্য দেখিয়া শিবনাথ বড়ই আনন্দ
বোধ করিতেন। নরপূজার চেউ যথন ব্রাহ্মসমাজে উঠিল, তখন
আনন্দবাদীরা সরিয়া পড়িলেন।

কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নব উৎসাহে, নব উদ্ধনে, ব্রাহ্মসমাজের নানাবিভাগে কার্যক্রেত্র প্রসারিত করিয়া ছিলেন। শিবনাথ সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া কেশববাবুর কার্যক্রেত্রে প্রবেশ করিলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুগণের চেষ্টায় Indian Reform
Association স্থাপিত হইল, তার অধীনে Temperance,
Education, Cheap Literature, Technical Education প্রতি নানাবিভাগ যুক্ত হইল। শিবনাথ
বিবিধ কর্ম্মের
স্টনা

Temperance প্রচার করিবার জন্ম "মদ না
গরল" কাগজ সম্পোদন করিতে লাগিলেন। আবার
নারীদিগের জন্ম বিভালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। এক পয়সার
"ম্বলভ স্মাচার" কাগজ প্রচারিত হইল—শিবনাথ তার জন্মও
লিখিতেন। এই সকল কাজের সঙ্গে নিজের পাঠও চলিল,
পরিবার প্রতিপালন চলিল, দারিদ্রা-ভোগও চলিল। এই Indian
Reform Association-এর পক্ষ হইতেই ব্রাহ্মবিবাহ আইন
বিধিবদ্ধ করিবার জন্ম চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ
১৮৭২ সালে তিন আইন মতে বিবাহবিধি প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৭১ সালে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে শিবনাথ সপরিবারে
সেই আশ্রমে বাস করিতে পাকিলেন। এখানে ভারতাশ্রমের
কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি:—জননী প্রসন্নময়ী সর্বাদাই ভারতাশ্রমের গল্প বলিতেন। দেশে থাকিতে তাঁকে হরস্ক
শ্রম করিতে হইত, অনেক লাগুনা গল্পনা প্রভৃতি
সহু করিতে হইত—আহারে বিহারে বিশেষ কট্টই ছিল। হায়,
শ্রমাদের দেশে পল্লীগ্রামে বধৃদিগের কি দিনই গিয়াছে! এখন
শ্রার সেদিন নাই বটে, তবু কি নারীর হৃথের অবসান হইয়াছে?

প্রদানময়ী বে ছংথে খণ্ডর ঘর করিয়াছিলেন তাহা আর বলিবার নহে, তবু আশ্রমে যে দারিক্রা ছংখভোগ করিয়াছিলেন, দেশেও তেমন কট পান নাই। অপগণ্ড তিনটা শিশু লইয়া ছরম্ভ শ্রম

ক্রিতে হইত, কিন্তু কুধার তাড়নায় অস্থির, আহার্য্য কিছুই নাই — বিপ্রহরে মোটা চালের ভাত ও সামান্ত তরকারি, রাত্রেও তাহাই—তাহাতে কুধা নিবারণ হয় না। আশ্রমে জননী কি ষে ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে কট্ট হয়। আশ্রমবাসী সকলেরই কন্ত ছিল, তবে পুক্ষগণ কোন ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া গ্রাহ্ম করিতেন না। উদবেব জালা নিবারণ করিবার জন্ম গোলদীঘির জল ঘোলা করিয়া প্রচারকগণ কেহ কেহ পান করিয়াছেন, তথাপি মুখ মান করেন নাই বা কটের কথা বলেন নাই, কিন্তু আশ্রমবাসী নারীগণের সে অবস্থা ছিল না। তাঁরা ধর্ম্মের জন্ম ব্রাক্ষসমাজে আসেন নাই, পতির অন্নবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন এই মাত্র ! বেচ্ছায় তাঁবা দারিদ্রা ববণ করিয়া লন নাই, স্থতরাং তাঁহাদের অভাববোধ অতিশয় তীব্র ছিল। অপবের কথা জানি ना-जननी श्रमन्त्रभूगी निर्माक्ष दिश्य दिश्य क्रिएटन । निर्द्धन শারীরিক কষ্ট,—শিশুসম্ভানগণকে ভাল করিয়া গাওয়াইতে পারিতেন না, হুধের অভাবে বাটা বাটা স্থঞ্জি জলে সিদ্ধ করিয়া চিনি মিশাইয়া সন্তানদিগকে থাওয়াইতেন। তথন শিবনাথের বুজিমাত্র ভর্মা। সেই বুজি হইতে আবার আশ্রমবাসী অপরাপর বন্ধদিগকে সাহায্য কবিতে হইত। নিজের সন্তানেরা ৰথন হুধ পাইত না তথন শিবনাথ অপর এক বন্ধুর হুগ্নপোয়্য শিশুর ত্রধের বরাদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতাশ্রমে বাসকালে ১৮৭১ সালের জুন মাসে শিবনাথের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথ জন্মগ্রহণ করে। স্নাশ্রমেই তাহার অরপ্রাশন হয়। এই বলিলেই সেই সময়কার দারিজেরা কিঞ্চিৎ আভাষ পাওরা যাইবে যে. প্রিয়-নাথের অরপ্রাশনে চারিটী মাত্র টাকা বার হইয়াছিল। প্রসরময়ী

অরপ্রাশনের আয়োজন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই আমার ছেলের ভাত। এত থোকার প্রান্ধ।" আপ্রমে প্রতিদিন ৯টা হইতে ১২টা পর্যান্ত পারিবারিক উপাসনা হইত। কেশবচক্রের দৈনিক উপাসনার যোগ দেওয়া ব্রাহ্মদিগের এক প্রলোভনের বিষয় ছিল; কিন্তু জননী প্রসন্নময়ী তিনটী শিশুকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া তিন বণ্টা উপাসনায় বসিতে অস্থির হইয়া পড়িতেন। উপাসনার পর উঠিযা দেখিতেন কতা তুলী এক একদিন বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিয়া আছে। একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, "আর আমি উপাসনায় যাবো না, কোন্ দিন দেখব একটা মাথা ফাটাইয়া মরিয়া আছে"—কণাটা কান্তিবাব্র কানে গেল যে হেমের মা আর উপাসনায় আসিবেন না, তিনি অমনি প্রসন্নময়ীর ছারে আসিয়া উপস্থিত!

"হেমের মা তুমি উপাসনায় যাও নাই কেন ?"

উত্তর—"কি করে যাই বলুন, ছেলেমেয়েগুলো কি মাথা ভেঙ্গে মারা যাবে ? তাদের দেখবার যে কেউ নেই !"

কান্তিবাব্—সেকি কথা হেমের মা! অবিশ্বাসের কথা বলতে আছে কি, স্বয়ং ভগবান্ তোমার ছেলে মেয়েদের দেখছেন তা কি তুমি সন্দেহ কর ?

উত্তর—কত ভগবান্ দেথেন ? সেদিন ত তুলী পড়ে গিয়েছিল, ভগবান্ কি ছেলে ধরেন ?

কান্তিবাবু প্রসরময়ীর পায়ে পড়িলেন, "তোমার পায়ে ধরছি উপাসনায় চল।" প্রসরময়ী উপাসনায় গেলেন। অবশ্র তুলী পড়িয়া মরে নাই। প্রসরময়ী আশ্রমের ব্রান্ধদিগকে দেবতা বলিয়া ভাবিতেন। বিশেষতঃ বিজয়ক্ষ গোসামীর প্র

ভার অগাধণ ভাকি ছিল। তিনি বার বার মুক্তকণ্ঠে বনিরাছেন বে, "জনেক মান্ত্র্য এ জীবনে দেখলাম, সৌসাইজীর মত এমন নিরেট থাঁটি মান্ত্র্য জার দেখলাম না।" গোস্বামী মহাশয় অতিশর তেজন্বী পুরুষ ছিলেন, কাহারও ভয়ে করিয়া কথা বলিতেন না। প্রসরম্মীর উপর শিবনাথ কোন অবিচার করিলেই তিনি গোস্বামী মহাশরের শরণাপন হইতেন। অভায় দেখিলেই বিজয়বার ভীত্র প্রতিবাদ করিতেন। শিবনাথকে একদিনও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। বাস্তবিক এমন নির্ভীক সত্যনির্চ, ভক্ত সাধক এ কংসারে অতি অল্লই দেখা গিয়াছে।

জননী প্রসর্ময়ী উপাসনাকালে কেশবচ্দ্রের অপূর্ব্ব মুখপ্রীর জানেক বর্ণনা করিতেন। কি করিয়া উদ্ধনেত্রে স্থির গঞ্জীর মৃষ্টিতে উপাসনা করিতেন, আর ছই নেত্রে ধাবা বহিত, উপাসানার মর্ম্ম না বুঝিলেও এই বর্গীয় দৃগ্রেয় মর্ম্ম বুঝিতেন। "তেমন উপাসনা আর কথন শুনব না" একথা বার বার বলিতেন। যেমন আপ্রমের উপাসনা তেমনি আপ্রমের দারিক্রা তাঁদের জ্বারে চিরদিন মৃক্রিত ছিল।

আশ্রমে থাকিতে থাকিতে ১৮৭২ সালে শিবনাথ সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "শাস্ত্রী" উপাধি পাইলেন।

১৮৭২ সালে শিবনাথের জীবনে আর এক ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। দিতীয়া পত্নী বিরাজ মোহিনীকে ভার শিক্ষালয় হইতে লইয়া আসিতে হইল। বিবাহ হওয়া অবধি বিরাজ মোহিনী পিত্রালয়েই ছিলেন। শিবনাথ ছই একবার ভাহাকে আনিতে গিয়াছিলেন বটে কিছ .তাঁর সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না। দীর্ব সাত বংসয় তাঁর শিক্ষালয়েই কাটিয়া



শিবনাথ ও বিরাজমোহিনী

শেব, এই সমরের মধ্যে তাঁর যাতাপিতার মৃত্যু হইল—তথন তিনি কাকার গণগ্রহ হইরা পড়িলেন। পিতৃব্য শিবনাথকে সংবাদ দিলেন, "তোমার পত্নীকে লইয়া যাও।" শিবনাথ মনে করিতেন বে হুই পত্নী লইয়া সংসার করা অতি অধর্ম। তিনি এক অন্তুত কল্পনা করিলেন যে, উপযুক্ত পাত্রে বিরাজমোহিনীকে বিবাহ দিবেন। নাম্যাত্র তাঁর বিবাহ হইয়াছে বই ত নয় প

ভার এই অন্তত পরামর্শ হুই চারি জন অন্তর্জ বন্ধকে कानाहेलन। यत्नद्र मःकन्न यत्नहे दक्ति। विदाक्षस्याहिनी যথাসময়ে পিতালয় হইতে আশ্রমে আসিয়া উপন্থিত হইলেন। নানা দিক হইতে এ পরিবর্ত্তন তাঁর নিকট বিষম বোধ হুইতে লাগিল। জল হইতে মংস্থকে উঠাইলে তার যে দশা হয়, विदासस्याहिनोत्र । ठारे रहेन । धरे व्यवसात जिल्द ध स्वरूप ভার একমাত্র আপনাব জন পতি যথন তাঁব সংদর্গ হইতে দূরে থাকিতে লাগিলেন তথন তিনি আপনাকে একেবারে নির্বাসিত ভাবিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নয়, একদিন পতি বলিয়া বদিলেন, "দেখ ছই পত্নী গ্রহণ বড় অসম্ভব ব্যাপার! ভূমি বে আজীবন কট পাও তা আমি সহু করিতে পারিব না, ভোমাকে বদি আমা অপেকা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট পাত্রে বিবাহ দিই তাহা হইলে কি তোমার আপত্তি আছে ৷ তোমার দক্ষেত আমার নাম্মাত্র বিবাহ হইয়াছে, ভূমি কেন চির হঃখিনী হবে ?" বিরাজ-মোহিনী এ জন্মে এরপ কিন্তুত-কিমাকার অত্ত কথা কবন শোনেন নাই। প্ৰবণমাত্ৰেই তিনি আপনাকে অওচি জ্ঞান করিলেন, গন্তীর ভাবে পতিকে বলিলেন, "আমি গলায় হড়ি দিয়া ভার আগেই মরিব।" শিবনাথের চমক ভাঙ্গিরা গেল, বে

পরামর্শ সাতবৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, নিমেষে তাহা শৃত্যে মিলাইয়া গেল। তিনি ত জানেন না যে সাত বংসর ধরিয়া বিরাজযোহিনী তাঁর সেই অপরিচিত স্বামীকে স্বামী বলিয়াই ধ্যান করিয়া আসিতেছেন। তৎক্ষণাৎ শিবনাথ স্থাপাষ্ট ব্যৱিশ্বেন তাঁকে ছই পদ্মীই গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু অন্তরাত্মা যে তা চায় না—গ্রহ পদ্মী গ্রহণের কথা মনে স্থান দিতে পারে না। প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। ভাবিলেন, "আমার আত্মার এ অধােগতি সহ করি কি করে ? তার চেয়ে ছই জনেরই সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাথব না সেই আমার ভালো।" মনে মনে স্থির করিলেন পত্নীষম হইতে দুরেই পাকিবেন। সেইভাবে দিন চলিল। শিবনাথ গোলদীঘিতে বেঞ্চের উপর কি কলেজের টেবিলের উপর হাতে মাথা দিয়া রজনীতে নিজা যাইতে লাগিলেন। পতিপ্রাণা প্রসরময়ী স্বামীর ক্রেশ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বিরাজমোহিনীর ত আশ্রমে আসা পর্যান্ত চক্ষের ধারার আর বিরাম ছিল না। এথন তাঁর অবস্থা দেখিয়া দকলের মনেই ভয় হইতে লাগিল। পত্নীষয়ের ছু:খে শিবনাথ কাতর হইলেন, কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া উঠিতে भादित्वम ना ।

আশ্রমবাসী সকলেরই প্রাণ অশান্তিতে পূর্ণ হইল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশর শিবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে ছই পত্নীই গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাদের আশ্রম হইতে অন্তর্জ্ঞ লইয়া যাও। বিবাহ যথন করিয়াছ তথন ইহাদের এরূপ ক্লেশ দিবার ভোষার কোন অধিকার নাই।" ঠিক সেই সময়, অর্থাৎ—১৮৭৩ সালের প্রারম্ভে শিবনাথের মাতৃল বারকানাথ বিভাভূষণ তাঁকে চাক্ষড়ীপোতার ডাকাইরা পাঠাইলেন। তিনি এই সময় বহুমুক্ত রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শ্যাগত হইয়াছিলেন। পেজন লইয়া বায়ু পরিবর্তনের জন্ত পশ্চিমে যাইবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া শিবনাথকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি স্কুলের ও সোম প্রকাশের ভার লইবার জন্ত অমুরোধ করিলেন। শিবনাথ মামার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইলেন, এমন কি তাহাকে দেখিয়া কাদিয়া ফেলিলেন। মামাকে বলিলেন, কেশব বাব্র সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁকে ফলাফল বলিবেন। কেশব বাব্র সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁকে ফলাফল বলিবেন। কেশব বাব্রে বলিলেন যে আর তিনি আশ্রম-সংশ্লিষ্ট নারী-বিত্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে পারিবেন না, মামার কাজের সাহায়েয় জন্ত তাঁকে হরিনাভি যাইতে হইবে। সেন মহশেয় কোন আপত্তি করিলেন না; কিও ব্রাক্ষসমাজের কাজ ছাড়িয়া মামার সাহায়েয় জন্ত যাওয়া তেমন পছন্দ করিলেন না। শিবনাথ হরিনাভি স্কুলের সম্পাদক ও হেডমান্টার হইয়া সেথানে গেলেন, সঙ্গে প্রেলমন্ত্রী, তিনটা সন্তান লইয়া চলিলেন। বিরাজমোহিনী কলিকাতায় কোন এক ব্রাক্ষ-পরিবারে রহিলেন।

#### নবম অধ্যায়।

#### হরিনাভি বাস।

১৮৭৩ সালের প্রথমে ষথন হইতে শিবনাথ হরিনাভি সিয়া
সপরিবারে বাস করিতে থাকিলেন, তথন হইতে তাঁর
প্রক্রুতভাবে গাহস্থাশ্রম আরম্ভ হইল বলা যাইতে পারে।
আশ্রমে সকলকে এক পরিবারভুক্তের মত থাকিতে হইত।
এথানে শিবনাথের স্করে গুরুতর দায়িত্ব পড়িল। একটা
নব প্রতিষ্ঠিত বিভালয়ের সমুদয় ভার, 'সোমপ্রকাশ' কাগজের
সমুদয় দায়িত্ব, তত্পরি নিজ পরিবারের ভার। হরিনাভিতে
শিবনাথকে হরয় শ্রম করিতে হইত। এই সময় আবার
দাক্ষিণাঞ্চলে ম্যালেরিয়া দেখা দিল, শিবনাথ অবিলম্ভে জরে
পড়িলেন। কঠিন শ্রম করিয়া তাঁহার দেহ ভয় হইল।
১৮৭০ সালের ডিসেম্বার মাসে হরিনাভিতে শিবনাথের তৃতীয়া
কল্যা স্থাসিনী জন্মগ্রহণ করিল। শিবনাথ হরিনাভিতে সেড়
বৎসরমাত্র ছিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে হরিনাভির স্থারী
কল্যাণ কবিয়া আসিয়াছেন।

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখান্ত করিয়া হরিনাভিতে একটা দাতবা চিকিৎসালয়ের হত্রপাত করেন।

জনহিতকর
কর্মা।

তৎপূর্ব্বে হরিনাভিতে ম্যালেরিয়া-পীড়িত দীন-ক্ররিক্র
ক্রোক্দিগের চিকিৎসার কোন উপায় ছিল না।

দিতীয়ত: শিবনাথের বিশেষ চেষ্টায় হরিনাভিতে একটা ভিন্ন মিউনিসিগালিটা হয়, তৎপূর্ব্বে এই স্থান বেহালা মিউনিসিপালিটীর অধীন ছিল। হরিনাভি প্রভৃতি স্থানের লোকেরা নিয়মিত ট্যাক্স দিত বটে, কিন্তু গ্রামের কোন কাজই হইত না। শিবনাথ অনেক আন্দোলন করিয়া হরিনাভিতে ভিন্ন মিউনিসিপালিটী করেন। তদবধি এই সকল গ্রামের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ তিনি হরিনাভি স্থূলের অশেষ উন্নতি দাধন করেন। পূর্বের বন্দোবস্ত একপ ছিল যে শিক্ষকদিগের বেতন দিয়া স্কুলের অভাব মোচনের জন্য একেবারেই টাকা থাকিত না। অর্থের অভাবে বিদ্যালযের উন্নতির কোন উপায় করা সম্ভব ছিল না। অর্থ আর কোথা হইতে আসে? শিবনাথ ভাবিলেন, শিক্ষকদিগের বেতন কমাইয়া যে টাকা উদ্ধৃত হইবে তাহাতে স্কুলের স্মবগু প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য হইতে পারে। শিবনাথ ১০০১ টাকা বেতনে হরিনাভি স্থলের হেডমাপ্টার হইয়া আসিন্ধা ছিলেন। তিনি निष्क > • • । छोकात छल ৮ • । छोका कतिया नहेरू नाशिलन এবং অন্তান্ত শিক্ষকদিগের বেতন কিছু কিছু কমাইয়া দিলেন। ইহাতে শিক্ষকগণ তাঁর বিরোধী হইয়া উঠিলেন তাঁহাদের অসম্ভোষ কিছুতেই আর মিটে না। একদিন শিবনাথ সমুদ্য শিক্ষকদিগকে ভাকিয়া আনিয়া তাঁহাদিগের সমুথে ঘড়ি থলিয়া রাখিয়া বলিলেন "এই দশ মিনিট সময় দিতেছি ইহার মধ্যে বলিতে হইবে কে কে স্কুল ছাড়িয়া যাইতে চান। যারা থাকিবেন তাঁরা আর কোন প্রকার অসস্তোষ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। বেতন ক্যাইবার জন্ম যিনি সুল ছাড়িতে চান তিনি ছুটী পাইবেন।" একজনও দশ মিনিটেব ভিতর কর্ম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন না। ফলে মশ মিনিটের মধ্যে সমুদ্ধ অভিযোগ অসস্তোধ স্থগিত হইরা গেল।

চতুর্যতঃ শিবনাথের চেষ্টায় হরিনাভিতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও সে সময় হরিনাভির উৎসবে গিয়াছিলেন। শিবনাথ হরিনাভিতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন; পরে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাকে রক্ষা করেন। হরিনাভিতে বাসকালে ভক্তিভাজন প্রকাশচন্দ্র রায় দিতীয় শিক্ষক হইয়া কিছুদিন সপরিবারে শিবনাথের সল্লেছিলেন। এমন মনিকাঞ্চন যোগ কদাচ হয়। এই স্থময়ী স্মৃতি উভয় পরিবারেই চিরদিন সমত্রে রক্ষিত হইয়াছিল। কত ঝড় তুফান উঠিয়াছে, কত বর্ষ্ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রকাশচন্দ্রের সহিত শিবনাথের সন্থাব ও বর্ষ্ম একদিনের জন্মও থর্ম্ম হয় নাই জীবনের শেষ সময় পর্যান্ত শিবনাথ "প্রকাশ" বলিয়া ভাকিলে প্রকাশচন্দ্র "কি ভাই" বলিয়া প্রেমে গদগদ্ হইয়া যে ভাবে উত্তর দিতেন তাহা আর ভূলিবার নয়।

শিবনাথ যথন হরিনাভি স্কুলের হেডমান্তার তথন গ্রামের নৈতিক
স্থাব হাওয়া ভাল ছিল না। দেশে একটা সথের যাত্রার দল
ছিল, তাতে বিভালয়ের শিক্ষকেরা পর্যান্ত সং
শিবনাথের
সোজিতেন। একজন ভগিদিদি সাজিতেন। ছেলেরা
ভেলবিতার
ভাই লইয়া হাসাহাসি করিত, ক্লাসের বোর্ডে
লিথিয়া রাথিত, "ভগিদিদি চোটো না।" শিবনাথ
দেখিলেন বড় বাড়াবাড়ি—সার্কুলার জারি করিলেন কোন
শিক্ষক যাত্রার দলে সং সাজিতে পারিবেন না।" ও দিকে
যাত্রার দলের লোকেরা শিকনাথের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া কোন।

১৮৭৪ সালের চৈত্রমাসের গোর্চযাজার দিন, শক্ররা তাঁর বাড়ী আজ্রমণ করিয়া একটী যুবকের মাথা ফাটাইরা দিল। যাজার দিন মেলার স্থলের একটী ছেলের পরসা তাসখেলার দোকানদার ফাঁকি দিয়া সব কাড়িয়া লইল, ছেলেটী কাঁদিয়া শিবনাথকে জানাইল। শিবনাথ গিয়া দোকানদারকে ধমকাইলেন। সে ব্যক্তি জমিদার বাব্দের বাড়ী গিয়া নালিশ করিল। জমিদারগণ শিবনাথকে গ্রাম হইতে তাড়াইবেন বলিয়া জানাইলেন। জমিদার দিগের প্রবোচনায় যাজার দলেব লোকেরা শিবনাথের বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। যথন ভারা লাঠি চালাইয়া একজনকে জথম করিল তথন শিবনাথ মহা বিক্রমে তাদের সমুথে একাকী আসিয়া দাড়াইলেন। কি আশ্রার্যা, তাঁকে প্রহার করা দ্রে থাক, তাঁকে দেখিয়াই সকলে সরিয়া পরিল। শিবনাথ আক্রমণকাবীদিগের নামে মামলা আনিলেন না, তাহাতে জমিদার বাবুরা সন্তুই হইয়া তদবধি স্থলের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

শিবনাথ হবিনাভি স্কলের জন্য কত যে কট স্বীকার
করিরাছিলেন তাহা বলা যায় না। একবার ট্রেনে কলিকাতা
হইতে আসিবার সময় স্কলের একমাসের ধরচের তহবিল চুরি
যায়। শিবনাথ ঋণ করিয়া সে ক্ষতিপূরণ করিলেন। নিজে ত
বেতন পাইলেন না, অধিকত্ব সেই এক মাসের সম্মূদ্র টাকার
দশু দিতে তাঁকে অনেক মাস সপরিবারে কটে থাকিতে
হইয়াছিল।

শিবনাথের হরিনাভি বাসকালে আর এক ঘটনা ঘটে। চাকা হইতে বৈক্তব-কস্তা লক্ষীষণি আসিরা শিবনাথের পরিবারে আশ্রর গ্রহণ করে। লক্ষীয়ণি চাকা শহরের এক প্রতিতা নারীর কস্তা। বিস্থালয়ে পাঠ করিয়া তার সাধুতার বাসনা প্রাণে জাগ্রত হয়।
মায়ের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করিয়া ঢাকার ব্রাহ্ম য্বক নবকাস্ক
বাব্র সাহায়ে কলিকাতায় পালাইয়া আসে।
কল্মীমণির
আগমন।
কলি ব্রাহ্মপরিবারে লক্ষ্মীমণির স্থান হইল না।
অন্তর্জ আশ্রয় না পাইয়া নবকাস্ত বাব্ হরিনাভিতে
শিবনাথের আলয়ে তাকে উপস্থিত করেন। শিবনাথেয়
পরিবারে সে যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা অতি আশ্রুয়াও
শিবনাথ এবং তাঁহার সহধর্মিণী চির দারিদ্রো বাস করিয়াও
কোন দিনই এ কথা উচ্চারণ করেন নাই যে, "মামাদের গৃহে
স্থান নাই বা আমাদের অর্থ কন্ত আছে।" লক্ষ্মীমণি চার বংসর
শিবনাথের গৃহে বাস করিয়াছিল, এবং কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়াছিল। সেই সময়ে লক্ষ্মীমণির লিখিত একথানি

"মান্তবরেষু,

পত্র নিম্নে তুলিয়া দিলাম :---

নিশিকান্তবাব্ বিলাত যাইবার সময় আমাকে শিবনাথ বাবুর বাসায় রাথিয়া গিয়াছেন, একথা আমি পূর্বেই আপনাকে জানাইয়াছি। অল্ল কয়েক দিন হইল আমি শিবনাথ বাবুর পরিবারের সঙ্গে হরিনাভিতে আসিয়াছি। শিবনাথ বাবু এখানকার স্থানের মাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। পূর্বের স্থায় এখন আর আমার কোন কট নাই। ইহাদের ভালবাসায় আমি সব ছংথ কট ভূলিয়া গিয়াছি। শিবনাথ বাবুর সততায় আমি অনেক সময় ভাবি তিনি মান্থ না দেবতা। রাগ নাই, স্থুখ ছংখ জ্ঞান নাই, আপন পর ভেদ নাই; আমাকে ঠিক নিজের কন্থার মত ভালবাসেন। হেমের লেখা পড়ার জন্ম

তাঁর বেমন যত্ন, আমার জন্তও তজ্ঞপ যত্ন করেন। কলিকাতায় থাকিতে একদিন কোন এক ব্রাহ্ম-বাড়ী হইতে সপরিবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিয়া যাইতে তাঁর স্থীকে নিষেধ করিয়া যান; এজন্ত শিবনাথ বাবু কাহাকেও সে বাড়ী যাইতে দেন নাই, এবং নিজেও সে কার্য্যে যোগ দেন নাই। একপ সাধু লোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে আমি আর কোন স্থুও চাই না।

আপনার ক্ষেহের চিরহ:থিনী কুমারী লক্ষীমণি।"

হরিনাভিতে শিবনাথ গতদিন ছিলেন, লক্ষ্মীমণিও ততদিন পরিবারের একজন হইয়া সেথানে ছিলেন। হরিনাভিতে শিবনাথের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৮৭৪ সালে স্থল সমুহের ডেপুটী ইন্সপেক্টার রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শিবনাথকে ভবানীপুরের নব প্রতিষ্ঠিত সাউথ স্থবরবন স্থলের হেড মাষ্টার করিয়া ভবানীপুরে আনিলেন। তথন উমেশচক্র শস্ত মহাশয় হরিনাভি স্থলের হেড মাষ্টার হইয়া হরিনাভিতে গেলেন। বিরাজমোহিনী তাঁহাদিগের সহিত হরিনাভিতে বাস করিতে লাগিলেন। শিবনাথ প্রতি শনিবার হরিনাভিতে যাইতেন এবং রবিবার সেথানে থাকিয়া সোমপ্রকাশের কাজ করিতেন, কিছুদিন পরে সোমপ্রকাশ কাগজ এবং ছাপাথানা ভবানীপুরে উঠাইয়া আনিলেন।

# দশম অধ্যায়। ভবানীপুরে বাস।

১৮৭৪ সালে শিবনাথ সাউথ স্থবরবন কলের হেড মান্তার হইয়া ভবানীপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শিবনাথ বেখানে যাইতেন, বিবিধ কর্মাক্ষেত্র তাঁর সঙ্গে সঞ্জেই যাইত। ভবানীপুরে আসিয়াই নানাবিধ কার্য্য লইয়া মাতিলেন। কুলটার সমুদয় ভারবহন কবা, তত্বপবি প্রতি শনিবার হরিনাভি গিয়া সেময়প্রকাশ সম্পাদন কবা ইত্যাদি কাজ ত ছিলই, তত্বপরি ১৮৭৪ সালের নবেশ্বব মাস হইতে "সমদর্শী" নামে এক দোভারী সংবাদ পত্র বাহির করিতে লাগিলেন। শিবনাথ ইহাব সম্পাদক প্রবং প্রধান লেগক ছিলেন। "সমদর্শী" বাধীনতার মন্ত্রে দাক্ষিত হইয়া স্বাধীন ভাবে, নির্ভিক্ষচিত্তে, সত্যের আলোচনার জন্ম জন্মতাইণ করে। প্রথম হইতে ইহাতে কেশবচন্দ্র সেনেব কোন কোন মতের সমালোচনা আরম্ভ হইল। শিমদ্রশীর" কথা বলিবার পূর্কে কেশবচন্দ্রের সহিত যুবকদলের বে মন্তরিরাধ উপস্থিত হয়, তার কিঞ্জিৎ বিবরণ দিতেছি।

১৮৬৮ সালে মুঙ্গেরে নবপূজার যে আন্দোলন উথিত হয়, তার উদ্রেখ করিয়াছি। তথন হইতে এক দল ব্রাক্ষের মন কেশবচক্রের প্রতি উত্তেজিত হয়। এবং সেই সময় আনন্দ বাজারের শিশিদ্ধ-কুমার বোব প্রভৃতি "আনন্দবাদী" ব্রাহ্মদল ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়েন। এই নরপূজার আন্দোলনের ভিতর শিবনাথ ছিলেন না, ভখন তিনি বলিতে গেলে ব্যাহ্মসমাজে প্রবেশই করেন নাই।



শিবনাথ-যৌবনকালে



১৮৭২ সালে অवनाठवर्ग थाउनिव, वृत्तीत्मारम माम, बावका-নাথ প্রেপাধ্যায়, রজনীনাথ রায়, লাথুটিয়ার জমিদার রাণালচক্ত রায় প্রভৃতি স্ত্রী স্বাধীনতার দলের বান্ধগণ মন্দিরে ক্রী-বাধীনতার প্রদার বাহিরে পবিবারত মহিলাদিগকে লইয়া प्रका ! বসিতে ইচ্চক হইলেন। এবং একদিন উপাসনার সময় সপরিবারে পরদার বাহিবে বসিতে গেলেন। মন্দিরের কর্ত্তপক্ষগণ নিষেধ করিলে তাঁরা মন্দিবে আসাই পরিত্যাগ করিলেন, এবং কেবল পরিত্যাগ কবা নয়, খান্তগিব মহাশয়ের ৰাড়ীতে এক স্বতম্ব সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রোয় এক বংসর এই স্বতন্ত্র সমাজেব কাষা চলিয়া ছিল, এবং মহর্বি দেবেদ্রনাথ, রাজনাবায়ণ বস্থ প্রভৃতি এই সমাজের উপাসনায় আচার্যের কাষ্য করিয়াছিলেন। এই স্ত্রী-সাধীনাতার দল শিৰনাথকে ডাকিয়া মধ্যে মধ্যে উপাসনা করাইতেন। এই সময়ে শিবনাথের ফ্রনয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাব তত জাগ্রত হয় নাই। তিনি এইমাত্র ব্ঝিতেন ধারা প্রদাব বাহিরে বসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের ভোর করিয়া পরদার ভিতব বসান কথনই উচিত নয়। আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "বারিক বাবুর ন্যায় মনে করিতাম না যে বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের হার উন্মুক্ত হটবে।" স্ত্রী-স্বাধীনতার দলের সকলের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। তিনি তাহাদের অমুরোধ কথনও উপেকা করেন नाहै। गाहेरहाक निवनार्थत हतिनां ि गाहेरात এই পোল্যাল মিটিয়া যায়-স্ত্রীযাধীনতার দল ভারতব্রীয় বান্ধ্যনিকে প্রদার বাহিরে, পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া ৰসিতে আৰম্ভ কৰিল। কিন্তু কেশবচন্দ্ৰের সহিত অভ্যঞ্জনর

ব্রাক্ষদলের সংঘর্ষ এত সহজে মিটিবার নয। স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ লইয়া আবার মতভেদ উপস্থিত হয়। আশ্রমে যে মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্র তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শানুযায়ী করিতে চাহেন নাই। বালিকাদিগকে জ্যামিতি পড়ান হয় তিনি ইহা ইচ্ছা করিতেন না। কিন্তু অত্যগ্রসর দল মহিলাদিগের উচ্চতম শিক্ষার জন্ম ব্যাকুল হইলেন। ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দল নারীদের উচ্চতম শিক্ষার জন্ম হিন্দু মহিলা বিস্থালয় নামে একটা বিস্থালয় স্থাপিত করিলেন। বিলাত হইতে নবাগতা কুমারী এক্রয়েড ইহার প্রথম তত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হুইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়া বালীগঞ্জে ১৮৭৬ সালে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নামে আর একটা বালিকাদিগেব উচ্চশিক্ষার জন্য বিভালর স্থাপিত হয়। গলোপাধাায় মহাশয়, তুর্গামোহন দাস, ও আনন্দমোহন বস্ত্র মহাশয়, এই বিভালয়ের জন্ত অনেক শক্তি ও অর্থবায় করিয়াছিলেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিভালয়ের একজন উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন। শিবনাথ যথন সাউথ স্থবরবণ স্থলের হেন্ডমাপ্তার হইয়া ভবানীপুবে আসিলেন তথন এই বিভালয় চলিতেছে। গঙ্গোপাধ্যায মহাশয়ের বিশেষ অহুরোধে ছয় সাত বৎসরের বালিকাকতা হেম্লতাকে বন্ধমহিলা বিভালয়ে वार्फाव कविश (मन।

বঙ্গমহিলা বিভালয়ে ইংরাজ লেডি স্থপারিন্টেন্ডেণ্ট ছিলেন মেরেরা সারাদিনে একটাও বাঙ্গলা কথা বলিতে পারিত না। যে বাঙ্গলায় কথা বলিত, তার গলায় রুষ্ণবর্গ এক পদক শ্রলাইয়া দেওয়া হইত। দিনান্তে বার গলায় রুষ্ণবর্গ পদক ছুলিত সেই black mark পাইত। এই বিভালয়ে ইংরাজি ধরণে শিক্ষা দেওয়া হইত। বঙ্গমহিলা বিভালয় কিছুদিন স্বাধীন-ভাবে চলিয়া অবশেষে ১৮৭৭ সালে বেথুনস্ক্লের সহিত মিলিত হয়। তথন হইতে স্থীশিক্ষার জগতে এক নবযুগের অবতারণা হইরাছে।

অনুমান ১৮৭৪ সালে, শিবনাথ যথন হরিনাভিতে বাস ক্রিতেছিলেন, তথন আশ্রমে এক পরিতাপের কারণ উপস্থিত হয়। শিবনাথের স্থগ্রামস্থ বন্ধু হরনাথ বস্তু মহাশয়, আশ্রেমে বাস করিতেন। হরনাথ বাব যথাসময়ে আশ্রমেব থবচের টাকা मिट्ठ পারিতেন না। ক্রমে ঋণগ্রস্ত **হইলেন**। ভত্মাবধায়ক মহাশয় ঋণ পরিশোধের জন্ম অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাতে বস্থ মহাশয় একদিন স্ত্রীপুত্রকে বস্তর।লয়ে পাঠাইবার উত্তোগ করিলেন। হরনাথের পত্নী বিনোদিনী গাড়ীতে উঠিয়াছেন এমন সময়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশে ভূত্য আসিয়া গাড়ী ধরিয়া বলিল, "ঋণ শোধ না করিলে গাড়ী ছাড়িব না।" বিনোদিনী আপনাকে অপমানিতা মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শেনে গলার অলঙ্কার ঋণ শোধের জন্ম দিয়া তবে নিষ্কৃতি পাইলেন। হরনাথ বাবু কুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মবিদেধী এক কাগজে এ সকল বিবরণ প্রকাশ করিলেন। কেশবচলের শাশ্রমের বিরুদ্ধে সেই সংবাদপত্তে অনেক কুৎদা বাহির হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্র সন্মান রক্ষার জন্ম বাধ্য হইয়া সেই সংবাদপত্রের সম্পাদকের নামে মানহানির মকদমা আনিলেন। বোধহয় এই মকন্দমা আদালতে উঠে নাই, আপোৰে মিটিয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনা লইয়া আবার ব্রাক্ষদিগের মধ্যেই ছই দল হইল। গ্রেপাধার মহাশ্রের দল আশ্রমের অধ্যক্ষের উপর চটিয়া গেলেন। এই বিষয়ের স্থাৰিচারের জন্ম কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মদিগের এক সভা ভাকিতে অনুরোধ করিলেন। ঠিক সেই সময় ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশিত হইল, প্রচারকগণ ঈশ্বর্নিযুক্ত বিষয়ী ব্ৰাহ্মগৰ কথন জাঁদেৰ বিচাৰ কবিতে পাৰেন না। এক বিবাদ হইতে আর এক মহা বিবাদের স্ত্রপাত হইল। এইবার আর ঘটনা লইয়া বিবাদ নয়, মত লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। গুরুবাদ আদেশবাদ প্রভৃতি লইয়া বহুদিন হইতে ব্রাহ্মদিগের ভিতর আলোচনা চলিতেছিল। স্মতংপর বিষয়ী ব্রাহ্মগণ প্রচারক मिरा विकास किছ विनाउ পादित्वन ना देश প্রচারিত হইল। উন্নতিশাল থবকগণ সমাজের কায়ো নিযম-তন্তপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বছদিন হইতে আন্দোলন করিতেছিলেন, (শিবনাথ এই দলে ছিলেন ) কিন্তু কিছুতেই তাহা কাৰ্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিলেন ন।। ভারতব্যীয় মন্দিরের ষ্টাষ্টা নিযুক্ত হয়, ইহাও তাঁদের আর এক অভিপ্রায় ছিল—তাহাও কার্যো পরিণত হয় नाहै। এইরূপ নানা বিষয় লইয়া উত্তেজনা ও অস্থোষ উত্তবোত্র বৃদ্ধিত হইয়া চলিতেছিল। ঠিক সেই সময় শিবনাথ হরিনাভি হইতে ভবানাপুর আসিয়া পড়িলেন। শিবনাথ **চিরদিনই** স্বাধীনতার উপাসক—নিয়ম-তদ্ধপ্রণালীর প্রতিপোষ্ক, ক্লতরাং অচিরে উরতিশীল দলের সহিত তিনি মিলিত হইলেন।

ভক্তিভাজন প্রতাপচক্র মজ্মদার মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন—

"In fact henceforth in the Brahmo Somaj there were two strong parallel parties always present, one of whom hononred Kesub almost to the point of worship, and the other consistently undervalue him, suspected his principles and denied him his true position. (If these two parties Kesub unreservedly preferred and trusted the former. The latter he was strongly inclined to accuse of rationalism and infidelity."

ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিতেছেন, "বরাবরই ব্রাক্ষসমাজে হুটা দল ছিল—একটা কেশবচন্দ্রের ভক্ত ও অমুরক্ত আর একটা মতবাদী এবং সমালোচক। শিবনাথ কেশবচন্দ্রের ভক্ত ও অমুরক্ত হইয়াও ক্রমে বিতীয় দলে আসিয়া পড়িলেন।"

তিনি কেশ্বচন্দ্রকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিলেও, নরপূজার ঘার বিরোধী ছিলেন। নরপূজার ব্যাপারের ভিতর তিনি ছিলেন না বটে, কিন্তু দ্রী-সাধীনতার দলের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। স্বাধীনতাপ্রিয়তা শিবনাথের প্রকৃতিগত ভাব। প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নিয়ম-তন্ত্রপ্রণালীমতে সম্পন্ন হয় ইহা তাঁর চিরদিনের ইচ্ছা ছিল। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ও কেশবচন্দ্র তাঁর প্রতি ভগবানের আদেশের কথা বলিয়াছিলেন, তথনই শিবনাথ তাঁর সহিত এই বলিয়া অনেক সময় তর্ক করিতেন, "যাহা আপনার পক্ষে আদেশ, তাহা অপরের পক্ষে আদেশ বলিয়া বোধ না হইলে, তাকে আপনি মাপনার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার জন্ত জাের করিতে পারেন না। প্রত্যেকেরই চিন্তার স্বাধীনতা আছে।" ভারতাশ্রমের সময় হুইতে কেশবচন্দ্রের সহিত শিবনাথের অনেক বিবরে মতের স্বাধীনতা আছে।"

অনৈক্য চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি আন্তরিক টান শিথিল হয় নাই। একথার সাক্ষ্য দিবার জন্ম আমি ১৮৭৫ সালের মার্চ্চ মানের "সমদশী" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। যখন "সমদশীতে" শিবনাথ কেশবচন্দ্রের অনেক মতের প্রতিবাদ করিতেন, তথনও ঠার সম্বন্ধে কিরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন, পাঠকগণ একবাব দেখুন। "ধর্মপ্রচারক" নামক প্রস্থাবের একস্থানে শিবনাথ লিখিয়াছেন:—

"প্রচাবক-ভাবনই ব্রান্দের শ্রেষ্ঠ জীবন, ক্রমেই এই সংস্কার ব্রাহ্মদিগের মনে দৃঢ়গ্রপে বন্ধ হইতেছে। ইহাতে একমাত্র তাঁহার মতে কিরূপে সমৃদায় সমাজের মত পরিবর্ত্তিক করিতেছে, ভাবিলে আশ্চায়্য হইতে হয়। একটু গভীর ভাবে আলোচনা কবিলেই ব্রাহ্মসমাজের অন্থি মজ্জার মধ্যে তাঁরই জীবন ও দৃষ্ঠান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মদিগের মিতাচার, ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ, ব্রাহ্মদিগের সচ্চরিক্রতা, অনুসন্ধান করিলে ইহার অনিকাংশেরই মূলে বাব্ কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজের সৌভাগ্যের বিষয় যে ইহার শৈশবাবস্থায় তাঁর প্রায় ব্যক্তির হন্তে নেভূত্তার পডিয়াছে।"

এই প্রবন্ধের ভিতর কেশবচক্রের প্রতি শিবনাথের হৃদ্গত ভাবটী স্থন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

শিবনাথ ভাবানীপুরে সাউথ স্বর্বন বিত্যালয়ের কাজ লইয়া আসিয়া যখন বসিলেন তথন ব্রাহ্মগণের ভিতর স্বাধীন-চিস্তা অত্যম্ভ জাগ্রত। তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রতিনিধিসভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন; এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মশিরটী ট্রাষ্টাদিগের হতে অর্পণ করিবার চেষ্টাপ্ত চলিতেছিল। এই উভয়বিধ চেষ্টার

সহিতই শিবনাথেব সহামুভতি ছিল। ব্রাহ্মগণ সর্বর্দাই মিলিত হইয়া এই সকল বিষয় আলোচনা কবিতেন। অধিকাংশ সময়ই শিবনাথের গৃহে এই সকল সভা হইত। দেখিতে দেখিতে সমন্দর্শীর একটী ঘননিবিষ্ট দল প্রস্তুত হইয়া উচিল-লাহোরের পণ্ডিত নবীনচক্র রাষ, যহনাথ চক্রবর্ত্তী, কালীনাথ দত্ত, কেদাবনাথ রায়, নগেলনাথ চট্টোপাধ্যায়, দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলভুক্ত ছিলেন। শিবনাথ কেবল সম্পাদক ছিলেন না, তিনি ইংবাজি বাঙ্গালায় অধিকাংশ প্রবন্ধহ লিখিতেন, শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বস্ত "मयमनीत मल (यांग लन नारे, এक पू पृत्व पृत्वरे हिलन। কিন্তু তিনিও সমাজেব কার্য্যে নিয়ম-তন্ত্রপ্রণালী স্থাপন ও ট্রাষ্ট্রা নিয়োগসম্বন্ধে একমত ছিলেন। 'সমদর্শী" যখন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ কবিতে আরম্ভ করিল, তথন রবিবাসবীয় মিরারে তাহার প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রাচীন আর নবীন হুই দল ব্রাঝা, হুই কাগজে প্রস্পাবের মতের সমালোচনা, কটাক্ষ, বিজ্ঞপ ইত্যাদি কবিতে আবম্ভ কবিলেন।

এই সময় কেশবচদ্রেব কোন কোন মতের প্রতিবাদ করিবার জন্ম ট্রেনিং একাডেমী নামক স্থলগৃহে কেশব বাব্ব বিক্দে গুইটী বক্তৃতা হইল। একটী শিবনাথ ও অপরটী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিলেন। শিবনাথের বক্তৃতায় কেবল মতের সমালোচনা ছিল, কেশবচন্দ্র রবিবাসরীয় মিরারে উদার ভাবে তাঁর প্রশংসা করিয়াছিলেন কিন্তু নগেন্দ্রনাথেব বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করেন। সমদশী কিছুদিন অতি যোগ্যতার সহিত্ সম্পাদিত হইয়া পরে উঠিয়া যায়। কিন্তু সমদশীব দশ্টী রহিয়া গেল। ব্রাক্ষসমাজের কার্যো নিয়্ম-তন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ভবানীপুরে বাস কালে শিবনাথ তাঁর নিজের বাড়ীতে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিলেন।

১৮৭৫ সালের নবেম্বর মাসে ভবানীপুরে শিবনাথের শেষ সন্তান সরোজিনী জন্মগ্রহণ করিল।

শিবনাথের গৃহে লক্ষীমণি ছিলেন, আবার একদিন একটী
বিধবা বোঁচকা বঁচকাসহ হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। ইহার নাম
"কুস্থম কুমারী, সে নিজেব যে ইতিহাস বলিল তাহা ভিন্ন তার
পরিচয় দিবার আর কেহই ছিল না। এই কুস্থমও শিবনাথের
গৃহে বহিয়া গেল। জননা প্রসন্নম্যী নিজের পাচটা সন্তান ও
সংসারের সমুদায় কাজকর্ম লইয়া নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁর
উপর আবার এই হুইটা বয়য়া কয়ার ভার পড়িল। প্রসন্নম্মী
ইহাদিগের কোন সেবাই লইতেন না, সহজে সংসারের কোন
কার্য্য করিতে দিতেন না। ইহাদের প্রতি শিবনাথের আদর ও
সন্ধাবহারের কথা কি বলিব ? এই স্থথের দিনের শ্বৃতি ইহারা
কথনই ভূলিতে পারে নাই।

বাহিরের ঘটনাই ত মানবের প্রকৃত জীবনের চিত্র নহে, প্রকৃত জীবন আত্মার ইতিহাস। এই ভবানীপুরে বাস কালে তাঁর স্থান একদিকে গৃষ্টায় ভাব অপরদিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। হাই চর্চের একজন পাদ্ধীর সহিত তাঁর বন্ধুত্ব জন্ম। তিনি সর্ব্বদাই শিবনাথের নিকট আসিতেন এবং জন্ হেন্রি নিউম্যানের পুস্তৃক প্রভৃতি পড়িতে দিতেন। আত্মচরিতে লিখিরাছেন, "নিউম্যান কিন্ধপে সত্যাহ্বাগ ঘারা চালিত হইয়া ক্রমে শ্রমে গিয়া পড়িলেন তাহা দেখিয়া আমার মনে বিষাদ মিশ্রিত এক আশ্চর্যের ভাব হয়।"

শিবনাথের গৃহে প্রতিষ্ঠিত ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই শুশুরবাড়ী যাইতেন, এবং পরমহংস দেবের আশ্চর্য্য বিবরণ শিবনাথকে আসিয়া সর্বাদা বলিতেন। কালীমন্দিরের সামান্ত শুর্মারামক্ষ পরমহংসদেব একজন পূজারি হইয়া তিনি ধর্ম্মলাভের জন্য কি কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তাহা ভক্তি গদগদ কঠে

শিবনাথের নিকট বর্ণনা কবিতেন। এমন আশ্চর্যা সাধককে দেখিবার জন্য শিবনাথ সংকল্প করিলেন। কি আশ্রেয়া, ঠিক সেই সময় কেশবচল প্রমহংস দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি প্রকার প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, মিবারে তার এক বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিবা ত্বায় বিলম্ব না করিয়া শিবনাথ সেই বন্ধটীর দঙ্গে দক্ষিণেখরে পরমহংদ দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। প্রথম সাক্ষাতের िमन क्ट्रेंट উভয়ে উভয়ের মন কাড়িয়। লইলেন। বাস্তবিক শিবনাথ এই আশ্চয়া সাধককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বামক্ষণ দেব ধর্মসাধনের জন্ম যে প্রকার ক্রেশ স্থীকার করিয়াছেন. এ শগে আর কেই তেমন করিতে পারে নাই বলিয়া শিবনাথের বিখাস ছিল। কঠোর সাধনার ফলে তিনি একদা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন, এবং চির্নিদনের জন্ম মুর্জারোগগ্রস্ত হন। শিবনাথ তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই, আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিতেন, এবং কখন কখন তৎক্ষণাৎ মূর্চ্চিত হইয়া শিবনাথের বুকের উপর পড়িয়া যাইতেন।

রামক্রক্ত পর্মহংস দেবের প্রভাব শিবনাথের জীবনে সামান্ত হয় নাই। রামক্রক্ষের প্রভাবে শিবনাথের মনে উজ্জ্ব ভাবে থ শত্য মৃদ্রিত হইল যে, "ধর্ম এক, রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র"—কারণ ধর্মের উদারতা ও বিশ্বজ্ঞনীনতা রামক্রফ কথার কথার ব্যক্ত করিতেন। একদিন শিবনাথের খ্রীপ্রান বন্ধুও তাঁর সঙ্গে পরমহংস দেবকে দেখিতে গেলেন। তাঁকে দেখিয়া মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া পরমহংসদেব বলিলেন, "বীশুর চরণে আমার শত প্রণাম।" কেবল তাই নয়—রামক্রফ বলিলেন, "ভগবানের অবতার অসংখ্য, তার মধ্যে যীশু প্রভৃতি মহাজ্ঞনদিগের ভিতর শ্রশী শক্তির প্রকাশ দেখা যায়; স্মৃতরাং তাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার বলিতে দোষ নাই।" বাস্তবিক তথন রামক্রফ দেবের সহিত শিবনাথের অন্তরের যে নিগৃঢ় টান দেখা গিয়াছিল, তার প্রভাব শিবনাথের জীবনে চিরস্থায়ী হইয়াছিল, ধর্মের সার্বভৌমকতা তিনি বিশেষভাবে রামক্রফের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

ভবানীপুরে বাসকালে তুর্গামোহন দাস মহাশয়ের পরিবারের সহিত, বিশেষতঃ তাঁর সাধবী পত্নী ব্রহ্মমান সহিত শিবনাথের পরিবারের অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ব্রহ্মমানী মাঝে ব্রহ্মমানির সহিত মাঝে শিবনাথের বাড়ী আসিতেন। একদিন আসিয়া দেখেন প্রসম্নমানী জলের জালায় মুখ দেখিয়া চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মমানী বলিলেন, "এ আবার কি চুল বাঁধিবার রীতি? জলে মুখখানা খুব ভাল দেখাছে?" প্রসম্নমানী হাসিয়া বলিলেন, "আয়না ভেকে সেছে, এমানে টাকার অভাব—আসছে মানে কেনা হবে"। ব্রহ্মমানী একখা শুনে আর বাড়ী ফিরিলেন না, তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে অতি স্কার একখানা আয়না ফিনিয়া উপস্থিত। তথান প্রসম্মানী আর

লজা রাখিবার স্থান পান না। নারীজাতির চিরবন্ধু শিবনাথ তুর্গামোহন বাবু অপেকা তাঁর পত্নী ব্রহ্মময়ীকে অধিক প্রীতি করিতেন। ব্রশ্নমীও তার সকল ওভকার্য্যের সহায় ছিলেন। বাস্তবিক ব্রদ্মানীৰ ভাষে এমন দ্যামন্ত্রী, পরোপকারিণী নারী সংসারে তুর্লভ। তার হৃদ্যের উদারতা বিশালতার কথা আর কি বলিব ? তুর্গামোহন দাস, তাঁর উদারতা ও দানশীলতার জভ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়া পাকিবেন, তাঁর সাগবী পত্নী বন্ধময়ীও নারীকলে চিরম্বরণীয়া। তিনি যে কত অনাধা বিধবাকে কোলে স্থান দিয়াছেন, তাঁর স্থাপ্ত সংসার যে কভ লোকের প্রাণ জুড়াইবার স্থান ছিল, তার উল্লেখ এখানে कत्रं मछ्द मग्न। এই मांक्षी नाती, उक्तवामिनी उक्तमत्री ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে, স্বামী পুত্র কলা বন্ধু বান্ধব আশ্বীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মাসাবিধি গৃহে ছইবেলা, এমনভাবে উপাসনা সংসীত চলিযাছিল, যেন মনে হইত মৃত্যুও যেন এক আত্মিক উৎসব ব্যাপার। এই সময় শিবনাথ নিত্য নৃতন নৃতন সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন।

তথনকার এই সঙ্গীতটী কি স্থলর !

"রজনী প্রভাত হল, জাগিল জীব সকল,

এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল।" ইত্যাদি ব্রহ্মময়ীর শ্রাদ্ধবাদরে তুর্গামোহন বাবু বাহিরের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে লইয়া পবিত্র প্রাদ্ধান্ত্র্যান সম্পন্ন হইল। কি আশ্চর্য্য কেশবচন্দ্রের উদারতা এবং ব্রহ্মময়ীর প্রতি শ্রদ্ধা! উপাদনান্তে সকলে চকু খুলিয়া দেখেন যে অনিমন্ত্রিত হইয়া কেশবচন্দ্র সেন মহাশর উপাসনাম যোগ দিতেছেন।

শিবনাথ যথন ভবানীপুরে ছিলেন, তথন নগেল্রনাথ চট্টোপাধ্যার জীপুত্র কইয়া বড়ই কটে পড়েন। শিবনাথ নগেল্রবাবুর কটের কথা গুনিয়া তাঁকে সপরিবারে আসিয়া তাঁর সঙ্গে বাস করিতে অমুরোধ করেন। নগেল্রবাবু অনেকদিন সপরিবারে শিবনাথের গৃহে ছিলেন। যেমন করিয়াই হোক শিবনাথ তাঁদের ভাব বহন করিতে লাগিলেন। এখানে বাস কালে গাঁর কনিষ্ঠ পুল্র জন্মগ্রহণ করে। ভক্তিভাজন নগেল্রনাথ চট্টোপাধ্যার মহাশয় বিষয় কার্যা ছাড়িয়া আক্ষসমাজে আসিয়া চিরদিন দারিদ্রা ভোগ করিয়াছেন। শিবনাথ গুই বংসর মাত্র সাউথ স্বেরবণ স্কুলে কাজ করিয়া ১৮৭৬ সালের প্রথম হইতে হেয়ার স্কুলে গমন করেন।

## একাদশ অপ্রায়। হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা।

#### 26-6-78-96

১৮৭৬—১৮৭৮ হেয়ার স্কুলে কাজ লইয়া শিবনাথ সপরিবারে আমহাস দ্বীটে একটা বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া উন্নতিশীল দলের সঙ্গে তাঁর যোগ
পঞ্চলীপ
আরও ঘনিষ্ট হইল। বিশেষতঃ কেদারনাথ রায়,
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ, উমেশচন্দ্র দন্ত ও কালীনাথ দন্ত,
এই পাঁচটী উৎসাহী ব্রাহ্ম সর্ব্বদাই নির্জ্জনে সাধন, ভল্পন ও সদালাপ
করিতেন। মাঝে মাঝে ইহারা ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের জন্ম মহর্ষি
দেবন্দ্রনাথের নিকট যাইতেন। মহর্ষি আদর করিয়া ইহাদিগকে
"পঞ্চপ্রদীপ বলিয়া ভাকিতেন।

শিবনাথ এদিকে যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে। স্বরেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বস্থ ও শিবনাথ তিনজনে মধ্যবিত্ত লোকদিগের জন্ম একটা রাজনৈতিক সভা স্থাপনের আবশুকতা বিশেষভাবে অম্ভব করিয়া একটা রাজনৈতিক সভা স্থাপনের উত্যোগ করিলেন। ৯৩নং কলেজ খ্রীটের নীচের একটা ঘর ভাড়া করিয়া "ভারত সভা" স্থাপিত হইল। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও এই সভায় যোগ দিলেন। বিশ্বাসাগর মহাশয়কে ইহার ভিতর আনিবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। আনন্দবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় এই সভার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন

বটে কিন্তু "ভারত সভা" স্থাপিত হইবার সময়েই তাঁর। "ইণ্ডিয়ান লীগ" নামে আর একটা রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিলেন। আলবার্ট হলে যে দিন "ভারত সভা" প্রথম স্থাপিত হয় সেদিন স্থরেন্দ্র বাব্র একটা পুত্রের মৃত্যু হয়! স্থরেন্দ্রনাথ সেই ঘোর ছর্দ্দিনেও ভারত সভার অধিবেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাতে সকলের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আননদ্রোহন বস্থ মহাশয় ভারত সভার প্রথম সম্পাদক এবং স্থরেন্দ্র নাথ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। শিবনাথ ভারত সভার জ্বভ অর্থ সংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন, সেজভা তাঁকে পরিশ্রম যথেষ্ট করিতে হইয়াছিল। ভারত সভার প্রতিষ্ঠা কার্য্যে শিবনাথের হাত যে কতদুর ছিল ভাহা এখন অনেকেই বিশ্বত হইয়াছেন।

১৮৭৫ কি ১৮৭৬ সালে শিবনাথের দিতীয় কবিতা পুস্তক
"পুতামালা" প্রকাশিত হয়। ভবানীপুরে থাকিতে সমদ্বলীতে
ইহার অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবনাথ প্রতিদিন
প্রাতঃকালে এক নির্জ্জন উভানে গিয়া বসিতেন এবং এই সকল
কবিতা লিখিতেন। অনেকদিন প্রাতে হেমলতাকে সঙ্গে করিয়া
বাশানে যাইতেন, তাকে বাগানে বেড়াইতে বলিয়া নিজে
একান্তে বসিয়া কবিতা লিখিতেন। সেই সময় হইতে "পুতামালার
অধিকাংশ কবিতা আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে।

১৮৭৭ সালে হরিনাভিতে উমেশচন্দ্র দত্তের ক্রার নামকরণোপ্রক্রেক অনেক ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমল করেন। ভক্তি
ভাজন রাজনারায়ণ কম্মহাশয় হরিনাভিতে সেই সময় গিয়াছিলেন। রাত্রে উপাসনা ও আহারাদির পর বর্থন সকলে মিলিভ
হইকেন তথন রাজনারায়ণ বাবু ও শিবনাথের ছাসির গজের

क्लामात्रा थूनिया भाग। क्ट काहाकि शताहित भारतन ना। লোকের হাসিতে হাসিতে প্রাণাম্ভ হইবার উপক্রম হইল। রাত্তি ২টার পর্বের এই গল্পের মজলিস ভাঙ্গিল না। কিন্ত শিবনাথের পক্ষে এই **ঘ**টনা বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। কলিক তায় আসিয়াই জবে পডিলেন এবং কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিতে আরম্ভ করিল। ভাকার মহেনুলাল সরকার বলিলেন, ক্ষয়কাশের সূত্রপাত। শিবনাথ নিজের শরীরের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন। ভাবিলেন এ যাত্রা আর বাঁচিবেন না। দেশে মাতাপিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। শিবনাথের পিতা হরানন্দ শর্মা বহু বর্ম পুজের মুথ দর্শন করেন নাই: কিন্তু ছেলের জীবন সঙ্কট এ সংবাদ পাইয়া আব স্থির থাকিতে পারিলেন না। ছেলেব চিকিৎসার জন্ম গোলোকমণি নিজেব গছনা বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলোকমণি পাগলের মত ছেলের রোগশ্য্যা পার্থে আসিয়া ছেলের চেহারা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরানন্দ গাড়ী হইতে নামিয়াই কবিরাজ ডাকিতে গেলেন। কবিরাজ বাডীর ভিতর শিববাথকে দেখিতে আসিলেন, তিনি বাডীতে প্রবেশ করিলেন না। বাড়ীর নিকটে এক দোকানে বসিয়া রহিলেন। কৰিরাজ শিবনাথকে দেখিয়া যথন বাহিরে আসিলেন তাঁর মূথে ছেলেব রোগের অবস্থা গুনিলেন। কবিরাজ বলিলেন, "শিবনাথের পীড়া কঠিন, বহু চিকিৎসার আবশুক।" গোলোকমণি একটা ভিন্ন ৰাডী ভাডা করিয়া পীড়িত পুত্র ও পুত্রবধু বিরাজমোহিনীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সে যাতা গোলোকমণির যতে ও সেবায় শিবনাথ সারিয়া উঠিলেন।

ক্বিরাজের কথা মত চলিলে শিবনাথ আর বাঁচিতেন না. কবিরাজ অতি সামান্ত লগু পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। গোলোকমণি তাহা শুনিতেন না, লুকাইয়া তার তিন চারি গুণ অধিক আহার দিতেন। প্রচর পরিমাণে স্থপথ্য পাইয়া শিবনাথ রোগমুক্ত হইলেন। দেখা গেল রোগ আর কিছুই নয়, ক্ষয়কাশও নয়, যক্ষাকাশও নয়, অনাহারে, অনিদ্রায়, তুরস্ত শ্রম করিবার ফলেই শরীর ভাঙ্গিয়া পডিয়াছিল। শিবনাথ দীর্ঘাক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু আজন্ম কগা ছিলেন। শ্রীরের অবস্থা এমন ছিল যে কোন দিন জীবনবীমা করাইতে পারেন নাই। চিকিৎসকেরা তাঁকে "দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না" বলিয়াছিলেন। ১৮৭৭ দালের শেষে রোগমুক্ত হইয়া, বায়ুপরিবর্তনের জন্য সপরিবারে মুঙ্গেরে গেলেন। যে দিন মুঞ্জেরে পৌছিলেন, তারপর দিনই, শিশুক্তা সরোজিনী দোত্লার ছাদ হইতে নীচে পডিয়া মারা গেল। সে কি হৃদয় বিদারক ব্যাপার। জননী প্রসন্নময়ী শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তথন রামকুমার বিভারত্ন মহাশয় মুঙ্গেরে ছিলেন, তিনি সরোজিনীর মৃতদেহ কোলে লইয়া গন্ধার জলে ভাসাইয়া আসিলেন। তাঁর সঙ্গে যায় এমন লোক আর क्टि हिल ना। भिवनाथे अनु एक विकास भान नाहै। সরোজিনীর মৃত্যু উপলক্ষে একটা অতি স্থন্দর কবিতা রচনা করেন, তার কিয়দংশ এই :---

সংসার উত্থানে,
ফুটিল যেকটা ফুল, পরিপূর্ণ প্রাণে
ডালা সাজাইয়া; আমি হাসিতে হাসিতে
আনন্দ তরঙ্গে যেন ভাসিতে ভাসিতে

উতরিম্ব তব পাশে।

আশা ছিল বন্ধুগণ সনে করিব ব্রহ্মের পূজা, উন্থানে কাননে গিরিপুর্চে নদীতটে; কিন্তু সে বাসনা, সে বাসনা হায় মোর সফল হোলো না! আমার ফুলের ভালা অকালে আঁধার করি' কাল তুলে নিল ফুলটী আমার। তথন আমি ত নিজ আঁথিরে বুঝায়ে রেথে ছিমু, অশ্রু মোব রাখিনু লকায়ে, কিন্তু প্রাণে বড় ব্যাথা পেয়েছি মুঙ্গেরে। হায়। হায়। কারে বলি ? আমার প্রাণের কি যে প্রিয় কলাগুলি ! বর্ণি' তা কেমনে ? স্থুথে ভাসি, দেখে হাসি তাদের বদনে। বহুপাপ, বহুকন্ত, আমাব সংসারে, বহু অনুতাপ, তাই ঈশ্বর আমারে, जुलाहेर निकलक, প्रमन्न, मत्रल, मङीश्वित होतिमिटक मिलन स्पतिया। হারাব সে ধনে আমি এমন করিয়া কে জানিত ? চারি দন্তে, আধ আধ হাসি, আধ ভাষা, বর্ণে বর্ণে ফেন স্থধারাশি, কে জানিত "সরোজিনী" এমন মুণালে वाधा हिल, काल यादा हि फ़िरव अकारल।

এই প্রকারে মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াই আদরের ধন "সরোজিনীকে" হারাইলেন। কিছুদিন পরে পুত্র প্রিয়নাথও ছাদ্ হইতে পড়িয়া

কপালের হাড় ভাঙ্গিল। প্রিয়নাথের প্রাণ লইয়া টানাটানি। যাইহোক ভগবানের রুপায় প্রিয়নাথ সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিল। মুঙ্গেরে শিবনাথের পুরাতন বিশ্বাসী ভূত্য খোদাই সঙ্গে আসিরাছিল শিবনাথের পীডার সময় সে বিনা বেতনে সেবা করিত। কেবল তাই নহে, প্রসন্নময়ীর অভাব দেখিলে কোথা হইতে অর্থ আনিয়া দিত। তথন এমনও দিন গিয়াছে যে, শিশু সম্ভানদের লইয়া অনাহারে থাকিবার উপক্রম অনেকবাব হইয়াছে। যিনি উপাক্ষক তিনি পীডিত, অর্থের অভাবে তাঁর চিকিৎসা वक्त रम्न नारे—कातन मा आणिया तुक मिया পिछम्रािक्टलन। প্রসরময়ী ভিন্ন বাড়াতে শিশুদের লইয়া থাকিতেন, অভাবের কথা কাহাকেও বলিতে পারেন না, চাকবকে বলিবেন কিং থোদাই সব দেখিত-সে যথনই দেখিত হাঁড়ি আর চড়ে না, অমনি কোথা হইতে টাকা আসিয়া প্রসন্নমন্ত্রীর হাতে দিয়া विनात. "मा धरे ठीका नाउ कि कि स्नानित्व इन्टेंद वन ?" প্রসন্নময়ীব তথন ক্লতজ্ঞতায় চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত, বলিতেন, "দে কি থোদাই, তুমি টাকা আনলে কোথা হতে, এ টাকা আমি নেব না"। খোদাই হাত জোড় করিয়া বলিত, "মা, বাবু আমার বেঁচে উঠুন, আমার সব ধার শোধ হবে, মা তুমি ছেলেদের বাঁচাও।"

এই খোদাই সরোজিনীর মৃত্যুতে কিপ্তপ্রায় হইয়া গেল।
তার বিশ্বাস হইল ভূতে সরোজিনীকে ফেলিয়া দিয়াছে।
শিবনাথ মুঙ্গেরে যে ৰাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিলেন, সেটা ভূতের
বাড়ী ৰলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সে বলিত ভূতে তাকে দেখা
দিয়া বলিয়াছে, "আমার বাড়ীতে এসে উপদ্রপ কেন? তোমরা দ্ব

হয়ে যাও, নয় ত আরও বিপদ হবে।" শিবনাথ সে বাড়ী হইতে উঠিয়া আসিলেন, কিন্তু থোদাই-এর মাথা ঠিক হইল না।
ন্তন বাড়ীতে আসিয়া আবার প্রিয়নাথ যথন পড়িয়া গেল—থোদাই দিনে তুপুরে লাটি লইয়া ছুটিয়া যাইত, "আবার এথানেও এসেছিস, দূর হ!" লোকে দেখিত শৃন্য দৃষ্টিতে সে কি দেখিয়া আতক্ষে টাৎকার করিতেছে। খোদাই সকল কার্য্যের বাহির হইয়া গেল। ক্রমে শ্যাা লইল, দেশে গিয়াই সে মারা গেল। এই প্রভুত্ত ভূত্যকে শিবনাথ তাঁর "মেজ বৌ" পুতকে অমর করিয়া গিয়াছেন। সে অমর হইবার যোগ্য ভূত্য বটে। শিবনাথের সদম ব্যবহারে আঞ্জীবন ভূত্যগণ তার একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিত। পরিবার পরিজনকে মুন্সেরে রাথিয়া আবার হেয়ার স্থলের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

১৮৭৭ সালে কয়েকজন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া অতি গোপন ভাবে একটী ঘন নিবিষ্ট দল গঠন করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, স্থন্দরীমোহন

দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র, ময়মনসিংহের শরচচন্দ্র বিশিনচন্দ্র পাল প্রনুথ দাস, প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। ইহাদের দল অফুরোধে শিবনাথও এই দলভুক্ত হন। একদিন বরাহনগরে এক নির্জ্ঞন উন্থানে বিশেষ উপাসনার

পর নিয়লিথিত প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর করিয়া ভগবানের নাম লইয়া অগ্নি জালিয়া, সেই প্রজ্ঞলিত হতাশনে, নিজ নিজ নাম লিথিয়া নিক্ষেপ করেন। শিবনাথ আত্মচরিতে লিথিয়াছেন, "ইহারা যথন ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আদিতে লাগিলেন, তথন আশ্রুত্তা আমার মনে জাগিতে লাগিল"।

প্রতিজ্ঞা পত্রটীর বাক্যগুলি এইরূপ ছিল।
প্রথম—তাঁরা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।
দ্বিতীয়—গবর্গমেন্টের চাকুরি করিবেন না।

ভূতীয়-পুরুষের ২১ বৎসরের ও কন্তার ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবেন না, বা সেরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেন না।

চতুর্থ-জাতিভেদ রক্ষা করিবেন না। ইত্যাদি-

এই ঘননিবিষ্ট দলটা গঠিত হইতে না হইতে প্রবল ঝড়ের श्राप्त कुठविशत-विवार जामिया পिछल। ১৮৭৭ माल रहेएउरे শিবনাথের গবর্ণমেণ্টের চাফুরি ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য প্রাণে প্রবল বাসনার উमग्र रग्न। মনের কথা বন্ধু আনন্দমোহন বস্তুকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "সে কি হয়, আপনার পরিবার পরিজনের উপায় কি হবে তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা না করে আপনি চাকরি ছাডতে পারেন না।" শিবনাথের বয়স তথন ঠিক ত্রিশ বংসর। কেবল পাঁচ বংসর মাত্র শিক্ষকতা কার্যো নিযুক্ত আছেন। শিবনাথ অতি উৎক্লষ্ট শিক্ষক ছিলেন—যে তাঁর কাছে পড়িয়াছে সে কথন তাঁর অধ্যাপনা ভূলিতে পারে নাই। তাঁর অধ্যাপনার রীতি অতি স্থন্দর ছিল। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংসার ধর্ম যেন ফুরাইল। কাজ ছাড়ি ছাড়ি ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় কোথা হইতে কুচবিহার-বিবাহ আসিয়া তাঁকে কোন পথে উড়াইয়া লইয়া গেল। এমন এক আবর্ত্তে পড়িলেন যে পরিবারের ভাবনা, অর্থ চিন্তা কোথায় ভাসিয়া গেল।

## দ্বাদশ অথায়।

## কুচবিহার-বিবাহ।

১৮৭৮ সালটী শিবনাথের জীবনে চির স্বরণীয়। এই একটা বংসরের মধ্যে যে বোর পরিবর্ত্তন তাঁর জীবনে আসিয়া পড়িল, এমন আর কখন হয় নাই। কি আশ্চন্য, কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই তিনি ভাগেরি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ভাগেরিতে দিনের পর দিন কুচবিহার-বিবাহের আম্পূর্বিক সমুদ্য ঘটনা, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। স্কুতরাং তাঁর ভাগেরি হইতে উদ্ধৃত করিয়া তখনকার ঘটনা বলিব।

৩•এ জানুয়ারি। ১৮৭৮,১৮ই মাঘ ১২৮৪ ব্ধবার ডারেরিতে লিখিতেছেন !—

"ইতিমধ্যে বাবু লোকনাথ মৈত্র এক নৃতন সংবাদ লইয়া আদিলেন। কুচবিহারের রাজার সহিত কেশব বাবুর কন্তার শীঘ্র বিবাহ হইতেছে। কমিশনার সাহেব নাকি আগামী ৬ই মার্চ বিবাহ দিবার জন্ত পীড়া পীড়ি করিতেছেন। কেশব বাবু এখনও শেষ উত্তর দেন নাই। আগামী মার্চে বিবাহ হইলে বড় পুঁটার বয়স চৌদ্রুও সম্পূর্ণ হইবে না। বিশেষ এ স্থলে বোধ হয় ১৮৭২ সালের তিন আইন থাটিবে না। এই আইন মতে বিবাহ করাইবার জন্ত প্রচারকগণ লোকের উপর যথেষ্ট পীড়া পীড়ি করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই আইন পরিত্যাগ করা হইবে।"

এই প্রকারে ১৮৭৮ সালের ৩০এ জামুয়ারিতে কুচবিহারবিবাহের গুজব রাষ্ট্র হইতেছিল। তথন শিবনাথ হেয়ার স্কলে
কান্ধ করেন, এবং প্রতিনিধি-সভা স্থাপনের চেষ্টায় রত ছিলেন।
এমন সময় হঠাৎ এই বিবাহের সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন।
পর দিনই আবার ডায়েরিতে লিখিতেছেন:—

৩১ জামুয়ারি, ১৮৭৮; ১৯এ মাঘ, ১২৮৪—বৃহষ্ণতিবার।

"ক্রমেই শুনিতেছি কেশব বাব নাকি স্তাই রাজার স্থিত তাঁর কলার বিবাহ শীঘ্র দিতেছেন। তাঁহার কলার বয়:ক্রম আজিও চতুদ্দশ পূর্ণ হয় নাই, বাজারও বয়:ক্রম সপ্তদশের অধিক হয় নাই। এরপ স্থলে বিবাহ হওয়া আমার মতে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ আইনটী পরিত্যাগ করা কেশব বাবুর পক্ষে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য বোধ হয় না। তাহলে আর কাহাকেও সে পথে প্রেরণ করা ত্রন্ধর হইবে। কেশব বাব যে কেন এরপ অবিবেচনার কার্য্য করিতেছেন, দেখিয়া আশ্চার্য্যাম্বিত হইতেছি। তাঁহাকে Principled man বলিয়া বড় শ্রন্ধা ছিল, সে শ্রন্ধাও আর থাকে না। তাঁহার একপ কার্য্যে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। অতএব ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করা আবশুক, কারণ তাহা হইলে সমাজের মুখ রক্ষা হইবে। কিন্তু প্রতিবাদ পত্রটী জীতার হত্তে অর্পণ করিবার পূর্বে একবার বন্ধু ভাবে তাঁহার निक्र शिया मितिया मश्याम नाउमा कर्खना । ये विषय यमि क्रि সাহায্য না করেন, তথাপি এ আন্দোলন করিতে হইবে। অভাব পক্ষে আমার একাকী যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিব।"

২রা কেব্রুয়ারি। ২১ মাখ শনিবার।
"পরে লোকনাথ বাবু আসিলেন, স্থানিলাম কেশ্ববাবু আসামী

মার্চমাদে কন্তার বিবাহ দিতে রাজি আছেন, তবে কতকগুলি condition দিয়াছেন। এ condition-শুলি জানিবার উপার নাই। সন্ধ্যার সময় বাবু ছারকানাথ গাঙ্গুলি, বাবু কালীনাথ দন্ত, এবং আমি কেশববাবুর নিকট গেলাম। তাঁহার বাহিরে আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। তিনি প্রায় ৯টার পর বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন এখন condition লইয়া কথাবার্তা চলিতেছে, কিছু স্তির হয় নাই। আমি কেশব বাবুকে সকল সমাজ হইতে সেরুপ প্রার্থনা জানাইবার কথা মনে করিয়াছি, ছর্গামোহনবাবু তাহাতে সম্মত নন। তিনি বলেন বিবাহ হইয়া গেলে কেশব বাবুকে অধিনায়কের পদ হইতে চ্যুত করা কর্ত্ব্য। কিন্তু আমার বোধ হয় তৎপূর্ব্বে আমাদের অভিপ্রোয় বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে একবার জানান, কর্ত্ব্য। দ্বারিবাবৃদ্ধ এই মত। আনন্দমোহন বাবুর সহিত পরামর্শ আবশ্রক।"

কি আশ্চর্য্য কুচৰিহার-বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবার জন্য শিবনাথের হৃদয়ে ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল! কি কি কার্য্য করিবেন তাহার আভাষ হৃদয়ে লাভ করিতেছিলেন।

৪টা ফেব্রয়ারি ১৮৭৮ লিখিতেছেন—

"নিক্রাভঙ্গে প্রার্থনান্তে ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও সে সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য কি, এই চিন্তা গুরুতর রূপে হ্রদয়কে আক্রমণ করিল। Students fortnightly meeting, বঙ্গমহিলা বিস্থালয়ের বালিকাদের ধর্মশিক্ষা এবং প্রতিনিধি সভা এই তিন কার্য্যের ভার বিধিপূর্বক আরম্ভ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ হইতে বাগিল।" ৫ই ফেব্রয়ারি ২৩এ মাম্ব মঙ্গলবার—

"অন্ত প্রত্যুবে উঠিয়া আনন্দমোহন বাবুর নিকট গমন করিলাম, তাঁহার সঙ্গে তিন বিষযেব কথা হইল, প্রথম Students fortnightly service, দ্বিতীয় বঙ্গমহিলা বিস্তালয়ের ছাত্রীদিগের ধর্মশিক্ষার ভার, তৃতীয় প্রতিনিধি সভা। তিনি Students service-এর সঙ্গে অত্যস্ত সহামুভূতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে দ্বিব হইল যে আগ'মা এপ্রেলের প্রথমাবধি আমার কম্ম পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ। কারণ এ সকল কর্ম্ম অনন্তকর্ম্মা হইয়া না লাগিলে চালান ত্রন্ধর হইবে।

\* \* \*

স্থূলেব পর বাসায় গিয়া জমা গেল। ক্রমে মহলানবিশ, রাধাকান্ত বাবু, যত বাবু, ভারিকা বাবু, তুর্গামোহন বাবু, আনন্দমোহন বাবু স্থমিলেন। এখান হইতেই কেশব বাবুর স্থাচবণের প্রতিবাদ করা অবশু কর্ত্তির বোধ হইল। পরদিন সন্ধ্যাব সময় আবার meeting কবা প্রির করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। আমার উপর চিঠিগুলি ছাপিতে দিবার ভার রহিল।"

৬ই ফেব্রয়ারি। বুধবার ২৪এ মাঘ-

"পরে কেশব বার্ব নিকট যে protest পাঠাইতে হইবে তাহা লিখিতে বসিলাম। সেটা লেখা হইলে নগেন্দ্র বার্কে দেখাইবার জন্ম তাঁর বাসাতে গেলাম। \* \* \*\* '-

"অন্ত . আমার জীবনের এক বিশেষ দিন। ভাবিয়া দেখিলাম বে, যেরূপ কার্য্যের ভিড় উপস্থিত হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে অন্যুকর্মা হইয়া না লাগিলে, কার্য্যপ্ত হইবে না, অথচ ক্ষ্লের কার্য্যের পর ভাহা করিতে গেলে শরীরে সহিবে না। অনেক চিস্তার পর আর এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত বোধ হইল না অন্ত কর্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। \* \* \* স্থূলের পর ঘরে আসিয়া বিশ্রামান্তে একে একে সকলে জুটিতে लोशित्वन,-- शिवहन्त प्रव, जानम्हाराहन वस, इशीरगोहन দাস, ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতুনাথ চক্রবর্তী, কালীনাথ দত্ত, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুচরণ মহলানবিশ, হবকুমার চৌধুবী, কামাক্ষ্যাচরণ ঘোষ এবং আমি এই কয়জনে উপস্থিত ছিলাম। প্রথমে protest এবং মফস্বলের পত্রথানি সংশোধিত হইল। তৎপরে পরে কি কর্ত্তব্য তাহা লইয়া বাগ-বিত্তা উপস্থিত হইল। তার্গামোহন বাবু ও দ্বাবি বাবু বলেন, অবশেষে কেশব বাবুকে বেদী হইতে তাডাইতে না হয় মন্দিব পবিত্যাগ পর্যান্ত করিতে ঘাঁহারা প্রস্তুত নন, তাঁহাদিগের সহিত স্বাক্তর করিব না। এমতে আমরা রাজি रहेना**म** ना । পরে স্থির হইল তাঁহাদিগের হুই জনকে বাদ দিয়া ধাক্ষর করান হইবে। পরে এই সকল মীমংসা হইতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল।"

ইহার তিনদিন পরে ১ই ফেব্রয়ারি Indian Mirror-এ কুচবিহার বিবাহ স্থির এ সংবাদ প্রকাশিত হইল। সেই দিনই গুকচরণ মহলানবিশ, দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কালীনাথ দত্ত, তিনজনে গিয়া প্রতিবাদ পত্রথানি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তে দিয়া আসিলেন। পরিশিষ্টে এই পত্রথানি সন্নিবিষ্ট হইল। যে তেইশজন ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শিবনাথপ্ত একজন। কিন্তু এই protest-থানি শিবনাথই যে লিথিয়াছিলেন তার প্রমাণ ডায়েরিতেই দেখিতেছি। পরে সকলে মিলিয়া কিছু

কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই প্রতিবাদ পত্রথানির কোন উত্তর প্রদত্ত হয় নাই।

এক সপ্তাহের মধ্যে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ পত্র আসিতে **লাগিল। কুমারী** কলেটের দারা প্রকাশিত ১৮৭৮ সালের Brahmo Year Book-এ দেখিতেছি যে, শিবচক্র দেব-প্রায়খ সাতাইশ জন ব্রাহ্মের সাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র ব্যতীত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সীতানাথ দত্ত, দয়ালচল ঘোষ, প্রভৃতি ছাত্রবুদের সাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্র, কুডিজন ব্রাক্ষিকার প্রতিবাদ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, রামপ্রসাদ সেন, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঢাকা হইতে প্রতিবাদ করেন. এবং বিক্রমপুরের ত্রান্মিকাগণও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আনন্দমোহন বস্তু ও হরগোপাল সরকার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ পত্র আসিতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের আয়োজনও চলিতে লাগিল। এদিকে শিবনাথ হেয়ার ফুলের কর্ম ছাডিবার জন্য বাস্ত হইয়া উঠিলেন। মার্চের শেষ পর্যান্ত অপেকা করিলে পাইতেন, এবং বলিতে গোলে দে সময় তাঁরও অর্থের বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু তিনি আর ছুইটা মাসও অপেকা করিতে পারিলেন না। তুইমান অপেকা করা তাঁর নিকট এক যুগ ৰলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এমনি তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা! ১৮৭৮ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে বিষয় কর্মা পরিত্যাগ করিয়া মহা কর্মের আবর্ত্তে পড়িলেন। তদবধি কি করিয়া নিজের পরিবার পালন, এবং ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা করিয়া আসিয়াছেন সে বড বিশ্বয়কর ব্যাপার।

এই সময় সমদর্শী কাগজ ছিল না। ১৮৭৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে কুচবিহার-বিবাহের সমালোচনার জন্য মুখ্যভাবে "সমালোচক" বলিয়া এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হার। শিবনাথ ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন , পরে দ্বারকানাথ গান্তলা ইহার সম্পাদক হন। মার্চ্চ মাস হইতে Brahmo Public Opinion প্রচারিত হয়, তুর্গামোহন দাস মহাশ্যের ভ্রাতা ভ্রনমোহন দাস মহাশ্য তার সম্পাদক ছিলেন। কুচবিহার বিবাহেব কথা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে তুমুল ঝড আরম্ভ হইল। সমুদয় ব্রাহ্মসমাজ তোল-পাড় হইয়া হুই ভাগ হইয়া গেল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের কথা বলিবার পূর্বে, তার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া-ছিল, সে বিষয় কিছু কিছু বলিতেছি। যথন চারিদিকেই কলরব প্রতিবাদ, উত্তেজনা, সমালোচনা চলিতেছে: কে কি করে, কে কি বলে কিছুই ঠিক নাই, তথন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ধীর স্থির ভাবে কার্য্য করিবার জন্ম ভার দেওয়া স্থির হইল। সেইজন্য ব্ৰাহ্মসমাজ কমিটি নামে এক সভা হইল। এই সভা করিবাব জন্য প্রতিবাদকারীগণ কেশববাবুর নিকট হইতে মালবার্ট হল চাহিয়া লইলেন। কেশববাবু তার সম্পাদক ছিলেন, এই সম্বন্ধে শিবনাথের ভায়েরি হইতে উদ্ধত করি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি। শনিবার—

"অগু প্রাতে উঠিয়া অপরাপর কার্য্যের পর আলবাট হলে গেলাম। সেখানে বাবু রামচক্র সিংহকে কেশববাবুর অনুমতি পত্র দেখাইলাম। কেশববাবু ১৫ই তারিথে উক্ত গত্রে আমাদিগকে সভা করিবার জন্ম অনুমতি দেন। \* \* \* \* পরে বাসায় আসিয়া আহারাদির পর আলবার্ট হলে চেয়ার

ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করিবার জন্ম গেলাম। সেথানে চেয়ার ইতাদি সাজাইতে ক্রমে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। তুর্গামোহন বাবু ও আমি সমুদায় লোকদিগের নাম লিথাইয়া ছাড়িতে লাগিলাম। বেলা অমুমান ৪॥ । টার সময় বাবু রামচল সিংহ গ্যাস জালাইবার আয়োজন করিয়া রাথিবার জ্ঞতা আমারই সমকে হলের চাকরকে আদেশ করিলেন এবং আমার নিকট হইতে ছইটা পয়সা চাহিয়া তাহাকে দিলেন। ক্রমে বেলা প্রায় ।।।• টা বাজিয়া গেল—তথন শুনিলাম শে কেশব বাবু গ্যাস জালাইতে বারণ করিয়াছেন। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাড়াতাড়ি কিছু বাতি আনা হইল, কিছু বাতি দিবার স্থান ছিল না। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাব কালীনাথ দত্ত তাড়াতাড়ি কেশব বাবুর বাড়ী গোলেন। এদিকে রাত্রি উপস্থিত। সময় সতীত হইল, লোকগুলি অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অবশেষে সেদিন সভা বন্ধ করাই श्वित हरेन। ज्याननरमारन वांत्र मंडा वन्न कतिवांत्र প্রস্তাব করিতে উঠিবার সময় দেখা গেল যে কেশব বাবুর প্রাতৃস্পুত্র প্রভৃতি কতকগুলো ছেলে গোল করিবার জন্ম আসিয়াছে। তারা অত্যন্ত কোলাহল আরম্ভ করিল। চেয়ার ভাঙ্গিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল। রাত্রে বাসাতে আসিয়া ছাত্রেরা অনেকে জুটিল, সকলকে লইয়া উপাসনা করা গেল। রাত্রে কালীনাথবাব আসিলেন, তাঁর কাছে গুনিলাম যে তিনি যথন কেশব বাবুর নিকট আলোর অমুমতি আনিতে গিয়াছিলেন তথন কান্তিবাবু তাকে "তোর বাবার মিটিং, ৰাও চ'লা যাও" বলিয়া তাডাইয়া দেন।

কেশব বাব্ও অনেক বিশম্ব করিয়া অবশেষে অমুমতি প্রদান করেন। যাহোক সেদিন (২৩এ ফেব্রুয়ারি) মিটিং হইল না, পরে ২৮এ ফেব্রুয়ারি টাউনহলে সভা করিয়া "ব্রাহ্মসমাজ কমিটি" প্রতিষ্ঠিত হইল। ১লা মার্চ্চ সেই কমিটির প্রথম মিটিং হয়।"

এই সময় শিবনাথের পরিবার পরিজন সকলে মুঙ্গেরে, তিনি ৯৩ নং কলেজ দ্বীটের বাসায় থাকিতেন। দেবীপ্রসর রায় চৌধুরী প্রভৃতি তথন এই বাসায় থাকিতেন।

২৩ তারিথে আলবার্ট হলে প্রতিবাদকারীদিগের সভা হইতে পারিল না কিন্তু ২৪ এ তারিথে বিবাহের সমর্থনকারীগণ আলবার্ট হলে এক সভা করিলেন। হরিশ্চক্র শর্মা এই সভার সভাপতির কান্য করেন। সমর্থনকারীদিগের ভিতর নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিশ্চক্র শর্মা
নবগোপাল মিত্র
যোগেক্রনাথ বিদ্যাভূষণ
রাজক্ষ্ণ মিত্র
রাজমোহন বন্দোপাধ্যায়
কানাইলাল পাইন প্রভৃতি

২৮এ ফেব্রুয়ারি টাউনহলে ব্রাক্ষসমাজ কমিটির যে বিরাট অধিবেশন হয় তার বিবরণ কুমারী কলেটের Brahmo year Book হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি ২রা মার্চ্চের Indian Mirror ও >লা মার্চের Indian Daily News হইতে এই বিবরণটী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যথা—

रमि ७००० मन्दि शूर्ग रहेग। अकी मन्नीक रहेना

নভার কাজ আরম্ভ হয়। পরে শিবচক্স দেব মহাশায় কার্য্য বিবরণী পাঠ করিলেন। আনন্দমোহন বস্থ মহাশায় এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি অতি স্থলনিত ভাষায় একটা বক্তৃতা করিলেন, তৎপরে ছুইটা resolution হয়—প্রথমটা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্থাপন করেন এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ তাহা সমর্থন করেন। বিতীয় প্রস্তাবটা শিবনাথ উত্থাপন করেন এবং যত্নাথ চক্রবর্ত্তী সমর্থন করেন। এই প্রস্তাব অন্থাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ কমিটি গঠিত হয়।

রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যার
শশিকা
রামকুমার ভট্টাচার্য্য
শিবনাথ
আনলমোহন বহু
ভগবানচন্দ্র
শগেক্রনাথ চট্টোপাধ্যার
হরকুমার রার চৌধুরী
বহুনাথ চক্রবন্তী
প্রাপ্রক্রমার রার

ত্নিমোহন দাস
সক্ষানন্দ "
কালীনাথ দত্ত
উমেশচক্র "
ভারকানাথ গাস্থাী
বিজয়ক্ষ গোশ্বামী
শুক্রচরণ মহলানবিশ
জগনাথ বায়
নবীনচল্ল "

এই ঘটনার ৬ দিন পরে ৬ই মার্চ কুচবিহারের তরুণ মহারাজের সহিত কেশবচন্দ্রের কতা স্থনীতি দেবীর বিবাহ হইয়া পেল। বিবাহের বিভৃত বিবরণ এই স্থানে দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহা সর্বজনবিদিত ঘটনা। এই বিবাহের কলস্বরূপ যে দিরাট ব্যাপারের স্ত্রপাত হইল এবং ধার সহিত শিবনাথের জীবন গ্রথিত এবং যাহা শিবনাথকে পাইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং যে কার্য্যের ভিতর দিয়া শিবনাথের অপূর্ব কর্ম শক্তি সার্থকতা লাভ করিল তারট বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

# ত্রয়োদশ অধ্যায়।

## সাধারণ ত্রাহ্মসমাজ।

কুচবিহার-বিবাহের পরেই শিবনাথের জীবনের এক নৃতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। এই প্রবল কর্মময় গুগের ইতিহাস দেথি। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহের পরেই তার আ্রা ধর্মচেতনায় উদ্ব হইয়া উঠে, এই উদ্বোধনের ভিতর কেশব-চক্রের কোনো হাত ছিল না। প্রাণের বাাকুলতায় তিনি কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও বক্ততা গুনিতে যাইতেন,—ক্রমে কেশব-চন্দ্রের প্রভাব তাঁর হাদয়ে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৮৬১ সালে আরও বিশ জন য্বাপুরুষের সহিত তিনি কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হন-তথন হইতে প্রকৃত পক্ষে তিনি ব্রাক্ষ-সমাজে প্রবেশ করেন। তার পর ১৮৭১ সালে বথন কেশবচন্দ্র সেন মহাশর ইংলও হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে বিবিধ শাধুকার্য্যের স্থচনা করিলেন তথন শিবনাথ সমগ্র মন প্রাণ मिया क्लावहत्त्वत्र मकल अञ्चेहात्म क्षमय हालिया मिर्टना কেশবচন্দ্রের সকল প্রকার সাধু অমুষ্ঠানের সহিত শিবনাথের প্রাণের যোগ থাকিলেও তিনি সেই ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই কেশবচন্দ্রের সহিত সকল বিষয় একমত হইতে পারিতেন না,--দুষ্টাস্থস্থরূপ যথন কেশবচন্দ্র বলিলেন, "আশ্রম স্থাপন করা ভগবানের আদেশ বলিয়া মনে করি"—তথন শিবনাথ বলিলেন, "আপনার পক্ষে আদেশ হইতে পারে, কিন্তু অপরে যদি আদেশ মনে না করে, আপনি জার করিতে পারেন না।" ক্রমে নানা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সহিত মতের অমিল হইতে লাগিল। কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাক্ষসমাজে নানাবিধ ভাব ও মতামতের ঘাত প্রতিঘাত চলিতে ছিল; এধং কলিকাতার ব্রাক্ষসমাজ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িযাছিল। যথা—শ্রীস্বাধীনতার দল, সমদশার দল, নিয়মতন্ত্রের দল। দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হুগামোহন দাস ব্রাস্থাধানতার দলের অগ্রণা হইলেন। শিবনাথের এ দলের সহিত কোন বিরোধ ছিল না, বরং ইহাদের মতের সমর্থন করিতেন, তবে নিজে তথন স্ত্রীস্বাধীনতার পাণ্ডা ছিলেন না। পূর্ববঙ্গের ব্রাক্ষগণ অধিকাংশই এই স্ত্রীস্বাধীনতার দলে ছিলেন।

হিতীয়ত:—"সমদশীর" দল—শিবনাথ এই দলের পাণ্ডা ছিলেন। তিনি সমদশীর সম্পাদকতা করিতেন। এতদিন পরেও "সমদশী" পড়িতে আমাদের কি কৌতৃহল বোধ হয়, দেখিতে পাই শিবনাথ ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধ নিজেই লিখিতেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলি কি স্থালিখিত! যেমন চিস্তা! তেমনি ভাষা। যথার্থই "সমদশী" অতি উৎকৃষ্ট কাগজ ছিল। সমদশী কয়েক বংসর চলিয়া কুচবিহার-বিবাহের পূর্বেই উঠিয়া যায়। তৃতীয়ত:—নিয়মতম্বের দল—এই দলটীতে পূর্ব পশ্চিম বন্ধ একত্র মিলিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ই এই নিয়মত্বের কথা তুলিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছির হইয়াছিলেন। কিন্তু এই পুরাতন কথা লইয়া কুচবিহার-বিবাহের পূর্বেই

बाक्षमभाष्क विस्था बाल्लामन উঠে এবং नाना श्रकाद बाक्ष-সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্তনের জন্য উত্যোগ চলিতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই তাহা কায্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। কেশবচন্দ্রে নিকট এ চেপ্লা একেবারেই আছত হয় নাই। অনেক চেষ্টার পর ১৮৭৭ সালের বার্ষিক সভায় প্রতিনিধি সভা স্থাপনের চেষ্টা আংশিকভাবে সফল হইল। কেশবচন্দ্র সভাপতি মনোনীত হইলেন—আনন্দমোহন वञ्च मुल्लामक ध्वर भिवनाथ महकाती मुल्लामक इटेलान। किन्न कार्या किन्न्हें পরিণত हम नाहे। वाक्रममास मस्म ठांतिमिक्हें অসম্ভোষের অগ্নি প্রধুমিত হইতেছিল, সহসা কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলনে তাহা প্রবল দাবানলের আকার ধারণ করিয়া চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৮৭৮ দালের জাত্বয়ারি মাদে ক্রচবিহার বিবাহের গুজাব শহরে রাষ্ট্র হইয়া পডে। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদীগণ আলবাট হলে সভা করিতে গিয়া বিফলমনোরথ ছটবা ফিরিয়া আসেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে বিরাট সভা ছইয়া "ব্ৰাহ্মসমাজ কমিটী" স্থাপিত হয়, ৬ই মাৰ্চ্চ কুচবিহার-বিবাহ হট্যা যায়। এই বিবাহের পরে বিরোধীগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাশ-সমাজের কার্যো নিজেদের প্রভাব বিস্থার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁৰা ক্ৰমাণ্ণত উপাসক সভাৰ সম্পাদক এবং সহকারী. সম্পাদককে একটা সভা ভাকিবার জন্ম অফরোধ করেন। जान करन २>-এ मार्फ এकीं मछ। चाहूछ इहेन बरहे, कि **जाद का**र्य। स्टाक्काल मगांधा हहेर्ए शादिन ना। क्षथरमहे কে কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সেই কথা লইরাট আছা বাগৰিতভা আরম্ভ হয়; তার পর কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে

আচার্য্যের কার্য্য হইতে অপস্থত করিবার প্রস্তাব লইয়া মহা তর্ক উপস্থিত হয়। তার পর কে সভাপতি হইবেন সেই প্রশ্ন লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিবাদ হয়। প্রতিবাদীগণ ছগামোহন দাস মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ করেন, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাতেও সমত হইলেন। ছুর্গামোহন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্রতিবাদী দলের মুখপাত্র হইয়া শিবনাথ যেই প্রথম প্রস্থাব উত্থাপন করিবেন, অমনি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সদলে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে প্রতিবাদীগণ রামকুমার বিদ্যারত্ব প্রভৃতিকে আচার্য্য মনোনীত ইত্যাদি কার্য্য করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। ইহার পরের ববিবার ভারতব্যীয় ব্রহ্মানির লইয়া ভূমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। ব্রহ্মানির লইয়া ব্রাহ্মদিগের এই ভূমুল সংগ্রাম দেখিবার জন্ম শহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রতিবাদীগণ বেদী অধিকার করিতে পারিলেন না। মন্দির হইতে পুলিশের ছারা তাড়িত হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁরা ভারতবর্ষীয় ব্রশ্নমন্দির হইতে তাড়িত হইয়া অক্তব্য উপাসনার জন্স সমবেত হইতে লাগিলেন। ব্ৰাহ্মদমাজ পূৰ্ব্বেই দিধা হইয়াছিল আৰার ত্রিধা হইয়া গেল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, শিবনাথ দারকানাথ গলোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মশিদরে অধিকার স্থাপন করিতে যান নাই। সেই দিনকার মারা**মারি সং**গ্রামের ভিতর তিনি ছিলেন না, মন্দিরের পার্মে উপেজনাথ বস্তু মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। মন্দির হইতে তাড়িত হট্যা সকলে যথন উপস্থিত হটলেন তথন সকলকে শইয়া তিনি উপেন্সনাথ বস্তু মহাশয়ের বাড়ীতে উপাদনা করিলেন।

তার পর প্রতি রবিবার সেই গৃহেই তারা উপাসনার জন্ত সমবেত হইতেন। প্রতিবাদীগণ মফ:ম্বলের ব্রাহ্ম-সমাজসমূহে পত্র লিখিয়া তাদের মতামত সংগ্রহ করিতে থাকেন। শিবনাথ এই সকল পত্র লিখিতেন—এই সময় তাঁকে ত্রস্ত শ্রম করিতে হইত। ১৮৭৮ সালের Brahmo year Book-এ কুমারী কলেট মফ:ম্বলের সমাজসমূহের মতামত নিবদ্ধ কবিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, আশিটী মফ:ম্বলের সমাজে পত্র লেখা হইয়াছিল। সাতারটী সমাজ হইতে উত্তর পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তিনটী সমাজ (নাঁচি গয়া, চুঁচ্ড়া) কুচবিহার-বিবাহে আপত্তি নাই বরং সহামুভূতি আছে বলিয়াছিলেন।

পরে ১৫ই মে টাউন হলে বিরাট সভা আছুত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। এইস্থানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের দৃশুটা বর্ণনা করি:—

বৃধবারে ১৫ই মে ৫॥•টার সময় প্রাকশ্য সভা আহত হইয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" প্রতিষ্ঠা হইল। সভায় চাবি শতেব অধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে রাজনারায়ণ বস্থ, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ইহা ভিন্ন Mr. Macdonald, Rev. Mr. Hectar সাহেব ও শ্রীসুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমপ্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে নৃতন রচিত একটা সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। বিজ্যক্ষণ গোস্বামী মহাশয় ভগবানের বিশেষ আনিক্ষাল ভিক্ষা করিয়া সভার স্থচনা করিলেন। সভাপতি

মহাশরের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় বলিলেন অন্ত যে প্রকাশ্ত সভা আহ্বান করিয়া আমাদিগকে নৃতন সমাজপ্রতিষ্ঠা করিতে হইল-তাহা বাধ্য হইয়াই কৰিতে হইতেছে। যাতে এরপ বিচ্ছেদ না হয় তার জন্য বিধিমতে চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কোন চেপ্তीर मफन रम नारे। यकःयन रहेराज्य छाविनाती मसास्क्रत भव পাওয়া গিয়াছে—তন্মধাে তেইশটী সমাজই নৃতন সমাজ স্থাপনের পক্ষে, কেবল, মুঙ্গের, ভাগলপুর আর গয়া সমাজের ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ৪২৫ জন ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা নিয়মতন্ত্র-প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবার জন্ম নৃতন স্মাজস্থাপনের পক্ষপাতী। ব্রাক্ষ্যাঞ্জে প্রায় ২৫০টা আমুখানিক ব্রাহ্ম পরিবার আছেন; তন্মধ্যে ১৭০টা পরিবার নতন সমাজপ্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়াছেন। অতএব ব্রাক্ষ-সাধারণের সম্মতিক্রমে আমরা নৃতন সমাজপ্রতিষ্ঠা করিতেচি।" তৎপরে সভাপতি মহাশয় মহরি দেবেলনাথ হাদয়ের গুভ ইচ্চা জ্ঞাপন করিয়া এই প্রতিগানকে স্বাণীর্কাদ করিয়া যে পত্র লিথিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। সেই প্রাতে ভারতবর্ষীর ব্রাক্ষসমাজের সম্পাদকরপে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে পত্র লিখিয়া-ছিলেন তারও উল্লেখ করিলেন। তাতে প্রতাপ বাবু বলিয়াছিলেন মে, ভিন্ন সমাজ স্থাপনের কোন আবগুকতা নাই।

প্রথমে বিজয়ক্ষ গোস্থামী প্রস্তাব করিলেন যে, "ভারতবর্ষীয়া 
রাক্ষসমাজে নিয়মতন্ত্র-প্রণালী মতে কার্য্য নির্বাহ হইত না,
সেথানে এক নায়কত্বের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্মসাধারণের জন্য এই "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" হাপিত হইল।

এথানে প্রত্যেক ব্রাক্ষই ব্রাক্ষসমাজের কার্য্যে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন, ব্রাক্ষসমাজের কল্যাণের জন্য এ সমাজের প্রত্যেক সভ্যা দায়ী থাকিবেন।" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন কবেন। শিবনাথ দিতীয় প্রস্তাব উথাপন করেন, তাহা এই—"ব্রাক্ষধন্মের মূল সত্যে বিশ্বাস আছে—এমন কোন ব্যক্তি আচার বৎসর পূর্ণ হইলে, নূন কল্পে বৎসরে আট জানা চাদা দিলে এই সমাজেব সভা হইতে পারিবেন। মকঃসলেব সমাজ সকল নির্দ্দিষ্ট চাদা দিলেই সধাবণ ব্রাক্ষসমাজের অন্তর্ভূত বলিফা বিবেচিক হইবেন, এবং সাধাবণ ব্রাক্ষসমাজে প্রতিনিধি প্রেরণ কবিতে পার্ণবেন।"

চাকার বজনীকান্ত বোষ বি, এ এই প্রস্তাব সমর্থন কবেন।
ভূতীয় প্রস্তাব মালিত্যকুমাব চট্টোপাধ্যায় মহাশ্য উপাপন কবেন।
বঞ্গ :—

শ্রীনক্ত বাব শিবচন্দ্র দেব—এই সমাজেব সম্পাদক এবং বাবু উমেশ্চন্দ্র দত্ত ইহার সহঃ সম্পাদক নিশক্ত হউন। এবং নিম্ন-লিখিও বাজিবর্গ সাধাবণ সভাব সভা নির্বাচিত হউন। তাঁবা ইচ্ছা করিলে সভা সংখ্যা রদ্ধি কবিতে পাবিবেন।

সভাগণেব নাম:--

রাধাকান্ত বন্দোপাধ্যায় শিবচক্র দেব
শশীপদ শ কালীনাথ দ্ব
নামকুমার ভট্টাচার্য্য উমেশচক্র শ
শিবনাথ শ শাস্ত্রী) হকডি ঘোষ
আনন্দমোহন বস্ত্র গনেশচক্র শ
ভব্বানচন্দ্র বস্ত্র বিজয়ক্ক গোস্বামী

শ্ৰীনাথ চন্দ পদ্মহাস গোস্বামী (গোহাটী) আদিতাকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্বদাকান্ত হালদার নুপেশ্ৰনাথ গুরুচরণ মহলানবিশ হবকুমার বায় চৌধুবী আনন্দচন্দ্র মিত্র যত্ৰ-1থ চক্ৰবৰ্ত্তী বামত্র ভ মজুমদার নবকুমাব " বন্ধনীকান্ত নিযোগী গ্ৰনমোহন দাস মধুসদন বাও (কটক) গুণামোহন " কালীনাবায়ণ বায় পাৰ্ব্ব গী ১বণ " (পুর্ণিয়া) ভাকাৰ প্ৰসন্নকুমাৰ বায় স্কানন " (ববিশাল) বজনীনাথ ভবনমোহন সেন চণ্ডী১বণ সেন কাণীশঙ্কব প্রকুল

वक्रमोक स्ट मिर्याणा এटे अलारवव ममर्थन करवन।

চতুর্থ প্রস্তাবটী জগামোহন বাবু উত্থাপন করেন এবং 
লাথুটিয়ার জমিদার বাথাল চন্দ বায় মহাশয় সম্থন কবেন। তাহা
এই—

"হুই মাসের মধ্যে স্থাবন ব্রাহ্মসম্ম ছেব পরিচালনের জন্ত নুতন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হুইয়া স্ভাসাধারণেব বিচাবের জন্ত উপস্থিত কবা চাই।"

এই সমুদায় প্রস্থাব স্কাসম্মতিক্রেমে গৃহীত হইলে রাত্রি ৮॥ টার সময় সভা ভক্ত হইল।

মাজ দেখিতেছি বাবা সাধাবণ এক্সিস্মাজের প্রথম সজ্য মনোনীত হইয়াছিলেন তাঁলের মধ্যে কেবল ভক্তিভাজন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ চন্দ, ভূবনমোহন সেন, রম্বনীকাস্ত নিয়োগী ও ডাক্তার প্রসরকুমার রায় জীবিত আছেন।

যাবা এ পৃথিবীতে ধর্মের জন্ম এত সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁরা আজ সকলে প্রপারে মহামিলনের বাজো গিয়াচেন। আজ দেখানে ব্রহ্মানন কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্রভৃতি এবং আজ দেখানে সাধাবণ ব্রাক্ষসমাজেব প্রতিষ্ঠাতাগণও। আজও কি সে রাজ্যে কোন বিবোধ আছে । তাদের এই মহামিলন দেখে সাধা কাব। আজ এই মহা বিবোধেব কথা निश्विक कविट कविट चवन इडेन,—गामिव विद्योध वर्गना কবিতেছি—তাঁদেব মহামিলনেব কথা প্রাণে জাগিতেছে কেন ? সে রাজ্যেও কি এ সকল বিবোধ মানুষ বহন করিয়া লইয়া যায় ? কে এ প্রান্তর উত্তব দিবে ? সাধাবণ ব্রাহ্মসমাত্র স্থাপিত হইল। ভালই হইল। প্রতিবাদ কি মৃত্যুর চিহ্ন ? কথনই নয়। ব্রাহ্মসম'জের প্রাণশক্তি ছিল তাই এই প্রকাশ। नमी खाउमुर्थ रामन मव जामाहेग्रा नहेग्रा यात्र, रामन এई উন্নতির শ্রোতমুথে কোন বাধা স্থান পাইল না। আব গাহা হউক সাধারণ ব্রাপ্সমাজে যে প্রাণেন প্রিচয় জীবস্তভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেহ অন্বীকার কবিত্ত পাবে না। ইহা একটা সভাব সমাজ। ইহার সাধাবণ বাদ্ধসমাজ नायकद्रण मार्थक इटेग्राष्ट्र। टेटा जाजमाधावरणप्र। टेटा मकरणद्र! সকলের আপনার! সাধাবণ ব্রাহ্মসমান্তেব সভাগণের মধ্যে বিস্তব মতভেদ, বিস্তর ব্যক্তিগত কলহ আছে, তবুত ইহা ভाक्तिया यात्र नाहे-गैहार भट मिनिट्ट ना, मन श्रीट्टि না, তিনি সরিয়া পড়িতেছেন, কিছু ভাঙ্গিতে কেছ পারেন নাই। বিনি একদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রচণ্ড শক্তি ছিলেন, সেই বিজয়ক্কঞ গোস্বামী—স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত সেই তেজসী বিজয়ক্ষঃ. প্রেমিক ভক্ত সেই বিজয়ক্ষণ্ড সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ ত্যাগ করিয়া গেলেন; তথন নৃতন সমাজের শৈশব, এ ঘোর বিপদ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সহু করিয়া তিষ্ঠিয়া রইল। রামকুমাব ভট্টাচার্য্য "উদাসীন সভাশ্রবা", বিনি সন্ন্যাসীর মত আসামের বনে জঙ্গলে ঘ্রিয়া প্রাণপাত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া ছিলেন, তিনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া গেলেন। মৃত্য অনেককে হরণ করিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণশক্তি কেহ হরণ কবিতে পারে নাই। এত আঘাত সহু করিয়া, মাজও দণ্ডায়মান মাছে। সেই ব্রাহ্মসমাজকে বিধাতার বিধান বলিয়া মনে করি। রক্তক্ষরণ না করিলে ধর্মবীজ উপ্ত হয় না। ভক্তের রক্ত চাই। রামমোহনের হাদ্য শোণিত ক্ষরিত इटेग्रा यात्र भूतन तममक्षात कतिग्राहिन तम व्यक्तम तीव भांगित তলায় পডিয়া ছিল। কেহ দেখিয়াও দেখে নাই। শুভক্ষৰে मर्शि त्नरवक्तनारथत पृष्टि त्म नित्क बाक्र है टरेन। जिनि बाकीयन সেই অক্ষয় বীজ কত অনুৱাগ বৰ্ষণ করিয়া পুষ্ট করিয়াছেন। কোথায় ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র! সেই বীঞ্চী বক্ষে ধারণ করিয়া, ফুর্জন্ম শক্তিতে বিশাল ভারতরাজ্ঞা কাঁপাইয়া তুলিলেন। সে বীজ মরিতে আনে নাই। মৃষ্টিমেয় নগণা লোক কেশবচন্দ্রের প্রভাবে স্থায়ে অমিতবলের সঞ্চার অত্তৰ করিয়া স্তা রক্ষার জন্ত পাগল হইয়া উঠিলেন। একি সামাগ্র কথা। আজ আমি বলিব, মুক্তকণ্ঠে বলিব, শিবনাথের হৃদয়ে যে ফুর্জন্ন বল আর वियोगास्थारी कार्य। कत्रिवात कन्न প্রাণে यে अवसा बामना,

সাধুকার্যো যে অবিচলিত নিষ্ঠা; তা তিনি তাঁর বৌবনের बन्नानम (कनवहत्सन्न निक्रे इटेट शाहेग्राहितन। কেশবচন্দ্রের নিকট যাহা যৌবনে শিথিয়াছিলেন, তাই সমুদ্র ৰীবন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। তারপর কেশবচন্দ্র আর ষাত্রাই বলিয়াছেন, তাহা শোনেন নাই। বিধাতার বিধানে "সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ" স্থাপিত হইল। কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলনের সময় ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ হইতে সমালোচক বলিয়া একথানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়—তার ভানে ২৯এ মে হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র-স্বরূপ তর্ব-কৌমুদী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। বামমোহন রায়েব "কৌমুদী" নামে এক কাগল ছিল। আদি প্রাশ্ন-সমাজেব মুখপত্র "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা"—কেশবচন্দ্রের কাগজের লাম "ধর্মতত্র"। শিবনাথ মনে করিলেন তাঁদিগের সমাজ রামযোহন, মচর্ষি দেবেল্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেবশচন্দ্র সকলের উত্তরাধিকারী স্তরাং ঐ "তত্তকামুদী" নাষ্ট্রীর ভিতর রাম্মোহনের "কৌমুদী", ঐ "তদ্ববোনিনী" এবং "ধর্মতেরের" "তদ"টকু প্রচ্ছের রহিল। শিবনাথ যথন নূতন সমাজের কাজ লইয়া মাতিলেন, তার পরিবার পরিজন তথন মুঙ্গেরে। এই সময় বিপুল কর্ম্মের আবর্ত্তে তাঁর দিন রাত্রি কোপা দিয়া যাইত তার ঠিকানা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র তিনি ইহার প্রচারক, কার্য্য निक्षाहक मलाव मला, এवः जइकोम्नीव मणामक इटेलन। जाधात्र वाकाममास প্রতিষ্ঠিত হইবার > । मिलित मधारे প্রচার-যাত্রা করিলেন। ভারেরীতে লিখিতেছেন :---

"The 24th of May 1878, Friday->২ই জৈচ আহারাদির পর আফিনে আসিরা তর-কৌমুদীর জন্ত একটু সংবাদ লিখিতে ও বাত্রার আয়োজন করিতে বেলা গেল। তাড়াভাড়ি ষাত্রা করা গেল। সর্বপ্রেথমে চন্দননগরে নামিয়া দেবেলুলাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা। চন্দননপ্র নামিয়া দেবেক্র বাব্র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দেবেক্র বাবুর সে রাত্রি কিছু অমুথ ছিল, কিন্তু তিনি আমাকে জতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন তাঁর ভাবের উচ্ছাস হইয়া উঠিল। কত কথাই বলিলেন. কত উপমা, কত দুটান্তই দিলেন সমুদায় শ্বরণ বাখাই তৃষ্ণৱ; তবে যথাৰত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। তিনি নানক হুইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "পর্মেশ্বরের নাম যতক্ষণ করি, ত্তক্ষণ জীবিত থাকি, আর যথন তাঁহাকে বিশ্বত হই তথন মৃত্য। সেই সতানামের কথাই শ্রেষ্ঠকথা।" তিনি বলিলেন, "আমার হৃদয় তোমাদের দঙ্গে, যেকপে তোমারা কার্যারম্ভ কবিয়াছ, এবার তোমরা গ্রাহ্মসমাজকে একটা পাকা constitution-এ বন্ধ করিবে। তোমরা যেমন সব কথা লোককে ভাঙ্গিয়া বলিতেছ—আমি যদি সমুদয় ভাঙ্গিয়া বলিতাম তাহা হইলে লোকে প্রকৃত লামবিচাব করিতে পারিত: কিন্ত षायात्र किछू वनिएक देव्हा इत्र नारं, এशनअ वनिवात देव्हा नाहे। ঈশ্বর তোমাদিগকে তুলিয়াছেন, তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা কর। প্রীমরের কার্য্যের সহিত যদি কোন প্রকার স্বার্থচিক্তা বা হরভিসন্ধি প্রবিষ্ট না কর তাহা হইলে তোমরা নিশ্চর জয়যুক্ত " रहेरव।" हेजामि

চন্দনগরে মহর্ষিদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবনাথ প্রচার বাজা করিবেন, এই তাঁর প্রথম প্রচার বাজা। এই সময়কার ভায়রীতে এই প্রচার ্যাত্রার বিবরণ বর্ণিত আছে।
২৩এ মে ১২ই জার্ছ যাত্রা করিয়া রামপ্রহাট, ভাগলপ্র,
জামালপ্র, মৃঙ্গের. মোকমা, মজঃফরপ্র, মতীহারী, সমন্তীপ্র,
বাঁকিপ্র, হমরাও, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন।
এই সময় শিবনাথ যে কি কঠিন পরিশ্রম করিতেন তাহা
ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয়। অধিকাংশ স্থানে তৃতীয় কি
মধ্যম শ্রেণার গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন, পথে আরাম বা বিশাম
কাহাকে বলে জানিতেন না। হুই এক দিনেব জন্ম বেখানে
থাকিতেন অতিশয় পরিশ্রম করিতেন। বিশেষভাবে প্রস্তুত না
হইয়া তিনি কথন বক্তৃতা বা উপদেশ দিতেন না। তার
নোট বইগুলি তার নিদর্শন। এইগুলি পাঠ করিলে বিশেষ
জ্ঞান লাভ করা যায়। এই প্রকারে প্রচার যাত্রা কবিয়াও
তিনি কলিকাতার কর্মক্ষেত্রসম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিতেন
না। এত প্রম ও ব্যস্তুতার মধ্যেও তত্বকৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকার
জন্ম প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসনাজ থেদিন সংস্থাপিত হয়, সেদিনকার প্রস্তাব অনুসারে নৃতন সমাজপরিচালনের জন্ম নৃতন নিয়মাবলী রচনা করিয়া সভাসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার এক প্রস্থাব ছিল। সেই নিয়মাবলী প্রণায়ন করিতে আনন্দমোহন বস্থ ও রোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে বিশেষ পরিপ্রম করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলকেও পরিপ্রম করিতে হইয়াছে। শিবনাথ কাজের ভিড়ে অনুপস্থিত থাকিলেও আনন্দমোহন বস্থ মহাশ্য ওনিতেন না—তাঁকে চিঠির উপর চিঠি দিয়া ডাকিতেন। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ—অর্করাত্রি পর্যান্ত এই নির্মাবলী প্রস্তুত হইত। শিবনাথ আছাচরিতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ক্লান্তিতে তাঁব শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িত, নিদ্রায় চকু
বন্ধ হইয়া যাইত—তবু নিম্নতি নাই। একদিন বভ অবসর
হইয়া টেবিলেব তলায় গিয়া আন্তে আন্তে শুইয়া গুমাইয়া
পড়িলেন। প্রথমে কেহ দেখেন নাই—পরে তাঁর খোঁজ
পড়িলে, তথন সকলে দেখেন তিনি টেবিলের তলায় নিজায়
অচেতন। সকলে তাঁর পা ধরিয়া টানিয়া ব'হির কবিলেন—তথন
স্থার চোখে জল দিয়া নির্মাবনীর প্রশ্নে মাথা ঘ'মাইতে
বসিলেন। বাস্তবিক সাধাবণ এক্সমাজের নির্মাবলী বিশেষভাবে আনক্ষমেহন বস্তু মহাশ্যেব কাঁছি।

মানল্যাহন বস্থ মহাশ্যের স্থার নিকট শুনিয়াছি যে এই নিয়াবলী প্রণয়নবাপোরে তাঁব ও কঠেব একশেষ হইয়াছিল। পামাৰ আহাব নাই, নিজা নাই—তিনি ক্রমাগত স্থামীর জ্বন্ত অপেকা কবিয়া বিস্থা থাকিতেন। বাত্রে স্থামীব শয়নেব অবসর হইও না—তিনি বসিয়া বসিয়া হয়বাণ। তাঁব শয়ন গৃহেব ভিতর শিবনাথ অন্ধবাত্রি পয়ান্ত কাজ কবিতে করিতে এক একদিন আনল্যমাহন বাব্র পাশেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমন কবিয়া কত রাত্রি অনিজ্ঞায় কাটাইয়া নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়া উঠিল। গোবিলচক্র ছোষ মহাশয় নিয়মাবলী প্রণয়নের সময় বিশেষ সাহায়্য করিয়াছিলেন।

সাধারণ প্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবামাত চাবিজনকে প্রচারক
মনোনীত করা হয়, য়থা—বিজয়ক্ষ গোস্বামী, গণেশচক্র খোষ,
রামকুমার বিভারত্ব, এবং শিবনাথ। ইহারা সে সময় যে ভাবে
কার্যা করিয়াছিলেন, ভাহা প্রাক্ষসমাজের ইতিহাসে চিরশ্বরনীয়।

১৮৮৬ সালে বিজয়বাবু সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের সহিত সকল সংশ্রহ ভ্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রামকুমার বিভারত্বও ব্রাক্ষসমাজ হইতে সরিয়া পড়েন। অতি অল্প দিন পরেই গণেশবাবুর মৃত্যু হয়। রহিলেন কেবল শিবনাথ!

সাধারণ: ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থাতে Brahmo Public Opinion-ই তার ইংরাজী কাগজ ছিল। তুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বস্থ মহাশর এই সংবাদ পত্রের সমুদয় ভার বহন করিতেন।

ন্তন সমাজে নৃতন নৃতন কর্মক্ষেত্র খুলিয়া গেল। শিবনাথ তার প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের ভিতর আপনাকে ঢালিয়া দিলেন। শিবনাথের জীবনের কাহিনী অতঃপর সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের গঠনের ইতিহাস। ক্রমে তাহাই বলিতে হইবে।

## ন্ততুর্দেশ তাথ্যায়। ধর্মানীর—কর্মাঞ্চত্তে।

মহা সংগ্রামের ভিতর ১৮৭৮ সাল কাটিয়া গেল। ১৮৭৯ সালের জায়ুয়ারি মাসের মাঘোৎসবের সময় নৃতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ইহার পূর্ব্বেই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রাটের উপর একথণ্ড জমি ক্রেয় করা হইয়াছিল। নৃতন মন্দির নির্মাণের জন্স সকল সভাই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যেরা প্রত্যেকে এক এক মাসের মাহিনা এই মন্দির নির্মাণের জন্ম দিলেন। মহর্ষি দেবেল্দনাথের নিকট হইতে শিবনাথ ৭০০০ টাকা মানিলেন। ইহা ভিন্ন সিদ্ধিয়া, পাঞ্জাবের সদার দয়াল সিংহ প্রভৃতি মৃক্তহন্তে এ মন্দির নির্ম্বাণের জন্ম সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবের সময় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সয়য় এক আশ্চর্যা দৃশ্য দেখা গেল।

ভার না হইতে হইতে শহরের চারিদিক হইতে নরনারী বালক বালিকা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭টার সময় কার্যানির্কাহক সভার সভাগণ একটা প্রস্তর্থতে সেই দিনকার ঘটনা থোদিত করিয়া সেইটা হাতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে প্রস্তর্থানি নিহিত করিতে হইবে তাহার চারিদিকে ব্রাহ্ম ব্রাক্ষিকাগণ ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। শিবনাথ মর্শ্বস্পর্শী ভাষায় সে দিনকার মহৎ কার্য্যের স্ট্রনার বর্ণনা করিলেন। যে সত্যের জন্ম সংগ্রাম করিয়াছেন, যে সভ্যান বর্গনা করিলেন। যে সত্যের জন্ম সংগ্রাম করিয়াছেন, যে সভ্যান বর্গনা

করিলেন। তারপর সকাতরে ভগবানের চরণে সফলতার অন্ত প্রার্থনা করিলেন। সকলের প্রাণে গভীর ভাবোচ্ছাস হইল, চন্দের অলে সকলের বৃক ভাসিরা গেল! আজ আর ক্লতজ্ঞতা কারো প্রাণে ধরে না। শিবনাথ প্রস্তর্যানি হাতে ধরিরা উচ্চকণ্ঠে তাহাতে যাহা লেখা আছে পাঠ করিলেন। তাঁর প্রত্যেকটা অক্ষর সকলের প্রাণে গিয়া বিদ্ধ হইল। শিবনাথের ক্লতজ্ঞতা প্রাণে আর ধরে না, তিনি ভক্তির সহিত গজীরভাবে প্রস্তর্যানি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন—সমবেত সমুদ্য নরনারী এমন কি শিশুসন্থানগণ পর্যন্ত ভিত্তি স্থাপন করিল। আমার স্বরণ আছে, আমি দশ বছরের বালিকা হইলেও চুন স্বরক্রিক কর্ণিকে করিয়া ভিত্তির উপর দিয়াছিলাম। শিবনাথের কার্যা শেষ হইলে ভক্তিভাজন বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব একটা প্রস্তরের পাত্রে, সমালোচক, তরকোমুদী Brahmo Public Opinion প্রভৃতি সংবাদ পত্রের এক এক থপ্ত এবং পাচমেণ্ট কার্কক্রে লিখিত অনুষ্ঠান পত্র ভুগর্তে নিহিত করিলেন।

১১ই মাদ এই কাথ্য সম্পন্ন হয়। মন্দিরের ট্রান্টা নিযুক্ত করার কার্য্যে তৎপরে সকলে মনোযোগা হন। এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ট্রান্টা নিযুক্ত হন। আনন মোহন রস্ক, ডাক্তার প্রসন্মার রাম, সন্ধার দয়াল সিংহ, উমেশচন্দ্র দন্ত, ত্কড়ি ঘোষ, ভগবান্চন্দ্র বন্ধ, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যাম, পণ্ডিত বিজয়ক্ষ গোহামী, পণ্ডিত শিবনারামণ অগ্নিহোত্রী।

১৮৭৯ সালের মাঝোৎসবের ঠিক পূর্বে, ১৯৩ জামুয়ারি মহর্ষি দেবেরুনাথের ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের স্থৃতিসভা শিবনাথ প্রভৃতির বিশেষ জাগ্রহে আহুত হয়। এই সভার তিন



আনন্দমোহন বসু

সমাজের মিলনের জন্ম বিলেষ চেষ্টা করা হয়। আদি একং সাধারণ আজসমাজ মিলিত হইলেন বটে কিন্তু নববিধান সমাজের তরফ হইতে হই এক জন দর্শক রূপে আসিয়া ছিলেন এই মাত্র। সরং মহর্ষিদেব কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

এই জামুয়ারি মাসেই মার এক কাথ্যের সূত্রপাত হয়। বালকদিগের স্থাশিকার জন্ত সিটি স্কল স্থাপিত হইল। এই বিভালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বালক্দিগের त्रिहे প্রাণে জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের শ্বল স্থাপন নীতিশিকা দেওয়া। যাহাতে বিভাল্যটার আবহাওয়া এমন হয় যে বালকগণ তরুণ বয়স হইতে ধর্ম এবং নীতি সম্বন্ধে উন্নত ভাব ফান্যে লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে ধার্ম্মিক চরিত্রবান তেজ্পী শিক্ষকসকল নিয়েগ করা হয়। এই বিতালয়ের প্রতিষ্ঠান পত্রগানি আনন্দমোহন বস্তু, স্থরেন্দ্রনাথ वत्माभाषात्र ७ निवनाश्यत नात्म वाहित हरू। निवनाथ এই বিভালয়ের প্রথম সম্পাদক, স্থবেন্দ্রনাথ শিক্ষকতা করিতেন, স্নার व्यानमध्याहन वाग्रज्ञ)त वहन कतिएक वाशिवान। निष्टि कुन সংস্থাপন বিষয়ে শিবনাণের অদমা উৎসাহ ছিল। প্রতিদিন স্থলের সময় বিজ্ঞালয়ে গিয়া সমুদয় পরিদর্শন করিতেন। ছেলেদের ভিতর সম্ভাব সঞ্চারের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সিটি স্থলের স্থনাম প্রতিষ্ঠার দিন হইতে পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক সিটি স্কলে পুত্রদিগকে ভত্তি করিয়া দিল। বলিতে গেলে প্রথম यान इंडेएउई निष्ठि क्रम এकिट। आंकाम क्रम श्रीया পिएन। এই স্থূলের জন্ম শিবনাথের সে সময় আহার নিজার অবসর ছিল না। সিটি ক্ষল স্থাপন করিয়াই শিবনাথ এবং তাঁর

বন্ধ্যণ নিশ্চিস্ত লৈইলেন না, আর একটী মহৎ কার্য্যের স্ত্রপাত হইল!

১৮৭৯ সালের ২৭এ এপ্রিল তারিখে শিবনাথ আনন্দমোহন বস্থ প্রভৃতির বিশেষ চেষ্টাম ছাত্রসমাজ স্থাপিত হয়। কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্ব হইতে, যথন শিবনাথ হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তথন হইতে ছাত্রসমাজ স্থাপন করিবাব বাসনা তাঁর প্রাণে উদিত হয। তথন দেখিতেছি তিনি মানন্দমোহন বস্ত্রব নিকট ছাত্রদের জন্ম একটি Students Fort-nightly PIGRATS meeting করিবার জন্য বাাকুলভাবে প্রস্তাব করিতেছেন। যাইছোক এখন সেই প্রিয় কাথাটা করিবার জন্ম উঠিয়া পডিয়া লাগিলেন। এই কাথ্যে তার বন্ধুগণ বিস্তব সহায়তা করিলেন। বিশেষত: আনন্দমোহন বস্ত্র মহাশয় অত্যন্ত সাহায়। করিতে লাগিলেন। প্রথমে প্রতি ববিবার প্রাতঃ-কালে সিটি স্কুলের ঘরে ছাত্রসমাক্তের কাজ চলিল। ধর্ম, নীতি সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণা পূর্ণ বক্ততা সকল হইতে লাগিল। স্থানকমোহন বস্তু, শিবনাথ, বিজয়ক্ষ গোখামী, নগেৰুনাথ চট্টোপাধাায় প্ৰভৃতি যে সকল বক্ততা দিতেন, তাহা ষে কভদুর চিন্তাকর্ষক, ও উদীপক হইত বলা যায় না। কলিকাতার ছাত্রবন্দ এই মনোমুগ্ধকর বক্তাসকল শুনিবার জন্ম দলে দলে ব্দাসিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিশ্বিত হইলে সিটি কুল হইতে ছাত্রসমাজ উঠিয়া সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ-बिमारत প্রতিষ্ঠিত ছইল এবং তথন হইল শনিবার সন্ধ্যাকালে हाजम्बाद्धन काल हर। अवश हाजम्बाद्धन रा निन आह नाहै। আৰু কে হিসাব দিতে পারে বে তথনকার ছাত্রসমানের সংস্পর্শে

আসিয়া কত যুবার জীবনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। তথনকার ছাত্রসমাজের কত সভা আজ আমাদের দেশেব জ্ঞানীগুলী সত্যবত লোকদিগেব অগ্ৰণা—কত নহামূল্য জীবন ছাল্সমাজের সংশ্রবে আসিয়া ব্রাক্ষসমাজের কার্য্যে লাগিয়াছে। ছাত্রসমাজের সংশ্রবে শিবনাথ যে কাশ্য কবিয়াছেন, ভাব মূল্য নিরূপণ করা ছকছ। তাঁব সেই সময়কাব বঞ্তা সকল বাঙ্গালাভাষার অমূল্য নিধি। ছাত্রসমাজেব বকুতা-স্থলে শিবনাথ যে সকল বক্ততা দিতেন, তাব তুলনা নাই, তাহাতে ভাষা, চিন্তা, ওজবিতা, সবসতা, মাধ্যা যে কত ছিল, তা থাবা না গুনিয়াছেন कैं। एक निक्छे वर्गना कविया वना यात्र ना। जिन वर्षावाली বঞ্চায শ্রোভূবন্দকে মন্ত্রমুত্র করিয়া ব্যিতেন, তারা কখন প্রাণে বৈছাতিক শক্তির সঞ্চার অন্তত্তত করিত, কণন চক্ষের क्रम एक्सिट, कथन ब्रोडिशास्त्र विमाम गृह निनामिङ कविछ। আর অনবরত করতাগিকানি আব hear hear শব্দ শ্রুত হইত। আজ্ঞ মনে হয় যেন সেই প্রাণ-উন্মাদিনী আবেগময়ী বাণী **ভনিভেছি। ছাত্রসমান্তেব বঞ্চামণে শিবনাথ প্রমাণ কবিয়া** দিলেন যে তিনি বাঙ্গালাভাষায় সর্বশ্রেই বক্তা। এমন সার্বান वक्त का का नी युवक बाद अनियाहि १ तक्तर वा रहेरव ना. শিবনাথ প্রতি সপ্তাহে বক্ততা দিতেন বটে কিন্তু তার জন্ম বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেন, গভীর চিস্তা কবিয়া মন্তব্য লিখিতেন। এমন স্থানবদ্ধ চিন্তাপূর্ণ বক্তুতা কি সাম্য্রিক উত্তেজনায় হইছে পারে ? শিবনাথের দায়িতজ্ঞান অতিশয় প্রথর ছিল, তিনি ণঘূভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁর পরিত্রবের ভার অন্ত ভিল না। ছাত্রসমাজ এখনও ভাছে বটে কিন্তু তার সে দিন নাই। তথন ৩০০।৪০০ ছাত্র কথনও
কথনও বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতিতে যাইতেন, কত সান্ধ্য
সন্মীলন, কত আমোদ প্রমোদেব আয়োজন হইত। এই ছাত্রমনাজ্ঞটীবজন্য শিবনাথ অত্যন্ত পবিশ্রম কবিয়াছেন।
ছিত্রীয়
কেবল সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা ছাত্রসমাজ স্থাপন
প্রভৃতি কাজেই শিবনাথ বাস্ত ছিলেন না,
১৮৭৯ সালে আবাব প্রসাব যাত্রা কবিলেন। এবাব বিহার, উত্বপশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্দুদেশ, বে।মে, ওজরাট প্রভৃতি ভ্রমণ
করিয়া আসেন। এইবার কার প্রচাব্যাত্রার বিষয় ডাযেবিতে
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডায়েরিতে দেখিতেছি:—

" স্ব আগষ্ট শুক্রবার বোদ্বাই নগবে উপস্থিত হই।
শনিবাব রাত্রে Vi Bila Viongesh Wagle মহাশরের
বাড়ীতে প্রার্থনা-সমাজের সভাবিগের একটা conversar, once
হয়। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজেব বর্তমান অবস্থা সহস্কে মূথে বক্তা
করি।"

৩>শে রবিবার। অন্ত প্রার্থনা-সমাজে ইংরাজীতে একটা উপদেশ দি। কি জন্ত জানি না, অন্ত যেন থুলিল না। কিন্তু রজনীবাবু বলিলেন যে তিনি সন্ত ইইয়াছেন।"

"২রা সেপ্টেম্বার, মঞ্চলবার। অন্ত "Bengal as it is" এই বিষয়ে একটা বঞ্তা করি। অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। অন্তও বক্ততাটা আমার সন্ধোবজনক হইল না।"

"৪ঠা রহস্পতিবার। অন্থ ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ।
অন্থকার উপদেশ অনেকে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন,
আমনকি iHigh court-এর একজন উকীল নাকি বলিয়াছেন

What could Father Ramington say more—এরপ বলা কিন্তু অত্যুক্তি বোধ হয়।"

"৭ই সেপ্টেম্বার রবিবার। প্রাতে প্রার্থনা-সমাজমন্দিরে হিন্দীতে উপাসনা করা হয়, এবং বৈকালে ইংরাজীতে উপদেশ দেওয়া যার। মন্দ হয় নাই।"

৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। Age of Independance বিষয়ে ইংরাজি বক্তৃতা।

>>ই সেপ্টেম্বর রহস্পতিবার। অন্ত প্রাতে Lord Bishop-এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বৈকালে Elphinstone কলেজের বালকদিগকে Prec Education সম্বন্ধে বলা যায়। কলেজের Principal সভাপভির আসন গ্রহণ করেন।"

শিবনাথ বোদ্বাই হইতে আমেদাবাদ যাত্রা করেন। এই 

শাত্রা বিবরণে বোদের প্রার্থনা-সমাজসম্বন্ধে যাহা বলিরাছেন তাহা

এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

## প্রার্থনা-সমাজ ( ১৮৭৯ )

বোদাই প্রার্থনা-সমাজ আজিও ব্রাদ্ধসমাজের ভাব গ্রহণ করে নাই। ইহাদের যত্র রক্ষিত স্বতম্বতাই ইহার একটা প্রধান কারণ। ইহাদের অভিমান আছে যে বঙ্গদেশের সমাজের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব নাই। ইহাদের সমাজ স্বাধীনভাবে জনিয়াছে, এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্ম ইহারা সর্বাদা বাগ্র। এই ব্যগ্রতার ফল এই হইরাছে যে বঙ্গদেশের সমাজের উপর দিয়া যে সকল উরতির শ্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহা ইণাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই! ইহারা উদাসীনের ভার পার্থে বিদ্যা সে সকল শ্রেত গণনা করিয়াছেন নাত্র।

কিছুদিন হইল প্রতাপবাবু ইহাদিগকে ত্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাতে তিনি অনেকের অপ্রীতিভাজনও হইয়াছেন। \* \* \* সভাদিগের মধ্যে তিন চারিজনের প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি জনিয়াছে। Mr Bala Mongesh Wagic-ইহার সরল সপ্রেম অমায়িক বাবহার অতিশয় আনন্দজনক। ডাক্তার আত্মাবাম পাণ্ডবঙ্গকে দেথিলেই ভক্তি করিতে হয়, প্রাচীন রামতমু লাহিড়ী মহাশয়কে স্মরণ হয়। ইহার চরিত্রে humbug-এর লেশমাত্র নাই। হৃদয়ের আন্তরিক সৌজনা ও সাধৃতা যেন চেহাবাতে মাথান বহিয়াছে। প্রকৃতিতে চাতুরী প্রদর্শনাভিলাব ও আগ্রন্থবিতার লেশমাত্র নাই। ইহার পুত্র বিবী বিবাহ করিয়াছেন, একজন গ্রীষ্ঠান ধর্মাবলম্বন করিয়াছেন, এক কলা বিবী হইয়া গিয়াছেন। ভূতীয় ব্যক্তি নাবায়ণ মহাদেব প্রমানন্দ, কি চমৎকার লোকটা—বিভাব্দি ও বিজ্ঞতাতে সকলের মাল কিন্তু কি কাভাবিক প্রদর্শন স্থাশৃভ সাধুতা। এমন অহকারশৃভ খাঁটি ভদ্রতা অল্প দেখা যায়। এইরূপ লোক দেখিলে হাদয় উরত হয়। বন্ধদিগের মধ্যে যাহাদিগকে এ বিষয়ে অত্তকরণীয় দেখিয়াছি, তারা প্রাতঃশ্বরনীয় ব্যক্তি। (১ম) আনন্দমোহন वस् (२ग्र) উমেশচন্দ্র দত্ত (৩গ্ন) নবানচন্দ্র রায় (৪র্থ) প্রকাশচন্দ্র রায় (৫ম) শিবচন্দ্র দেব (৬৪) ডাক্তার স্বাত্মারাম পাওরান্ধ (৭ম) নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ (৮) রাও সাহেব ভোলানাথ সারাভাই।"

এই প্রচার বিবরণীর ভিতর শিবনাথের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এবং মহংভাব স্থাপাই শক্ষিত হইতেছে। তিনি বাল্যকাশ ভাতর কিছুমাত্র সম্ভাব দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, এবং শতমুখে তার প্রশংসা করিতেন। অপরের স্ততিবাদে কথনই ক্ষপতা করিতেন না। শিবনাথ বোষে হইতে গুজরাট গমন

"১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার রাত্রে আমেদাবাদ উপস্থিত হই, রাও সাহেব ভোলানাথ সরাভাই ও পঞ্চাবের মাধোরাম উভয়ে আমার অভ্যর্থনার জন্ম রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিরাছিলেন। বাধোরামের গৃহে রাত্রিযাপন করা গেল।"

">৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার। অন্ত প্রার্থনা সমাজের সভাদিগকে
একত্র করিয়া কলিকাতাব ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাদি মৌধিক
বর্ণনা করা গেল।"

">৬ই মঙ্গলবার। অন্মরাত্রে Hemabhai Institute নামক স্থানে India's Greatest need বিষয়ে বক্তৃতা করা গেল। বক্তৃতা স্থলে একজন ইউরোপীয় পাদরী ও একজন ইউরোপীয় মহিলা ও অনেক দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।"

>৭ই ব্ধবার—সারাভাই মহাশরের ভবনে পারিবারিক উপাসনা এবং বৈকালে শাস্ত্রীদের সহিত বিচার।

১৮ই বৃহস্পতিবার। রাত্রে প্রার্থনা-সমাজমনিরে ইংরাজী উপাসনা ও উপদেশ। এমন উৎক্রপ্ত উপদেশ কোথাও নিই নাই। লোকের সজোষের অবধি নাই। সকলেই চারিনিক ইততে আর একটা বক্তৃতা করিবার জন্ম অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তদমুবারী পরদিন শনিবার ওরা পৌৰ ১৯৩ সেপ্টেম্বার একটা বক্তা ও তৎপর রবিবার পুনরায় ইংরাজী উপদেশ দিবার ইচ্ছা ছিল। শনিবার প্রাতঃকাল হইতে জ্বাক্রাস্ত হইয়া বুহস্পতিবার প্রয়ন্ত শ্ব্যাই থাকি।

২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার। বরোদাতে উত্তীর্ণ ইই। অনেকে ষ্টেশনে অভার্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তৎপূর্ববন্তী সোমবার আমার আসিবাব কথা ছিল হঠাৎ পীড়িত হওয়াতে আসিতে পারি নাই। শুনিলাম দেওয়ান Sir T Madhava Rao আমার আগমন সম্ভাবনা শুনিয়া আমাকে দরবারেব আতিথ্য প্রদান করিবার অনুমতি করেন। তদমুসাবে যে তুই দিন বরোদাতে ছিলাম সেই দিন একগাড়ী ও তুই অখারোহী পুরুষ আমার পরিচগায় নিয়ক্ত ছিল।

২৬শে সেপ্টেম্বার শুক্রবার—Travellers' Bunglow নামক স্থানে ইংরাজীতে একটা উপদেশ ও ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসের বিষয় মৌধিক ব্যাথান হয়। প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়ে ইংরাজা বক্তৃতা করি। ছর্য্যোগ নিবন্ধন পূর্বদিনের ত্রায় তত লোক উপস্থিত ছিলেন না। অভ্যপ্রাতে মাধবা রাওএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পৌতলিকতার বিষয় অনেক বিচার হয়। Sir T Madhava Rao বলেন কোন প্রকার মৃত্তির কল্পনা ভিন্ন ঈররের চিস্তা করা ছক্ত্র। আমি বলিলাম "The consciousness of an encompassing presence" সম্ভব।"

व्यष्टे প्राज्ञवाकार ১৮৭२ मालाव श्रथान बहेना। वरे

প্রচার বিবরণী হইতে তাঁর প্রবাসকালের হুরস্ত প্রমের কিঞ্চিৎ
আভাষ পাওয়া যায়। এত খাটয়াছিলেন যে জরে পড়িলেন।
আপনার শরীর বাচাইয়া কাজ করিতে তিনি একেবারেই
জানিতেন না। ১৮৭৯ সালের শেষে কলিকাতায় কিরিয়া আবার
নানা কার্যা লইয়া মাতিলেন।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

## 'পত্নী প্রসন্নময়ী।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যথন প্রতিষ্ঠিত হয় তথন শিবনাথের বয়স একজিশ বৎসর্যাত্ত। দেহমনের তথন পূর্ণতেজ। প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি বাস্তবিক কঠোর সংযুমী তপস্তার লায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এত উত্তেজনা, এত পরিশ্রম বোধ হয় বয়সের গুণেই সহা হইয়াছিল—নচেৎ এমন অমামুষিক শ্রম কি রক্তমাংসের দেহে সহা হয় ? তিনি কি করিয়া শ্রাম্থি হারা হইরা দিনরাত পরিশ্রম করিতেন, তাহা আমার শ্বরণ আছে। এমন সর্বদাই হইত, হয় ত প্রাতে উপাসনা, দ্বিপ্রহরে কোন সভা, সন্ধায় বক্তৃতা, তারপর নিশাথ রাত্রে ২টা ৩টা প্যান্ত **उद्धरकोम्मी, এवः ইংরাজি কাগজের জ**ল প্রবন্ধ **শি**খিয়াছেন। লিখিয়াই নিষ্টতি পান নাই, প্রফ দেখা ত ছিলই, তার উপর ক্রমাগত প্রেসে গিয়া তাগাদা করা, প্রকাশ করা, ভাকে পাঠান—তাও দেখিতে হইয়াছে। কলিকাভায় যখন থাকিতেন তথন এই, প্রচার যাত্রা যথন করিতেন তথন কি করিয়া পরিশ্রম করিতেন, পূর্ব অধ্যায়ে তার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। ব্রাক্ষসমাজে প্রচারকরূপে বাহিরে তাঁকে এই প্ররম্ভ পরিশ্রম করিতে হুইত, ছুরে তাঁর কি ভাবে দিন ঘাইত গ্রাহিরে ত মামুষের আসল পরিচয় মিলে না। বক্ততামঞ্চে উদ্দীপনাময় বক্ততা গুনিরাই ত মাসুবের বিচার করা চলে না। গৃহে তাঁকে বে- মূর্ত্তিতে দেণিয়াছি সেই তাঁর আসল স্বরূপ। দারিদ্রা যিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন, দারিদ্রোর ভিতর তিনি প্রসন্নচিত্তে থাকিবেন—তাতে আর বিচিত্র কি ? কিন্তু তিনি যে সেবাব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন, যে সদাব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহা কথনই সম্ভব হইত না যদি পত্নী প্রসন্নময়ার সাহচর্য্য লাভ না করিতেন। বিষয়কর্মা ত্যাগ করিয়াই শিবনাথ কিন্তু গৃহস্বামীর করেবা হইতে অব্যাহতি পান নাই।

নিজের সংসারটা বড় কুড় ছিল না, তার উপর কত অনাথা বালিকা, কত বন্ধুর ক্ঞা তাঁর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রসরম্যা তার ক্ষুদ্র জাবনে ২২টা বালিকাকে ক্যানির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন। ভূতা রাথিবার সামর্থা বড ছিল ना, आक्रीयन निष्क शरु दक्षन करिया প्रमन्त्रमधी मकन्तरक পাওয়াইয়াছেন-আর কি ভাবে সংসারধর্ম পালন করিয়াছেন যারা না দেখিয়াছেন, তাঁদের বোঝান হন্ধর। শিবনাথের জীবনের অপূর্ব বিকাশের কথা বলিতে গিয়া তাঁর আজীবনের মূথ চুঃথের দিলনা প্রসরম্যার কথা না বলিলে এই কাহিনীর মর্মাকথাটা স্থ্ৰকাশ হইবে না। শিবনাণের সকল সাধন ভজন লোকসেবা পণ্ড হইয়া যাইত, যদি তাঁর ছঃথের সংসারে এই অরপূর্ণা প্রসরময়ী মা আমাদের না পাকিতেন। পিতা নাকি মাকে কথন কথন ঠাটা করিয়া "শঙ্করী" বলিয়া ভাকিতেন। প্রায় বলিতেন "সাবাস শঙ্করী", শকরা যে শিবের অন্নপূর্ণা গৃহিণা ছিলেন তাতে আর সন্দেহ নাই। শিবনাথের অনেক কার্ত্তি এ জাবনে আছে, অনেক মামুষ তিনি গড়িয়া গিয়াছেন, যারা আন্ত দেশের গৌরব—কিন্ত তাঁর প্রভাবে व्यामात्मत कननी याहा हरेग्राहित्यन. त्मरे जात महाकीर्डि ।

এইখানে প্রসরময়ীর জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।
পূর্বেই বলিয়াছি প্রসরময়ীর বয়স যথন একমাস, তথন হইতে
তিনি আড়াই বৎসরের বালক শিবনাথের বাগ্দন্তা বধু ছিলেন।
দশম বৎসরে বিবাহিত হইয়া তিনি আজীবন শিবনাথের সংসারে
ছংখ দারিদ্রের ভার বহন করিয়া গিয়াছেন। প্রসরময়ীকে
জয়-ছংখিনী বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কুলীন হইলেও
তাঁর পিতৃপরিবার অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। সে দারিদ্রের তুলনা
হয় না। স্বতরাং প্রসরময়ী পিতৃগৃহে অতি অয়ত্রে প্রতিপালিত
হইয়াছেন।

বালা হইতে তিনি এমনই সেবাপরায়ণা ছিলেন যে, পাডা-প্রতিবেশীর জ্ঞাতি-বৌদের অনেক গৃহকর্ম করিয়া দিতেন। তারা আদর করিয়া প্রসন্নময়ীকে কিছু খাইতে দিলে, তিনি কখনট তাহা মথে দিতে পারিতেন না. কারণ হয় ত গছে मिथियाहिन या मिनिन ष्रञ्क । यदा है कि ठए नारें। व्ययनि দৌডিয়া আসিয়া কর্মারতা মার মূপে পিছন হইতে সে মিপ্তালটক গুঁজিয়া দিয়াছেন। আমাদের কাছে পরিণত বয়সে সেই গল্প করিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিতেন, "ছোট বেলার স্থৃতির সঙ্গে আমার जन-ए: थिनी मात्र ए: १४त कथा প্রাণে আঁকা আছে—আমি মার কষ্ট বুরিতাম, মাকে কেউ গাল দিলে আমার বুক ফাটিয়া যাইত। পাড়ার বৌদের কাহারো কোন কাজ করিয়া দিলে, তারা আদর করিয়া আমার হাতে কোন থাবার সামগ্রী দিশেই আমি ছুটিয়া আদিয়া যার মূথে গুলিয়া দিতাম, নিজের মূথে কিছুতেই ভুলতে পারতাম না।" প্রসরমন্ত্রীর চরিত্রের এই হইতেছে মূল স্থর। তিনি আশৈশব দরাময়ী ফ্লেময়ী—তাঁর বালোর কথার ভনিগাছি

ষে তাঁদের বাড়ীতে হর্নোৎসব হইত। সেই কয়দিন সকলে चानत्म मध श्रेत्रा शांकिएउन, कि ह विवित्र ममग्र প्रमत्नमग्री कात्न আঙ্গুল দিয়া পাড়া পার হইয়া ছুটিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, "সকল ছেলেরা পাঠা বলি দেখবার জন্য উপস্থিত হইত—আর ঠার কালে যেই "মাগো অসময়ী" শব্দ প্রবেশ করিত, অম্নি হেন কাঁব বুকের পাঁজর খুলিয়া আসিত। তিনি এই বলির ব্যাপারে বড় ক্রেশ বোধ করিতেন, অনেক ধমক দিয়াও কেহ তাঁকে স্থির কবিতে পারিত না। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ক্তা প্রসন্নময়ী দশ বংসর হইতে না হইতে বিবাহিত হইয়া ঋশুর্বাডী ্রালেন। প্রথমদিন হইতে শিবনাথের জননাব দ্রিদ্রের ঘরের এই কালো মেযেটীর উপর বিষম অপ্রসর দৃষ্টি পতিত হইল। প্রদর্মধী প্রাণপণে খণ্ডর শাভড়ীর দেবা যত্ন করিয়া তাঁদের পাঁতি মাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁর শ্বন্ধব-পরিবার সম্পন্ন না হউক, বেশ স্বাচ্চল অবস্থায় ছিলেন। তবু সেখানে প্রসরম্যা কপ্টেই বাস করিতেন। ভোর ৪টা হইতে রাত্রি প্যান্ত একা সমুদ্ধ গৃহকায়া করিতেন। ছড়া-ঝাঁট, উঠান নিকান, ব সন মাজা, জল ভোলা, ঠাফুরসেবার ব্যবস্থা করা, তারপর বন্ধন। সকণ প্রকার গৃহকর্মে তিনি অতিশয় দক্ষ হইয়া উঠিলেন। শা স্ভী ঠাকুরানা বৌএর কাগ্যকশলতার শতমূথে প্রশংসা করিতেন, বলিতেন, "কাঠবিডালা নেতু বেঁধে ছিল, আর আমার একরত্তি বৌ এত বড় সংসার একা মাথায় করে রেখেছে।" তথন প্রসর্থনী মাননে গলিয়া যাইতেন। গ্রামে যথন বড় বড় যজের আয়োজন হইত, লোকে প্রসরময়ীকে রন্ধন করিবার জন্ত লইয়া <sup>যাইত</sup>। প্রসরময়ী স্থান করিয়া গলবন্তে উননের সমূথে প্রণত হইয়া, সারাদিন একা অক্লান্তভাবে রন্ধন করিয়া উঠিতেন। লোকে যথন "ধন্য ধন্য" বলিত তথন সারাদিনের ক্লান্তি অবসাদ নিমেষে ভূলিয়া যাইতেন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা শ্রমের পর নিজে কিছুই থাইতে পাবিতেন না, তবু প্রসন্নমুখে গৃহে আসিয়া মনে করিতেন, এমনি করিয়া প্রতিদিন খাটিতে হইলেও কোন হুঃথ নাই।

গোলোকমণি দেবা অতিশ্য স্থানপুণ গৃহিণা ছিলেন। তিনি প্রসরম্যীকে অতিশয় কাগ্যকুশলা করিয়া তুলিয়াছিলেন करपार अमहमग्रीत जानक हिला। जात हिल अमहमग्रीत महानक প্রকৃতি। তিনি সর্বাদাই প্রসন্নযথে থাকিতেন, সক্ষণত হাসিতেন। অতিরিক্ত হাসিব জন্ম শাভাজী তিবস্কার করিয়া বলিতেন, "কোথাকার বেহায়া তুই, গাল দি, যা করি, উনি হেসেই আছেন, कि क'तल ভোর হাসি गांग वन ७ १" म शांत्र कथाना यात्र नाहे। काँव ১৫ वरमञ्ज वयस्य भिवनाथ विठीयवाद विवाह कतिस्यान। স্বামী আবার বিবাহ করিতে যাইতেছেন ওনিয়া তিনি কিছুমাক ছঃখিত হইলেন না। কাবণ তথনও সামীর সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। কি আশ্চণ্য বিধাতার বিধান! দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পর একমাস যাইতে না যাইতে শিবনাথের মনে माक्न निर्द्धम উপश्चित इटेन। তिनि मानद याउनाय পाशानद মত হইয়া উঠিলেন। কলিকাতা হইতে দৌডিয়া মামার বাড়ীতে আসিয়া দিদিমার কোলে কাদিয়া পডিলেন। তথন সেখানে প্রসর্মরী উপস্থিত, তাঁর সহিত সকাৎ করিতে চাহিলেন। বৃদ্ধার चात्र उथन चानन शर् ना, जिनि चाकात्मत्र ठाँ हार्ड शाहेलन। প্রেসরময়ীর গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "ও নাত বৌ,

তোর স্থাদন এসেছে, শিবনাথ তোকে দেখতে চায়। আমি ত বলেছি দিদি, তোর স্থাদন আসবেই আসবে, তোকে শিবনাথ ভাল বাসবেই বাসবে, চোর কোলে পাঁচটা হবেই হবে। তুই সংসারের রাণা হবিই হবি, তোকে কেউ দূব করতে পারবে না। আমি যদি যথার্থ বামনেব মেয়ে হই আর নদি সূচা সাধ্বী হই দেখিস্ তুই, দেখিস তথন! আমি মরে যাব, কিন্তু তুই তথন বলবি গুড়ি দিদিমা একথা বলেছিল।" বাস্তবিক প্রসন্নমন্ত্রী শেষ জীবনে ঠার সপ্তানদের লইয়া বসিয়া এই কথা বলিতেন আর চক্ষের জল মুছিয়া বলিতেন, "সত্যি বলছি, এ জীবনে যত মান্ত্র্য দেখেছি, আমার দিদিশা ভূড়াব মত মান্ত্র্য আর দেখি নাই।" কি করিয়া তিনি কর্ম্যরতা প্রসন্নমন্ত্রার মূপ তুলিয়া চুম্বন করিয়া বলিতেন, 'কে বলে আমাব নাতবো কালো, আমিত এমন সোনার মূপ দেখি নি।" গোলোকমণির জননা, এই মহায়সী রমণীর তুলনা নাই। এদেশে এমন মহায়সী রমণা সেকালে ছিলেন। তাই এ দেশ এখনো জাহান্ত্রশ্বে সায় নাই।

শিবনাথেব দিতায়বার বিবাহের পরে প্রসন্নয়য়ীর সহিত তাঁর মিলন হইল। প্রসন্নয়য়ী তথন হইতে জ্ঞানিলেন, তাঁর স্বামীর প্রাণে কি বিপুল প্রেম। প্রসন্নয়য়ীর আঠারো বৎসর বয়সের সময় মজিলপুরে আমাদের পৈতৃক ভিটায় আমার জন্ম হইল। তথন পিতা আমার মনে মনে ঘোর ব্রাক্ষিউপবীত আছে বটে, কিন্তু কেশবচন্দের উপাসনায় সর্বলা যোগ দেন, নিজেও উপাসনা করেন। তিনি গোপনে প্রসন্নয়য়ীকে তাঁর ধন্মমত পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছিলেন, প্রসন্নয়য়ী তা ঠিক ব্রিতে পারেন নাই। আরও বলিয়াছিলেন বে, "দেখো আমি চাই আমার মেরে হয়, আমি

ছেলে চাই না, আমার যে মেয়ে হবে তাকে আমি থুব লেখাপড়া শেখাব, ইংরাজি পড়াবো।" প্রসন্নময়ী ত ভনে অবাক, ছেলে হল আরাধনার ধন, সামী সেই ছেলে চান না, একটা মাটীর ভাঁড মেয়ে চান, সাধ ত বড অন্তত, আবার তার বড বড বই পডেই वा कि इत्व १ अमझमरी किन्न हुए कविग्रार द्रश्लिन। यथानमात्र শিবনাথের বড সাধের ক্লা ভ্মিষ্ট হইল। গোলোকমণি যেই क्षनित्तन नांकी श्रेयाह अमिन एक छाडिया केपिया छेठित्वन। হরানল শর্দা তামাক পাইতেছিলেন, তঁকা হাতে দেছিয়া আসিলেন - "कि इन, यदा ছেলে इत्ना नाकि ?" - एथन कुनित्न छुपछेना छाड किछूरे नम्र এक नाडी इसिक्षे ररेमारह, उथन भहीरक धमक मिया বলিলেন, "এখনই চুগ কাবা। জাননা কি. একমাএ ছেলে আমাদের, তার প্রথম সন্তান, ওই আমার নাতা হালচে, এপনই व्यवकरण काला शायाल। प्रायक दिलग्राष्ट्रि, धरे वर्षा वित्राप्ति পুত্রের চেয়ে কন্তার আদ্ব-এই বংশে কনা হয়ে জন্মগ্রহণ কবা কিছুমাত্র ছভাগ্য নহে। আমার এক বৎসর বয়স হইতে না হইতে শিরনাথ পত্নীকে কলিকাতার বাদাবন্ধদিগের নিকট স্মানিয়া রাখিলেন। সেটা প্রসর্মরীর পক্ষে অভান্ত কঠিন পরীকা হইল। তিনি ব্রাগ্রণ পণ্ডিতের ঘরের বৌ, আজন্ম বিশেষ গুচিতা শিক্ষা করিয়াছেন। সে সক্লপ তাঁর প্রতি-মজ্জাগত সংস্থার হইয়া পড়িয়াছে। শিবনাথ তাঁকে একদিনে নিজের মতাবলছিনী করিতে পারেন নাই। তিনি রাখ-পরিবারে আচার বিচারের অভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হটতেন। বড়ই তাঁর কট্ট হইত। সহতে পাক করিয়া আহার করিয়াও ভৃতি পাইতেন না। ফলে তার শরীর একেবারে ভারিয়া

পড়িল। সেই ভগ্নদেহে অসময়ে বিতীয়া কলা তরঙ্গিনী ভূমিষ্ঠা হইল—তথন প্রদরময়ীব প্রাণ লইয়া টানাটানি। শিবনাথ তথন কলেজেব ছাত্র, বৃতিমাত্র সহায়। কলা পত্নী সম্মজাত শিওকলা আর কলা হেমলতাকে লইয়া বিব্রত। একটী দাসী রাখিবাব অর্থ নাই, সহাগ নাই, সমল নাই, একাকী পীডিতা পত্নীব দেবা, শিশুকভাকে দেখা, অসময়ে প্রস্তু স্বাণপ্রাণা মার এক ক্লাব লালন পালন. তথনকার সেই অবস্থা পুরাতন বশ্ব কেহ ভোলেন নাই। সেই প্রসন্নম্মী পবে কি হইয়া ছিলেন १ नात करण व्यासना नित्नारशत माधुबान ना निया মাধ কাকে দিব ৷ এবণা ফলগত প্রকৃতি সাকাপবি, কিন্তু াশবন থেব ভিতৰ দে সকল মহং ভাব ছিল, তাহা পত্নীর ভিতর সংকামি : কবিয়া দিতে প'বিষাভিত্তন। তে প্রসর্ময়াব গোডামিব মুখ্ছ ছিল্লা, বিনি শিবনাথেব গুছে অনুষ্ঠিত প্ৰথম বিধৰা-বব হ দেখন নাই। বিবাহে দেশমুদ্ধ লোকেব জন্য একা বন্ধন করিলেন কিন্ত বিবাহ-সভাব ত্রিসীমায় গেলেন না. বলিলেন, "বিধবাৰ বিব'হ দেখলে পাপ হবে আমি তা দেখৰ না। সেই প্রসর্মধী নিজে উভোগী হইয়া কত বালবিধবার বিবাহ দিখাছেন ৷ সামীর ধর্ম সামীর সেবার ভাব তিনি मण्लर्भ क्रमय मिद्रा शहन कविद्यां किलन ।

আশ্রমে যথন ছিলেন ৩খন উপাসনাব মর্ম বৃথিতেন না, কিন্তু পবে তিনি ভগবানের পূজা না কবিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ভোৱে উঠিয়া তাঁর প্রথম কার্যা ছিল স্নান, তাবপর উপাসনা। তবে তিনি গৃহকর্মে হাত দিতেন। কি মধুর ছিল তাঁর কণ্ঠ স্বর। ভোৱে বিছানায় উইয়া তাঁর মূথে মধুর সঙ্গীত

শুনিতাম। লোক-দেখান ধর্ম তাঁর ছিল না। শিবের গৃহিনী তিনি, मांत्रिका छात्र हित्रमञ्जी हिल। अ मिटक निवनाथ हित्रमिन পরহ:থকাতর। তার গুহের দার সকলের জন্য মৃক্ত। অতি শামান্ত আয়ে, এ সকল সদাত্রত কি সম্ভব ৮ সম্ভব যে হইয়াছিল তাহা প্রসরময়ীর ভণে। শিবনাথের গৃহে তিনি সাক্ষাৎ অরপুর্ণ। ছিলেন, তার গুণে সে গৃহে অন্নক हे কোন দিন ছিল না। স্থাহিনী সংসারে অনেক দেখা যায় কিন্তু এমন করিয়া গৃহধম্মপ।লন সহত্রে কেই করিতে পারে না। শিবনাথের সংস্পানে সতানি তাঁর হাড়ে হাড়ে বসিয়া ছিল, তিনি এক চুলও বাকো কিম্বা वावहात महालक्षे इहेट्डन मा। कथन ७ था कतिरहन ना। এমন স্থগৃহিণা ছিলেন যে দৈনিক থরচের পয়সা হইতে গুই চারিটা প্রসাও জ্লাইতেন। এখনি করিয়া কত দিন ধরিয়া যেটুকু পুঁজি করিতেন, তাহাও শিবনাপ চাহিয়া শইয়া পরের জ্ঞতা থরচ করিতেন। আমার কয়েকটা ঘটনা বেশ মনে আছে। একবার তাঁর এক পালিতা কলার বিবাহ হইবে, শিবনাথেব बाट होका नाई—निवनाथ (वन ब्रानिट्न (य क्षान्तर्गीर्य সঞ্চিত কিছু আছে নিশ্চয়ই। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমার **या**राव विराय, कृषि छै। का स्मरत ना स्मरत एक ? श्वमत्रमशी ছাসিয়া বলিলেন, "আমি কোণার পাব, ভূমি আমায় কত টাকা निरम् ?"-- टिनि शमिया विभावन, "लम्बीटक টाका मिर्व কে প টাকা আপনি আসে"—প্রসর্গ্রমণী গা-কিছু কট্ট-সঞ্চিত টাকা স্বামীর হাতে ধরিয়া দিলেন। আবার আর এক পালিতা ক্সার বিদেশে টাকার অভাব হয়, শিবনাথ <sup>প্র</sup> পাইয়াই বিষয়সূথে স্নাসিয়া প্রসরময়ীকে বলিলেন, "কি করি

বলত ? তাকে কোথা হতে টাকা দিই—তোমার পুঁজি থাকে দেও না।"

স্থাবার প্রসন্নম্মীর হাত শুন্ত হইল। যতবার পুঁজি জমিয়াছে তত বার, ৪০।৫০ টাকা করিয়া বাহিব হইয়া গিয়াছে। প্রসন্নময়ী সময়ে সময়ে সামীকে বলিতেন, "তোমাব মিষ্ট কথায় কেন যে আমি খূলি তা জানি না, তুমি টাকার যম, আমি আর এক পয়সাও क्रमाव मा ; श्राप्त मा श्राप्त श्रमा त्राथि क्रि विलात वल ?" — তা বিলাইতে প্রসলময়ীও বড কম ছিলেন না। তিনি ঠার পালিতা ক্লাদিগকে কিব্লপ ভালবাসিতেন তাহা যাঁৱা দেখিয়াছেন তাঁরাট জানেন। এখানে তার বর্ণনা হয় ত অত্যক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। অধিক আর কি বলিব অমের তাঁর পরেব মেযেকে ভালবাসা ওয়া কারতে দেখিয়া কতদিন বলিয়াছি, "মা হাঁওণ্ড পবকে আপনার ন্যায় ভালবাসিতে ব্লিয়াছেন, আপনার চেয়ে বেশা ভালবাসিতে বলেন নাই। তুমি আমাদের চেয়ে ভোমার ঐ সব মেয়েকে নিশ্চয় বেশী ভালবাদ, তুমি ওদের জন্তই বাস-এটা তোমার অন্যায়। র,মকুমার বিস্থাবত্র মহাশবের কনিষ্ঠা কলা তার শেষ পালিতা ক্লা। তাকে তিনি যেনপ যত্নে প্রতিপালন কবিয়া-ছিলেন, নি**জ সম্ভানদিগকে**ও সেঞ্জপ করেন নাই। তিনি गर्सनारे विनाटन, "कে वाल भारतत महान जाभनात मह हम ना। এ আমার আপনার সম্ভানের চেয়ে অধিক মিষ্ট, এ আমাকে যথন "মা" বলে ভাকে, তথন আমার প্রেম্সিক্ উথলে উঠে, আমার প্রাণটা ছুড়িয়ে যায়।" প্রসন্নময়ীর হৃদয়ের প্রেমের কুধা কিছুতেই মিটিত না। শিশুমাত্রেই তাঁর পরম

व्यामरतत हिन । नर्समारे अकृति होते हिल ना रहेल कात চলিত না। তাঁব এই প্রেম সকলের প্রতি ধাবিত হইত, দীন ছঃখী, আশ্রিত ভূত্য সকলকে ভালবাসিতেন। তিনি দরিজের চিরবন্ধ ছিলেন। মার সঙ্গে যথন একবার মধুপুরে ছিলাম, মা তথন কেবল এই সন্ধানে ফিবিডেন, কাহার অন্তথ **ब्हेब्रा**एक, 'काङात ठाकत नाहे।" (त्रुहिट व्हिट इंट्रेल আমবা একজনের বাণ্ডা যাহতে চাই, তিনি কেবল পীডিতদের বাডী বাইতে চান। অনুর প্রতিদিন কেবল রন্ধন করিয়া পীডিত বাজিদের পাঠাইয়া দেন। লকাইয়া কাহাকেও বা টাকা ধাব দেন। বাল্যবিক তাঁর মত নিয়ত পরের সেবা করিতে দ্বিতীয় লাবীকে দেখি নাত। শিবনাথ তাঁকে সেবাধর্মো দীকিত করিয়াছিলেন বটে কিছ তিনি যেন সামাকেও ছাডাইয়া গিয়াছিলেন। যদি কেছ দান যক্ত করিয়া তার উপর বিভবণের ভার দিতেন, ভাষা হইলে তাঁব মত আদ্ আৰু কাছারও ইইও কি না সন্দেহ। সেবার আনন্দ তাঁব জীবনের সর্বপ্রধান আনন্দ ছিল। আর তার উদারতাব কথা কি বলিব ও জাতেব বিচার কিছুই নয় এ কথা যথন ব্রিলেন তখন আর চাঁব দ্বিধামাত্র রহিল না, মুসলমান ধোপা নাপিতের মেয়েও আর অত্যন্ত বহিল না। বিধারা তার হার অনেক স্থাবের ধার क्क कदिशांकिलन-वासीयन मादिला छः १४ डिनि निष्णिरिङ নিজ হর্যের অসাধারণ শুণে সংসারে কত আনলধারাই না বর্ষণ ' করিয়া বিরাছেন। এত হঃথের ভিতর আর কি কেই এত আনন্দ করিয়াছে, বা অণ্ডকে এত আনন্দ বিতরণ করিয়াছে?



শিবনাথ-সপরিবারে



খাটিতে যেখন পারিতেন, প্রামূলতাও তেমনি ছিল। মুখে হাসি, হাতে কান্স, এই চিরদিন দেখিরাছি।

কে যে তাঁর নাম প্রসরময়ী রাখিয়াছিল জানি না। প্রসন্নময়ী মৃত্তি সংসারে সচরাচর দেখা যায় না। জননী প্রসন্নম্মী এবং পিতা অস্তবে বাহিরে এক ধম প্রতিপালন করিতেন। চিস্তায় বাহা, কায্যে তাহা। শিবনাথের জাবনে ্র এত শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহা পত্নী প্রসর্ময়ীর সাহচ্যাে কতথানি হইয়াছিল তাহা কে বলিবে ও ভগবান গাঁকে এমন মহৎহাদয়া, ক্লেহণীলা, সেবাপবায়ণা কার্য্যকুশলা, পত্নী দিয়াছিলেন, তাই এমন করিয়া এ জীবনে সেবাব্রড উন্যাপন ক্রিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা সিকি স্থদূরপরাহত ২ই চতাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শিবনাথ নিশিক্ত মনে ব্রাক্ষসমাক্তের সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন: খরের ভিতৰ তাঁর শিক্ষাদীকা কার্য্যে পরিণত করিয়া পত্নী .मधारेलन—मिवा काहारक वला। **এই প্রকারে বরে বাহি**রে গতি পত্নী সেবাব্রভ পালন করিতে থাকিলেন। শিবনাথ যথন শাধারণ ব্রাক্ষসমাজের প্রচারক হইলেন তথন প্রাসরময়ী অস্তরে বুঝিলেন ডিনি প্রচারকের পদ্ম। যত প্রকার উপায়ে তাঁর সাধ্য ছিল, জীবনের শেষদিন পর্যান্ত কেবল পরিবার পরিজনের নয়—ব্রাশ্বসাধারণের সেবা করিয়া গিষাছেন। ডিনি শিক্ষিতা ছিলেন না বে, কিছু বলিবেন বা লিখিবেন—গৃহকৰ্ম ত শিৰিয়া-চিনেন, পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাহাই হইল তাঁর সেবার मक्ता छेरमृत्वत्र मस्य सकःश्वरणत लात्करमत स्विधात खन्न त्रानमवाबाद विक्तः। श्वन द्याय बाननवाबाद र्याटक रह তথন প্রসরময়ী নিজে রন্ধন করিতেন। ভগ্নশরীরেও চুরন্ত শ্রম করিতেন। পরে রন্ধন করিতে পারিতেন না। উৎসবের কয়িদন ভাগুর রাখিতেন। উৎসবের মাসাবধি পূর্ব হইতে — স্পারি কাটা, মসলা ধোরা, বড়ি দেওয়া প্রভৃতি আরম্ভ হইত। লোকেরা ভাল থাইবে ভৃথি পাইবে সেই আনন্দই তাঁর পরমাননা।

তারপর মফ:শ্বল হইতে যে সকল ব্রাহ্ম সপরিবারে আসিতেন, তাঁদের যত্র লইবার ভার কেহ তাঁকে না দিলেও তাঁর দায়িত্তানে বড বাধিত। কার কচিছেলের গ্রধের বন্দোবস্ত হয় নাই, কার কি অস্তবিধা ইত্যাদি সব নিজে থোঁজ করিয়া দেখিয়া বেডাইতেন। তাঁর চক্ষে পড়িলে কাহারও কোন অভাব অপূর্ণ থাকিত না। মফ:স্বলের লোক বলিয়া উৎসবের সময় তিনি অস্তির হইতেন। তিনি উপাসনায় যাইতে কথনও অবহেলা कत्रिएन ना, किन्नु मःकीर्त्तन या गायां जिल्लामार्यं ना । সংকীর্তন বসিয়া বসিয়া শোনার চাইতে সেই সময় লোকের উপকার হাতে করিলে অনেক ভাল হয়, এই তাঁর মত ছিল। কারো কোন কট্ট অন্তবিধা দেখিয়া উপেক্ষা করিয়া চক্ষ্ ফিরাইযা যাওয়া ভার নিকট অপরাধ বলিয়া মনে হইত। তিনি সর্বাদাই স্বরণ বাথিতেন "শাস্তার স্ত্রী" হওয়াতে তাঁর ক্লেডে অনেক দায়িত্ব জাসিয়া পড়িয়াছে। ত্রাক্ষসমাজে বানের উপর ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁর প্রদা ছিল, তাঁদের অতাম্ভ ভক্তি করিতেন, ভাল वांत्रिट्टन । यथा-विकारक्रक शांवामी, ज्ञानिनाथ हत्हीशाधाय, नवदीशहर मात्र इँशमिशस्य जिनि वर्ष अक्षा कविष्टन। यथन প্রচারক-নিবাসে শিবনাথ এবং বিজয়ক্ত সপবিবারে বাস করিতেন

তথন প্রসরময়ী রাধিতে রাধিতে দশবার গিয়া ধ্যানম্ব গোস্বামী মহাশয়ের মুখত্রী দেথিয়া আসিতেন, আর বলিতেন "গোঁগাইজীকে দেখলে পূজার ফল হয়।" গোস্বামী মহাশয় তথন নিদ্রা হইতে উঠিয়া গঞ্জনী লইয়া উপাসনায় বসিতেন, ১২টা না বাজিলে আসন ত্যাগ করিতেন না। আবার আহার করিয়া পাঠ করিতে বসিতেন। একাসনে বসিয়া অর্দ্ধেক দিন কাটাইতেন। শিবনাথ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করিয়াই বাহিরে ছটিতেন। প্রদরময়ীর তাহা পছন্দ হইত না, তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের পারে ফল ফেলেই শাস্ত্রীর ছুট, ধার্ম্মিক লোকের চদণ্ড স্থির হয়ে বসতে হয়।" একবার প্রসন্নময়ী বাঘসাঁচডার উৎসবে গিয়াছিলেন সেখানে একদিন সেখানকার মেয়েদের লইয়া ভগবানের নামগান করিয়াছিলেন। তর্কোমুদীতে সে কথা ছাপা হইয়াছিল। ছাপার অকরে নিজের নাম দেখিয়া প্রদর্ময়ী চটিয়া গেলেন। গামী বাড়ী আসিলেই তাঁকে বলিলেন, "তোমাদের কাগজ অসার: যত ফাঁকি কথায় কাগজ ভর্ত্তি করা হয়, আর আমি তত্তকৌমুদী পড়ব না।" তথন হইতে তরকৌমুদী আর পড়িতেন না। জাঁকে সকলে "বড মা" বলিয়া ডাকিতেন। তিনিও অন্তরে অমুভব করিতেন "সকলের মা তিনি"।

যথন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকর্গণ একে একে পদত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন, বিজয়ক্ষণ্ড গেলেন, রামকুমার বিভারত্ব গোলেন, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গোলেন তথন একজন বন্ধু তাঁকে । ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "এবার শাস্ত্রী সরে পড়বেন।" প্রসরম্মী হাসিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রীর পালাতে ইচ্ছা পালান, আমি ছাড়চি না।" "সে কি কথা স্বামীকে ছেডে ব্রাহ্মসমাজে থাকবেন, কে আপনাকে এথানে আন্ল ?" উত্তর—"এনেছেন স্বামী, তা আমার প্রাণ্
শীতল হয়েছে আমি বেঁচেছি, আমি স্বামীর জন্মপ্ত ছাড়ব না।" বছুটী
শিবনাথকে একথা বলিয়া কহিলেন, "দেখেছেন গৃহিণীটী আপনার;
কি পাকা ব্রাক্ষিকা হয়েছেন।" শিবনাথ পদ্ধীছয়ের প্রাণে জনবদ্ভিক্ত জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এথানেই তাঁর জীবনের চরিতার্থতা! শিবনাথ একদিন তাঁর কনিষ্ঠা পদ্দীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আছা আমি তো তোমাকে কখন ধর্ম্মোপদেশ দিই নাই, উপাসনা করতে বলি নাই, তোমার জগবানের নামে এত মতি হল কি করে?" তিনি গান্তীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি জেমের মার কাছথেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিখেছি, তাঁকে দেখে আমার জগবানের নামে মতি হয়েছে।" একি প্রসন্নমন্ত্রীব পক্ষে সামান গৌরবের কথা! মুখের কথা বড় নয়, বড় হইল সংসারে দৃষ্টাস্কঃ!

# স্বোড়শ অধ্যায়। প্রবল কর্ণাময় যুগ।

#### 7445-0445

শাণাবণ বাক্ষসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওযামাত্ত. তাব অপুকা প্রাণশক্তি নানা বিভাগে নানা কর্মের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে লাগিল। সমুদ্য কন্মের ভিতর শিবনাথ আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই সে সম্মানব প্রতিষ্ঠিত সমাজেব জন্য শ্রম কবিতে বাগ্রা ছিলেন। দৈহিক স্বাস্থ্যের পরিচয় যেমন অপ্রবিশেষের পৃষ্টিতেই পাওয়া যায় না এবং দেহেব সম্মায় যন্ত্রসকল এক সঙ্গেই কাজ করে, এক সঙ্গেই পৃষ্ট হয়, তেমনি নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজেব সকল বিভাগেই ব্যক্তিগত কর্ম্মাজিব পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এবং স্বত্সভাবে স্মাজের মধ্যে সজীব ভাব দৃষ্ট ইইয়াছিল। সেই সম্য় সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের ফ্রেম্ম ক্রানে দিতেছি। ইহার মধ্যে শিবনাপের হাত কতথানি ছিল গ্রাহাও দেখাইব।

১৮৭৯ সালে সিটি স্কৃল প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা শিবনাথ ও স্মানন্দমোহন বস্তুর বিশেষ যত্নের ফলে অতিশয় উন্নত হইয়া উঠে।

উক্ত সালেই ব্রাক্ষিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হর। শিবনাথ, ডাক্তার মোহিনীমোহন বস্থ এবং আনন্দমোহন বস্থ মহাশরের পত্নী ও তার ভগ্নী স্থবর্ণপ্রভা বস্থ প্রভৃতি ইহার সফলতার জন্ম বিশেষ পরিশ্রম করিতেন। ইহা ভিন্ন সঙ্গত-সভা, তদ্ববিভা-সভা এই সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮ - সালে শিবনাথ এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থের অভাব মোচনের জন্ম মেরী কার্পেণ্টার সিরিজের জন্ম "মেজবোঁ" নামে প্রাক্তি উপন্যাস-থানি লিথিয়া ফেলেন। এই সময়ে ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা অঞ্চলে প্রচার-যাত্তা করিয়াছিলেন।

় ১৮৮১—নবনির্মিত মন্দির উপাসনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল।
প্রতিষ্ঠার দিন উষাকালে ৪৫নং বেনেটোলা হইতে সকলে কীর্ত্তন
করিয়া নৃতন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূজাপাদ শিবচক্র দেব
মহাশয় ভগবানের নাম করিয়া ছার খুলিয়া দিলেন। মুহুর্তের মধ্যে
সম্দম গৃহটী পূর্ণ হইয়া গেল। সেদিনকার দৃখ্য সকলেব পক্ষে
চিবশ্ববর্গয়ঃ

এই সালে শিবনাথ ছুইবার মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রচার-যাত্ত্রা করেন, এবং দীর্ঘকাল তথায় বাস কবেন। তথায় বাসকালে মান্দ্রাজের বন্ধুগণের অন্তরোধে "The New Dispensation and the Sadharan Brahma Soma," নামে পুতিকা রচনা করেন। ঐ সালের ১১ই এপ্রিল সোমবার পি, আর, মুদ্দকার মহাশয় লিথিয়াছিলেন,—

"It is indeed with great pleasure that we record here the prolonged stay in our midst at this time of Pandit Sivanath Sastri, M. A. missionary of the Sadharan Brahmo Somaj who by his earnestness, humility, piety and other excellent qualities endeared himself to



ব্ব কালীশঙ্কব স্থকুল, এম্-এ বাব মধুস্দন সেন, রাজসাহী বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাবু শরংচন্দ্র রায়, ময়মনসিং



us, and won our sympathy to such an extent that his separation would certainly be keenly felt by one and all who had the pleasure of a moment's conversation with him"

শিবনাথ মাক্রাজে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ইহা হইতে কিঞ্চিৎ নোঝা যাইবে।

১৮৮২ সালে স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন মহাশয় শিশুদিগের জ্বন্ত "স্থা" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। শিশুপাঠ্য প্রবন্ধ, গল্প কবিতা লিথিয়া শিবনাথ এই কাগজখানির সাহায্য করিতেন।

১৮৮৩ দালে সাধারণ প্রাহ্মসমাজের মুখপত্রস্বরূপ ইংরাজি কাগজ "Indian Massenger" প্রকাশিত হয়। সেই সময় শিবনাথকে Indian Massenger-এর জন্ম বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

১৮৮৪ সালে মহিলাগণ রবিবাসরীয় নীতিবিভালয়প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারী কামিনী সেন, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বস্তু, কুমারী কুমুদিনী থান্তগির, কুমারী সরলা মহলানবিশ, শিবনাথের ক্যা হেমলতা এই নীতি বিভালয়ের প্রথম সেবার্থিনী দল। শিবনাথের এই বিভালয়তীর প্রতি অনেষ যত্ন ছিল।

১৮৮৪ সালের ২১শে অক্টোবর প্রচারোদেশ্যে মান্ত্রাজ যাত্রা করেন। পথে মধুপুর, এলাহাবাদ, জবলপুর, সাতনা, বোদে হইরা মান্ত্রাজ উপস্থিত হইলেন। তাঁকে লইরা ঘাইবার জন্ম বৃছিয়া পাণ্টু পু নামক মান্ত্রাজী ব্রাজবদ্ধ বোষাই পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। অক্টোবর ও নবেমর মাস বাসালোর কোইষাটুর প্রাকৃতিতে বক্তরা উপাসনাদি করেন। এই সময় পুণায়ও গিয়াছিলেন। তথনকার যাত্রাবিবরণ ভারেরিতে লিথিয়াছেন। তাহা হইতে কিছু কিছু এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪—অত অতি প্রত্যানে পুণানগরে প্রেছিলাম। পুণাতে বাও বাহাতর মহাদেব গোবিল রাণাড়ে মহাশরের বাটাতে আমাদের থাকিবার বলোবত করা হইয়ছিল। ব্চিয়া বেল্লেরিতে রহিলেন কিন্তু রামরাও ও নরসিংবা নামক বাঙ্গালোরবাসী তুইজন ভদ্রলোক আমার সমভিবাহারে পুণাতে আসিলেন। আমরা রাণাতে সাহেবের বাডীতে রহিলাম। অজ এথানকার সমাজের উংসব আরম্ভ হইল।"

শিবদ। প্রাতে প্রফেদার ভাণ্ডারকর আচাগোর কার্যা কবিলেন। প্রাতে প্রফেদার ভাণ্ডারকর আচাগোর কার্যা কবিলেন। মধ্যাত্নে বালকদিগের দন্দিলন। \* \* অপরাতে আব এক মহা বাগোর দক্ষর হইল। এখানকার ভদলোকগণ লং রিপনের দন্দানার্থ এখানকাব হীবাবাগ নামক উন্থানে টাউন হলে এক দভা কবিয়াছিলেন। সভাত্বলে গমনের দময় বাখ্যোখ্য করিয়া লর্দ রিপনেন ছবি লইয়া যাওয়া হইল। সভাত্বলে এড লোকের দমাগম ইইয়াছিল যে, তিন চারি জায়গায় overflowing meeting করিতে ইইয়াছিল। রাত্রে প্রার্থনা-সমাজে জামাকে হিন্দীতে উপাদনা করিতে হইল।" -

"৮ই—সারংকালে "Our present outlook and future prospect" এই বিষয়ে ইংরাজিতে প্রার্থনা-সমাজগৃতে বক্তা হইল। জগদীখরের ক্লপার বক্তৃতা লোকের মনোরম হইরাছিল।" "স্ট — স্বস্তু প্রোতে স্থানেকে সাক্ষাৎ করিতে স্থাসিলেন। মধ্যাকে এখানকার Native Ladies High School দেখিতে গেলাম। ৬১টা মেয়ে, সর্কোচ্চ বয়স প্রায় ২৫ তন্মধ্যে ৩৫।৩৬টা স্থাবিবাহিত, স্থাব সমুদর বিবাহিত। ইহাদের বন্দোবস্ত সমুদর দেশীয় রীতির স্থান্তর ।

">•ই—বুধবার, অন্ত প্রাতে সমাজে হিন্দীতে উপাসনা করিতে 
হুইল।"

"> ই— নুহম্পতিবার, অন্ত অপবাক্তে পুণার হীরাবাগ নামক উতানে "Social Reform and state action" বিষয়ে ই বাজিতে বকুতা করা গেল। তৎপরে রাও সাহেব বাণাড়ে কিচু বলিলেন। বকুতার পর আহারান্তে প্রার্থনা-সমাজমন্দিরে যাওয়া গেল। সেথানে প্রফেসাব ভাণ্ডারকব কীন্তন করিলেন। এই কীর্ত্তন আমাদের দেশের রামায়ণের ভাষা। ইহা লোকের অতি প্রিয়—বিশেষতঃ অতি হান লোকেরাই কীর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রফেসার ভাণ্ডারকর-এর ভাষ একজন স্থাশিক্ষিত ব্যক্তি কীর্ত্তন ক্রিবেন, জনরবে অনেক লোক আসিয়াছিল। এই কীর্ত্তন দেখিয়া বোধ হইল, এই প্রকার উপায়েই এ সকল দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে ধন্ম প্রচার করা কর্ত্তবা।"

"১২ই--- শুক্রবার, অন্ত প্রাতে পুণা হইতে বোম্বাই যাতা **করা** গোল।"

">৪ই—এথানে প্রার্থনা-সমাজে ইংরাজীতে বক্তৃতা করা গেল।
বক্তৃতান্তে আমেদাবাদ যাত্রীর অন্ত রেলগাড়ীতে আরোহণ
করা গেল।"

"> ८३ - अन्न প্রাতে আনেদাবাদ পৌছিলাম। পৌছিরাই

শুনিলাম যে, রাও বাহাছর ভোলানাথ সারাভাই-এর প্রথম পুল অতিশয় পীড়িত। ইহাতে ছংথিত হইলাম। এই সাধু পুক্ষের সহিত মিলিত হইয়া প্রমেশ্বরের পূঞা কবিব এই ইচ্ছাতে বাগ্র হইয়া আসিতেছিলাম, স্মতরাং যথন শুনিলাম যে তাঁব মরে এত বিপদ, তথন প্রাণে বড় ক্লেশ হইল। সায়কালে আমাকে হিন্দীতে উপাসনা করিতে হইল। এই সময় তাঁহাব পু্ত্রের কাল হইল।"

"১৬ই—সামংকালে ইংবাজিতে Destine of Human Life বিষয়ক একটা বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাটা হইতে দেও ঘণ্টা লাগিয়াছিল।"

"১৭ই—অন্থ আমেদাবাদ ব্রাহ্মমাজের উৎসব। প্রাশ্ স্মামাকে হিন্দীতে উপাসনা কবিতে হইল।"

"১৮ই বৃহস্পতিবার—অন্ত বোষাই শহরে বিপনোৎসব দেগিয়া বেড়াইলাম। লর্চ বিপন বাহাতরকে বিদায় দিবার জক বোষাই বাসাগাণ যে আরোজন করিয়াছেন তাহা অত্যাশ্চয়া। সমস্ত দিন রাজপথে লোকে লোকরণা। পুরুষ স্ত্রীলোক লক লক লোকেব সমাগম। লার্চ রিপণ গ্রন্থমেন্ট হাউস হইতে টাউন হলে গেলেন, সেথানে অসংখ্য ডেপ্টেশন ও অভিনন্দন লওয়া হইল। তৎপরে ইউনিভারসিটি হলে গেলেন, সেথানে তাঁহাকে ভি, সি, এল্, ভিগ্রী দেওয়া হইল। তৎপবে দীপাবলির মধ্য দিয়া গ্রন্মেন্ট হাউসে ফিরিয়া গেলেন।"

"১৯এ শুক্রবার,—অন্থ প্রাতে মাক্রাজ যাত্রা করিলাম। মাক্রাজে ফিরিয়া আসিয়া ১লা জাতুরান্তি ১৮৮৫ সালে মাক্রাজের নব নির্মিত সমাজ সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল।" মালাজ সমাজের ট্রাইডীডটীও শিবনাথ এই সময়ে প্রস্তুত করিয়াছেন। মাজ্রাজ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ এথানে প্রদত্ত হইল।

">লা জামুয়ারী ১৮৮৫

অত নবগীষ্টাব্দ আরম্ভ হইল। অত মাল্রাজ্ঞ-সমাজের বিশেষ
দিন। ইহাদের নব মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।
অতি প্রত্যুবে আমরা সকলে একত্র হইয়া বুচিয়ার বাড়ীতে
গোলাম। সেথানে ক্রমে কতকগুলি বন্ধু আসিয়া জুটিলেন।
গথাসাধ্য একটা Procession form করা গোল। দেশীয়
রৌশান চৌকি ও অন্যান্ত বাড়োল্ডম সমভিব্যাহারে আমরা
দলবদ্ধ হইয়া রক্ষসঙ্গীত করিতে করিতে যাত্রা করিলাম। ক্রমে
জনসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। গোপাল স্বামী মধ্যে মধ্যে দাড়াইয়া
সংক্ষেপে এক একট্ উপদেশ দিতে লাগিলেন। Processionটা বেশ গন্থীরভাবে অনেক রান্তা বেড়াইয়া সমাজমন্দিরের
প্রান্থনে উপন্থিত হইল। সেখানে বিধিপুর্বক প্রতিষ্ঠাকার্য্য
সম্পাদিত হইল। তৎপরে বাঙ্গালোরস্থ বন্ধু গোপাল স্বামী
তামিল ভাষাতে উপাসনা করিলেন।

মধ্যাত্নে শান্ত্রপাঠ ও ব্যাথ্যা—অপর ছে আবার ইংরাজি বক্তা হইল। সায়ংকালে রাজ মাহেন্দ্রীর বিখ্যাত বীরেশ লিঙ্গম্ পাণ্টুলু তেলুগু ভাষাতে উপাসনা করিলেন। অভ্যকার উৎসব ঈশ্বর ক্রপাতে স্থচাক্রণে সম্পন্ন হইল।"

মাঞ্রাজের নৃত্ন মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়া শিবনাথ কলিকাতার ফিরিয়া আসিলেন।

এই বংসরই শিবনাথ সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইকেন। ১৮৮৬ সালে পণ্ডিত বিষয়ক্ষ গোস্থামী মহাশন্ন সাধারণ প্রান্ধ-সমাজেব প্রচারকপদ ত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মযতেব পরিবর্তনই এই পদত্যাগের কারণ। এই বৎসব ব্রাশ্ধ-বন্ধসভা স্থাপিত হয়। শিবনাথেব এই অনুষ্ঠানে অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। সমাজ-সংক্রাপ্ত আলোচনাব জন্য এই সভা স্থাপিত হয়। এই সালে শিবনাথ ঢাকাব উৎসবে গমন করেন।

১৮৮৭ সালে ২৯এ জানুমারা ৪৫০ জন ব্রান্ধ রান্ধিকা বালক বালিকা স্কুসজিত স্থামারে আবোহণ করিয়া মহনি দেবেশনাথের চুচ্ডার ভবনে তাঁব সহিত সাম্পাং করিতে গিয়াছিলেন।
মহনিদেব সভায় আগমন করিলে সাধারণ রাক্ষসমাজের তরফ হুইতে তাঁকে অভিনন্ধন দেওয়া হুইল। মহনি তাঁর প্রভাৱর দিলেন। এই ঘটনার পরেই মহনিদেব অভান্ত পীড়িত হুইয়া পড়েন। এই বংসর লাহোরের প্রচারক পদিতাগি করেন। ধর্মমতের পরিবর্তনই এই পদতাগেরও কারণ।
তিনি পরে "দেব-স্মাজ" স্থাপন করিরা স্বন্ধ ভগবান হুইয়া বিশ্বাহছেন। তিনি এখন আরু ঈশ্বরের অভিনে বিশ্বাস কবেন

এতাবংকাল ব্রাক্ষমিশন প্রেস শিবনাথ নিঞ্জের দায়িছে গ্রান্ধ-সম্বাজ্যে কাজের জন্ম চালাইতেছিলেন। ১৮৮৭ সালে জনেক চেষ্টার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তার দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। জাঁর এই সময়কার ডায়রিতে দেখিতে পাই তিনি এই প্রেসের জন্ম কত ত্রশ্চিতা ও অর্থকন্ট সন্ম করিয়াছেন এবং কত লোকের নিকট দৌড়াদৌড়িই না করিয়াছেন। ৩০এ আগষ্ঠ ১৮৮৭ মঙ্গলবাবে ভায়রিতে লিখিতেছেন—
"ক্ষেম্বর বাসাতে ব্রাহ্ম-মিশন প্রেস-সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা
কহিবার জন্ম গেলাম। দারিবাব উমাপদ, আদিবাব, কুঞ্জ,
কালীশঙ্কর, হেরম্ব, উমেশবাব্—সকলে থাকিয়া প্রেসেব আয়
বায় দেখিয়া দেখা গেল যে প্রেসটি সমাজে লহতে ক্ষতি নাই—
সমাজ হইতে প্রেসটী বাথাই স্থিব হইল।"

১৮৮৬ সালে কিছুদিন হিমালয়ে কাবসিয়া নামক স্থানে শিবনাথ নবদীপ্তল দাস, বামকুমার বিভাবত্ব এবং শ্লীভূষণ বস্ত মহাশ্য ধন্মসাধনের জন্ত বাস করিয়াছিলেন। এথানে বাস কালে শিবনাথ "হিমাজি কুস্তম" নামে একথানি অতি স্থলর কবিতাপুত্তক লিখেন। শিবনাথেণ স্থাভাবিক কবিত্দাক্তি কর্মা-কোলাহলেব ভিতব চাপা পড়িয়াছিল, একটু অবসর পাইয়াই তাহা গ্রন্থ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল।

বোধহয় ১৮৮৭ সালে শিবনাথ স্মাসাম অঞ্চলে দীর্ঘ প্রচার-যাত্রা করেন, এবং ধুবড়ী, গোযালপাড়া, গোহাটী তেজপুর, নওগা, শিবসাগর, শিলং সমুদায় ভ্রমণ করিয়া আসেন।

পব বংসরে আর একটা বিশেষ পারিবারিক ঘটনা ঘটে।
শিবনাথের পিতা হরানন্দ শর্মা কাশীধামে কলেরায় মৃতকর হন।
টেলিগ্রাম পড়িয়া শিবনাথ কনিষ্ঠা পত্নী বিরাজমোহিনীকে লইয়া
কাশীধামে গেলেন। আক্ষমাজে যোগ দেওয়া অবধি বিশ বংসর
হরানন্দ পুল্লের মুখদর্শন করেন নাই। এই পীড়াব সময় পিতাপ্ত্রে এমন মিলন হইল যে, পুল্লকে ছাড়িতে পিতার চকু দিয়া
জল পড়িল, যে হ্রানন্দ শর্মার চক্ষে কেই জল কথনও দেখে
নাই।

ভাষেরিতে দেখিতেছি শিরঃপীড়ায় আক্রাস্ত হইয়া নির্জন বাসের জন্য ১৮৮৭ সালে কিছুদিন আলিপুরের বাগানে রামত্রহ্ম সন্ন্যালের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। এখানে নির্জনতা শাস্তি পাইয়াই তাঁর কবিত্বশক্তি সচেতন হইয়া উঠিল। তিনি এই স্থানেই "ছাযাময়ীর পরিণয়" নামক কবিতাগ্রন্থথানি লিখিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় হইতে তাঁর ইংলগু গমনের ইচ্ছা প্রোণে প্রবল হয়। অর্থসংগ্রহেব জন্য শবৎকুমার লাহিডীর অন্ধুবোধে বিশ্ব-বিভালয়ের সংস্কৃত পাস্য পৃতকের ব্যাখ্যা পথান্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। অর্থেব অভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াও এই প্রকারে মন্তিকের পীড়া লইয়া বেগার খাটার কথা শ্বন্থ হইলে মনে বড়ক্রেশ হয়। পরিজনদিগেব অভাব মোচনের জন্য, মাতা ভগিনীর অভাব উপস্থিত হইলেও তাঁদের সাহায্যের জন্য তাঁকে লেখনা চালনা কবিয়া নিয়ত অর্থোপান্দন করিতে হইয়াছে। পরীক্ষকের রিউ ছাড়া বিশ্ববিভালয়ের পাস্তাপুতকের ব্যাখ্যা লেখা, সংবাদপন্ধে অর্থ লইয়া প্রবন্ধ লেখা, সকলই মন্তিকের শ্রম। দিবানিশি পরিশ্রম করিতে কবিতে তাঁরে দেহে অকালে জরার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

#### সপ্তদশ অধ্যায়।

### বিলাত যাতা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্টিত হইবাব ঠিক দশ বৎসব পকে শিবনাথ বিলাত গমন কবেন। বিলাত গমনেব সংকল্প বহুদিন হইতে তাঁহার প্রাণে জাগিতেছিল ১৮৮২ সালে ১৫ই জুন তারিখে ভাষেরিকে লিখিতেছেন:—

- > 1 "८ वरमव भगान आधामभाष्ट्रक active service निव !
- >। ১৮৮৭ সালে ইংলপ্তে যাইব। তথন বয়:ক্রম ৪০ বৎসর হুইবে।"

আবার ১৮৮৭ সালে ১০ই আগষ্ট ব্ধবাব নিখিতেছেন:—
"শতই দিন যাইতেছে, তত্ত একবার ইংল্ডে যাইবার সংকল্প আমার
মনে প্রবল হইতেছে। যে যে বন্ধু বান্ধবকে পরামশ জিজ্ঞাসা
করিতেছি, সকলেই বলেন যে যাওয়াতে আনেক উপকাব আছে।
আমি তিন বংসর পূর্কো এক প্রকার স্থিব করি যে, এই ১৮৮৭
সালের প্রারম্ভে ইংল্ডে যাইব।"

"ভাবতেব নৰজীবন লাভের জন্য পাশ্চাতা উদ্যোগণীলতা কাযা-তৎপরতা ও সাধীনতাপ্রিয়তা, এদেশে লোকেব মনে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ এ দেশকে সেই শিক্ষা দিবেন, অথচ এদেশীর ভাবপ্রবণতা, সরসতা ও ধ্যানপ্রায়ণতা রক্ষা করিবেন। ইহা অতি কঠিন কার্যা—পাশ্চাতা উদ্যোগশীলতার কিঞ্ছিৎ ভাব বদরে করিয়া আনিতে পারিলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কল্যাণ হইবে।" এই প্রকার ভাব হাদয়ে লইয়া শিবনাথ ১৮৮৮ সালের ১৫ই এপ্রিল রবিবার, "মৃজাপুর" গ্রামারে বিলাতযাতা করেন। ভারেরিতে লিখিতেছেন:—

"ষত ইংলণ্ড যাত্রা করিবাব দিন। অতি প্রত্যুব হইতেই বাড়ীতে গোলমাল লাগিয়াছে। ছভাবনা ও ছংখে হেমের মার নিদ্রা হয় নাই—আমাবও ভাল নিদ্রা হয় নাই। নড়িতেছি, চড়িতেছি, জার হেমের মা এক একবার নিকটে আসিয়া অধীর হইয় কাদিতেছেন। তাহার মুখে এমন কাতবতাব তিল অতি অল্লই দেখিয়াছি \* \* \* বাড়ী লোকে লোকারণা! আহা! আমার প্রতি ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের কি সদাব! আমি আগ্রীয় ফলন কর্তৃক তাড়িত হইয়া কত আগ্রীয় পাইয়াছি। ইইানাই ত প্রকৃত আগ্রীয় ওক আগ্রীয় ওক আগ্রীয় ওক আগ্রীয় গাইয়াছি। ইইানাই ত প্রকৃত আগ্রীয় ওক আগ্রীয় ওক আগ্রীয় কালীখর দেখাইতেছেন থে তাঁহাব

হুর্গামোহন দাস মহাশয় ও পার্কারানাথ রায় এই জাহাজে
শিবনাথের সহযাত্রী ছিলেন। শিবনাথের বিলাত গমনের বায়ভার
ছুর্গামোহন দাস মহাশয়ই অধিকাংশ বহন করেন। শিবনাথের
বিলাত প্রবাসের রুতান্ত তাঁর ডায়েরিতে অতি স্থালররপে বিরুত
আছে। বেদিন জাহাজে উঠেন সেদিন হইতে আসিবার দিন
পর্যান্ত প্রোয় প্রতিদিনই ডায়েরি লিপিয়াছেন—সময়ে যে সকল
চিন্তা তাঁর ক্লয়ে স্থান পাইয়াছে, তাহা পর্যান্ত লিপিবছ করিয়া
গিয়াছেন। এই চিন্তাগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, শিবনাথের
ক্লয়খানা কত বড় ছিল। কি প্রেথর তাঁর আয়াদ্রিণ ছয়টী মাস
কেবল বিলাতে বাস করিয়াছেন। এই ছয়টী মাসের ছাপ তাঁর

कीवत्न ित्रष्ठांत्री व्हेग्नाहिन। निवनात्थव जीवनकाहिनी निश्चित्क পিয়া ছইটা বিয়র দেখিয়া অতিশয় বিশ্বিত হইতেছি। প্রথমতঃ জীবনের সেই উয়াকাল হইতে আত্মোন্নতির জন্য প্রবল আকাজ্ঞা— ক্রমাগত দিনের পর দিন সংগ্রাম করিয়াছেন। প্রবিত্রকলকে শাসন কবিয়া ভগবানের ইচ্ছার অনুগত হইবার জ্ঞানিবজ্ঞব সংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ চিবদিন চেষ্টা কবিয়াছেন, আব আশাপূর্ণ জদ্বে नर धारन, नर প्राण, नर बालाक, नर প্রেবণা লাভ কবিবার জন্য উদগ্রীৰ হইয়া বহিষাছেন। শিবনাথেব প্রাকৃতিৰ ভিতৰ নির্বস্তর সংগাম কবিবার প্রা অত্যন্ত প্রল দেখা যায়—নিশেচ ই ইইয়া থাকা তাঁৰ প্রকৃতিবিক্ষ ছিল। দেতের শক্তিতে যে তিনি ানবছৰ শ্রম কবিংনে তাহা নহে, মনের প্রচণ্ড আবেগ ও বাাকুলতা, চাঁকে চই দণ্ড প্ৰতিব হইয়া পাকিতে দিত না। জাহাজে विषया है वा कर कार्या कवियाहिन, विलाट शिरा ठ कथाई नाहे। ক্রমাগত শ্রম কবিয়াছেন, বাব উপর সেথানে নিবামিষ আহারের নিতান্ত ক্লে ছিল, তিনি ক্রমাগত পীড়িত হইযাছেন. স্বলাই জ্ব হইত, অতিশ্য কৃশ এবং ত্রবল হইয়া গিয়াছিলেন, ্দেই জ্বল ইচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ইংলত্তে বাস করিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডে মিস্ কলেট-এব সহিত নিতাই প্রায় সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁর সহিত ফল্যের এক গভীর যোগ স্থাণিত হয়। প্রকেসার নিউমান, প্রোকোণ ক্রক, প্রেড্ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ বাক্তির সহিত তাঁর বিলক্ষণ হয়তা জন্মে। বিলাতের প্রবাদের কথা তাঁর ভায়েরি ও বিলাতের চিঠি হইতে কিছু কিছু উদ্ভৃত করিয়া দেখাইব।

## **৩রা যে** ১৮৮৮। বৃহস্পতিবার ষ্টামার মৃজাপুর

Red Sea

"আজ ছুৰ্গামোহন বাবু একটা কথা বলিয়াছেন। আনন্দুমোহন বাবকে আমি যে পত্র লিখিয।ছিলাম, তাহার মধ্যে এক জায়গায় লিখিয়াছি, "I am only sorry that the fue of self-sacrifice has not burnt of all the impurities of my nature." ছগামোহন বাব পড়িয়া বলিলেন, "Why do you take such gloomy views my dear fellow, God never created us for impurities. There are no impurities in you." বেশ কথা ! অ্যামণ্ড অনেকবার মন্দিরে উপাসনাদির সময় বলিয়াছি ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁর আনন্দের অংশা হইবার জন্ম কৃষ্টি করিয়াছেন। আর সমদয় প্রাণী মাননে বিহার করিবে আর মানব যে তাঁহাকে জানিবার ও প্রীতি করিবার অধিকার পাইয়াছে, সেই মানব কেবল ঠাহার চরণতলে পড়িয়া সর্পমুখগ্রস্ত ভেকের হায় কাঁদিবে ইহা কি তাঁহাৰ ইক্ষা হইতে পারে ৷ এরপ কথন বোধ না। আমাদিগকে আনন্দে তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে হইবে। এই ভাবটা ছইমাস পূর্বে বড় প্রবণ ছিল। \* "Hurricane Deck-এ বাত্রি প্রায় ১টা প্রয়ন্ত বেডাইয়া ও জগদীখরের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা কহিয়া অবশেষে ১টার সময় আসিয়া শয়ন করিলাম।"

বিলাতে পৌছিয়া শিবনাথ অলাল নানা কর্ম্মের ভিতর History of the Brahmo Somaj লিখিয়াছিলেন। এই পুত্তকথানি লিখিতে তাঁকে অতিশয় পরিশ্রম পবিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিরূপভাবে এই বইথানির জল থাটিয়াছেন তাহা দেখিবেন।

"১৭ই সেপ্টেম্বার, ১৮৮৮ সোমবার লগুন। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা ও দৈনিক লিপি লেখার পর বই লইয়া বিদিলাম। ক্রমেই দেখিতেছি হুবন্ত পাবিশ্রম কবিতে হুইবেছে। এত পবিশ্রম হুইবে ভাহা আগে বুকিতে পাবি নাই। এখন কি কবা যায় ? গতকল্য লিখিতে লিখিতে মাথাটা কেমন কবিতে লাগিল। মন অ'র লিখিতে চায় না, ভাষা আসেনা, কথ যোগায় না, তুখান চিঠি লিখিতে গেলাম, কথা যোগায় না, তুখান চিঠি লিখিতে গেলাম, কথা যোগায় না, লেখা কদ্যা হুইল। ভাবিলাম গতিক ভাল নর, এক হুবন এত বদ্ধ থাকা ও ওেক্তব মানসিক পরিশ্রম করা ছিতি নয়। অমনি ক্লম ফেলিয়া বাছিব হুইলাম।"

ইংলপ্তে যে সকল বড লোকদিগের সহিত শিবনাথের দাক্ষাং হয় ঠ'হাদিগের কথা আঘাচবিতে বিস্তৃতভাবে লিথিয়াছেন—তার আর পুনক্রিক কবিব না। ইংলও-প্রবাসকালে যে সকল পত্র লিথিয়াছিলেন, তার ছই একপানি এপানে উদ্ধৃত করিতেছি।

কতা হেমলতাকে লিখিয়াছেন :--

London N 26th October.

"या निम्म,

আগামী ৮ই নবেম্বর রোহিলা ("Rohilla") নামক এক আহাজ এথান হইতে ছাড়িবে—কলিকাতায় ১২ই ১৩ই ডিসেম্বর

পৌছিব। পলমল গেজেটের সম্পাদক মি: ষ্টেড-এর সঙ্গে বড ভাব হইয়াছে। কাল রাত্রি ১টা পর্যান্ত তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ও ছেলে-পিলের সঙ্গে চোথ বাধাবাধি থেলিয়াছি। এ এক নৃতন থেলা, তোমরা কথন দেখ নাই, দেখিলে আশ্চয়্য হইবে। মা. আমার বিলাত যাতা শেষ হইল। আগামী শনিবারে ছান্ট নামক এক পরিবারে একটা ছোট-খাট সভাতে ব্রাশাসমাজেব বিষয়ে একটা বক্তা করিব। তাহাব এক কাদ পাইযাছি। তাব পব মামার থেলা ধলা শেষ করিয়া অগাধ দিন্ধনীরে ভাসিব। বিলাতে গাহাদের সঙ্গে বড ভালবাসা হইয়াছে, ঠাহাদিগকে শ্বতিচিক্ত ধক্প কিছু কিছু উপহার দিয়া ধাইৰ ভাবিতেছি। আমি তोशांनिशंक विलार्ग्डि छाई. खामात (श्ला-धना माल इटेन, जामि এখন হরে ঘাইব—ম'য়ের নিকট ঘাইব—তোমব' আমাকে विनाम माउ! आमि इंदामित लाक्षण प्रविम मूत्र द्देशि। মিদ ক্যাথেরিন হমতে টাটনামক গাম হইতে লিখিয়াছেন. "ত্**মি আমাদের প্রমান্নীয় বন্ধু, নিম্নিত্ত** অনিম্ছিত ধ্পুন ইচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে আদিবার তোমার অধিকাব। যাইবার পূর্ব্বে একবার যদি একটা দিনের জন্য সাসিরা দেখা मिया यहिए शांत जायता वछहे सूथी हहे।" (मश्रांस हैश्तास्मर মেরের প্রাণে কত প্রেম! আমি ভাহাকে নিথিয়াছি. "গ্রিঃ, ইংলণ্ডের কুল হইতে উড়িয়া যাইবার জন্ম আমার ভানা ইতিমধ্যে কাঁপিতেছে, খরের দিকে আমার মন ছটিয়াছে—আমার হতভাগ্য জন্মভূষির ক্রোড়ে গিয়া লক লক অজ্ঞ অনাথ পদদলিত নরনারীর জন্ম পরিশ্রম করিয়া মরিতে প্রাণ ব্যাকুল ইইয়াছে, তোমরা आबादक विनाय प्राप्त. नजन आंत्र आमात अस नेपदात निक्छे

প্রার্থনা কর। প্রিয় ক্যাথেরিন, আমি একটা দিনের জন্তও আর বাইতে পারিব কি না সন্দেহ! \* \* \*

> তোমার পিতা শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

শিবনাথ ছয় মাসমাত্র বিলাতে ছিলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি প্রাণ দিয়া ভালবাসিবার বন্ধু খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। কোয়েকার-সম্প্রদায়ভূক, ষ্ট্রীট নামক স্থানের কুমারী ক্যাথেরিন্ ইম্পের সহিত তাঁর প্রগাঢ় বন্ধু স্থাপিত হইয়াছিল। ছাণ্ট নামক পারিবারের বালক-বালিকাগণ তাঁকে দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হইত। ষ্ট্রাড্ সাহেবের পরিবার পরিজনের, সঙ্গে অত্যন্ত হত্ত্যাছিল। আর মিস কলেট-এর কথা কি বলিব, ভায়েরিতে প্রতিদিনই তাঁর কথা লিণিয়াছেন। তাঁকে দিদি কলেট বলিতেন। একথানি পত্রে লিণিতেছেন:—

"আর একটা থবর। আমাদের বাড়ীতে একটা বারো বছরের মেয়ে আসিয়া রহিয়াছে। ইহার নাম ডোরথী, মেয়েটী মিস এডিথ-এর ছাত্রী, মেয়েটী দেখিতে স্থলর—অতি শান্ত! আমি বড় খুলী আছি। একদিন আহারে বিদয়া মুথে মুখে তার নামে হই পংক্তি কবিতা বাধিলাম, তাহাতে সে খুব সম্ভষ্ট—আমাকে ঐ হই পংক্তি লিখিয়া দিতে বলিল। তোমাকে আমি একটা ভাল কবিতা লিখিয়া দিতেছি—এই বলিয়া নিয়লিখিত পংক্তিগুলি কায়ফে লিখিয়া দিয়াছি, সে য়য়পুর্বক রাখিয়াছে, লইয়া গিয়া য়াকে দেখাইবে।

Dorothy! Dorothy! Dorothy dear!

The weather was bad and time was weary

We wanted some one to keep us cheery,

A bright little maiden gentle mild

Of loving parents darling child.

Came to our home like sun shine sweet

We welcomed warm were glad to meet

This bright little maid has a sweet little name

I leave you all to guess the same.

Ding—dong—ding as the church bells ring

Me think her name all of them sing

Listen you all how ring they clear

Dorothy! Dorothy! Dorothy dear.

একটা বারো বৎসরের বালিকাকে খুশী করিবার জন্ম এতই তাঁর আগ্রহ! দেশে ফিরিবার সময় মিস্ কলেট-এর দিকট শেষ বিদার চক্ষের জলে ভাসিয়া লইরাছিলেন। ভারেরিতে দেখিতেছি:—

"৭ই নবেম্বর—বুধবার। আজ সমস্ত দিন চিঠি পত্র লিখিতে ও বিদার লইতে গেল। অপরাক্তে মিদ্ কলেট্-এর নিকট বিদায় লইলাম। তিনি কেশব বাবুর পত্র পড়িয়ী শুনাইলেন। বিদায় লইবার সময় কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া কেমন ভাব হুইল। অনেক কঠে বিদায় লগুৱা গেল।

শিবনাথের বিলাত-প্রবাস সার্থক হইরাছে। ছয়টী মাসের স্থৃতি তাঁর জীবনে চিরস্থায়ী হইয়াছিল। বিলাত সমনের পূর্ণে এক শিবনাথ, ফিরিয়া আসিলেন অন্ত ব্যক্তি। ইংরাজ জাতির নিয়ম নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা গার্হস্থা ব্যবস্থা অতি উৎকুষ্ট এবং অফুকরণীয় বলিয়া তাঁর বিশ্বাস জন্মিল। চিরদিনই তুরস্কুশ্রম করা তাঁর অভ্যাস ছিল কিন্তু সমুদয় কার্য্যের ভিতর নিয়মামু-বর্ত্তিতা সুব্যবস্থার ভাব পূর্ব্বে ছিল না; কিন্তু শিবনাথ কেবল মুথে স্লুখ্যাতি করিয়া নিবৃত্ত হইবার পাত্র ছিলেন না-কে না ইংরাজের এ সকল সদ্গুণের প্রশংসা করে ? কিন্তু ইংরাজের স্থায় নিয়মামুবন্ডিতা পরিচ্ছন্নতা স্থব্যবস্থা কয়জন আর করিতে পারিয়াছে ? ইংরাজের ন্যায় অশন বসনের পারিপাটো অনেকেই সিদ্ধ হস্ত। কিন্তু ইংরাজ যে জ্বন্ত বড জাতি হইতে পারিয়াছেন তাহা আয়ত্ব কত লোক করিয়াছেন ? শিবনাথ চিরদিন ভাল বলিয়া যাহা মনে করিতেন তাহা সাধন দারা আয়ত্ত করিয়া তবে ছাডিতেন। কোন প্রকার শৈথিল্য বা ভাবের হর্মলতা তাঁর কখনও সহা হইত না। ভোলানাথ শিবনাথ—হইয়া আসিলেন পরিপাটী পরিক্ষন্ন, স্থকর্মী ৷ যে কার্য্যের ভার লইতেন যথা সময়ে তাহা করিতেন। ঘডির কাঁটার মত জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হইল। যে কেহ পত্র লিখিত সেই যথা সময়ে প্রত্যুত্তর পাইত-একটী পাঁচ বৎসরের শিশুর পত্রও অনাদৃত হইত না। ঘড়ি না হইলে তাঁর এক মুহূর্তও আর চলিত না। মৃত্যু শ্যাায় পড়িয়াও ঘড় एमिश्रा जुनिएजन ना-यथन जथन चिष्ठ थूनिया एमिश्राजन। পরি-জনরা হাসিয়া বলিতেন, "ঘডি দেখলে, আর কি কি কাজ বাকি আছে ?" তাঁহার দেহ ধখন প্রাণ শৃত্ত হইল তথনও বৃকের উপর তার প্রেয় ঘড়িটা টিক টিক করিয়া চলিতেছে!

#### অপ্তাদশ অধ্যায়।

### বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর।

শিবনাথ বিলাত হইতে নৃতন দৃষ্টি, নৃতন ভাব, নৃতন উদীপনা
লইয়া দেশে ফিরিলেন। বিলাত যাইবার সময় পলে মাক্রাজ
হইতে ১৮৮৮ সালের ৯ই এপ্রেল কল্লা হেমলতাকে লিখিতেছেন—
"দয়াময় প্রেভু তাঁর দাসকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে
এই নির্জ্জন সমুদ্রবক্ষে বলিতেছেন যে আমার ভার সম্পূর্ণ রূপে
তাঁর উপরে। তিনি তাঁহার বাক্ষসমাজের জন্তই আমায় স্থাই
করিয়াছেন। বাক্ষসমাজের কাজের জন্ত আমার এতটা উৎসাহ
বাড়িতেছে, যে দশটা মন্তহন্তীর বল পাইলেও যেন কুলায় না।
নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইংলও হইতে আসিয়া অনেক কাজ
করিতে পাইব।" আবার ফিরিবার পথে কল্লাকে লিখিতেছেন:—

S. S. Rohilla.

19th Novamber, '88.

"ষতই বাড়ীর দিকে যাইতেছি, তুড়ই দেশের ছর্ভিক, প্রজাদের দারিত্রা, অজ্ঞতার কথা মনে হইয়া প্রাণ বিষয় হইতেছে। আবার গিরা সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে আসিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি, অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন ভাহা কার্যো পরিণত করিতে পারিলে হয়।" বাত্তবিক বলিতে কি ইংলণ্ডে গিয়া রাক্ষসমাজ্বের সেবার জন্ম তাঁর উৎসাহ যেন শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। চারিদিকে নূতন নূতন কার্যান্রোত খুলিয়া গেল।

১৮৮৯ সালে, Voysey সাহেবের সমাজের Mr. H. C. Blaker নামক একজন ইংরাজ-একেশ্বরবাদীর চেষ্টায় ইংরাজিতে সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা হয়। যাহাতে ইংরাজ ও ইউরোপিয়ান-দের ভিতর একেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশ্তেই এই প্রকার ইংরাজিতে সাপ্রাহিক উপাসনার ভার শিবনাথের উপর গ্ৰন্থ হয়। তিনি অনেক দিন পৰ্যান্ত এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। বিলাত হইতে আসিয়া ১৮৮৯ সালে প্রচার যাত্রা করেন। এবার সাতনা, হোসেঙ্গাবাদ, হরিন্বার প্রভৃতি ঘুরিয়া আসেন। এই যাত্রা বন্ধু নবীনচক্র রায় মহাশয়ের আতিথা গ্রহণ করিয়া বিশেষ अर्थी इन। नवीनहक द्रांग्र निवनात्थत वहामित्र वसू। स्मर्टे "সমদর্শী" প্রচারের সময় হইতে তার দঙ্গে আন্তরিক স্বস্থতা স্থাপিত হয়। নবীনচন্দ্রের উপর তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৮০ সালে তিনি কলিকাতা আসিয়া শিবনাথের বাসায় পীডিত হইয়া পড়েন, এবং কলিকাতায় তাঁর নবনির্দ্মিত বাড়ীতে তাঁকে স্থানাম্বরিত করা হইল। সেথানে ২৮শে আগষ্ট ১৮৮০ দালে তাঁর মৃত্যু হয়। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়ে যত না ব্যতা থাকে, নবীনচন্দ্রের সহিত শিবনাথের তাহাই ছিল। এই উভয় বন্ধুর পরিবার পরিজ্বনের ভিতর আন্তরিক টান ছিল। তিনি মৃত্যুর সময় তাঁর সমুদায় বিষয় সম্পত্তি, নাবালক পুত্র কন্সার ভার শিবনাথের উপর দিয়া শান্তিতে দেহত্যাগ করিয়া যান। তিনি মৃত্যুর সময় পত্নীকে বলিয়া গিয়াছিলেন—

"हारमना महब९रन मिनकत्र देंहा बहना।"

"অর্থাৎ—চিরদিন প্রেমের সহিত মিলিত হইরা ইহাদের'নিকট' থাকিও।" শিবনাথ এই কর্তব্য সম্পাদন করিতে আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

শিবনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া —বৰ্ষু নবীনচন্দ্ৰের নাম করিতে কখন ভৌলেন নাই। তার ওরুকীর্ত্তনের ভিতর নবীনচন্দ্রের নাম আছে। নবীনচন্দ্রের পুত্র কস্তাকে নিজের সন্তানের মত ভাল বাসিতেন। শিবনাথের পরিবার পরিজনকে বিশেষত:--হেম্লতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নবীনচক্রের জোষ্ঠা ক্সার নাম হেমন্তকুমারী, তিনি ত্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিতা এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিনী। শিবনাথ হেমস্তকুমাবীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তেমনি নবীনচন্দ্রও হেমলতাকে ভালবাসিতেন। হেমলতা ও হেমস্তকুমারী বেখুন স্থলে একত্র পড়িতেন। তাঁদের ভিতব শৈশবের অচ্ছেন্ত বন্ধ স্থাপিত হইল। ছইজনেই পিতৃভক্ত, ছইজনেই সর্বাদা আপন আপন পিতার গল্প লইয়া থাকিতেন। নবীনচন্দ চিলেন মতি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তাঁর ভালবাসা আদর মুখের কথায় কথন প্রকাশ পাইত না। তাঁকে দেখিবামাত্র লোকের মনে मद्भारत छेत्र ११७। निवनाथ ছिल्न मत्रम প्रायक स्थारिक. র্ভার আদর করা সভাব ছিল। মেয়েদের বড় আদর করিতেন। হেমন্তবে শিবনাথ যত আদর করিতেন নবীনচন্দ্র তত আদর मृत्यं कतिराजन ना । अथा हमस्कूमात्री "वावा" वनिराज जासूहाता হইতেন। দিনরাতই তাঁর মূথে "আমার বাবা"। একদিন আমি ৰদিলাম, "তুমি এত বাবা বাবা কর কেন ? আমার বাবার মত তোমার বাবা ত কই তোমাকে তেখন আহর করেন না?"

হেমন্ত চটিয়া বলিলেন, "বাও আমার বাবার গুণ ভূমি কি ব্যবে, আমার বাবার মত বাবা পৃথিবীতে নাই।" তারপর নবীনবাৰু যখন শিবনাথের গৃহে আসিয়া কিছুদিন রহিলেন তখন হেমলতাও নবীনচন্দ্র রায়ের একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি নবীনচন্দ্র রায় আমার নিকট আদর্শ পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। একদিনকার একটা ঘটনা আমার মনে আছে নবীনচক্র রায় আর শিবনাথ এক টেবিলের হুধারে বসিয়া লেথা পড়া করিতেছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁর মূখের দিকে তাকাইয়া কি বলি বলি করিতেছেন-অথচ বলিতেছেন না। আমি দেখিয়া বাবাকে ভাকিয়া বলিলাম, "বাবা তোমাকে উনি বোধ হয় কিছু জিজ্ঞানা করবেন।" শিবনাথ তথনই ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় কিছু বলবেন নাকি ?" নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন. "আপনার কাজের ক্ষতি হবে বলে বলিতে সম্ভূচিত হইতেছিলাম, এই একটা সামাত কথা।"—শিবনাথ অবাক। "এই একটা কথা বলবার জন্ম আপনি এতকণ অপেকা করছেন ?" আমরা তাঁর বিনয় সৌজন্ত সদাবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। ৰান্তবিক বলিতে কি এমন আশ্চর্যা চরিত্র আমি এ জীবনে আর দেখি নাই। একদিন শিবনাথ নবীনবাবুকে বলিলেন, "আপনার হেমস্তটা কি মেয়ে! এমন মেয়ে হয় না"। তিনি গন্তীয়ভাবে উত্তর দিলেন. "আমার হেম. হেমন্ত গুই-ই সমান, আমার হেমন্তর গুণের 'অক্ত' আছে—আপনার হেমের গুণের "অন্ত" নাই।"—নিবনাথ বলিলেন "আপনার নাকি কবিছ নেই মুলাই।"—এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসি। হাম। হাম। তেমন স্থাধের দিন আর হবে না।

এই স্থানে শিবনাথ নবীনচন্দ্রের কন্তা হেমন্তকুমারীকে বে পত্র শিথিয়াছিলেন তাহা না উদ্ধৃত করিয়া পারিলাম না।

> কলিকাতা, ১৩ কর্ণওয়ানিস্ ব্লীট ৩০এ মার্চ্চ, ১৮৮৩

"আমার স্নেহের হেমস্ত,

আমার মা লক্ষি! আমার পত্র পাইলে তোমার বড় স্থ হয়। আমি এমনি পাষশু যে সে স্থগটা তোমাকে সদা সর্বদা দিতে পারি না। তোমার পত্র পেলে যে আমার স্থথ হয় তাকি বলতে হবে ? গ্রীম্মের মধ্যে মানুষ যদি এক পসলা জল পায় তার যেমন আনন্দ হয়, তোমার পত্র পেলে আমার তেমনি আনন্দ হয়। আমার প্রাণটা কত ঠাশু। হয়! আমার প্রাণটা বড় কঠিন, সেই প্রাণটাকে এমন করে বড় কেউ বাঁধতে পারে না। তুমি বড় হাইু মেয়ে, তাই আমাকে বেঁধেছ, কে বলে এ মেয়েটা নবীনবাবুর, এটা আমার!"

হেমন্তকুমারীর প্রথম কন্যাটীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাকে
নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানি পড়িলে
সকল শোক সন্তপ্ত জনক জননীর প্রাণ শাস্ত হয়। তাই পত্রখানি
এখানে উদ্ধন্ত করিলাম।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৬ কলিকাতা

"যা হেম্ছ.

ভোষার পত্র আষার হস্তগত হইয়াছে। তুমি পত্রে আমাদিগকে যে ছঃখের সংবাদ দিয়াছ তাহাতে আমরা সকলেই অত্যন্ত ছঃখিত হইয়াছি। তোমার পত্র পাইয়া আমার প্রাণ এমনি হইতেছে যে, এখন আমি যদি তোমার কাছে থাকিতাম, তাহ'লে তুমি বৃষি একটু শান্তি লাভ করিতে পারিতে। এই শোকের সময় আমি আর তোমাকে কি কথা বলিব ? তবে এই কথা বলি, জীবন মৃত্যু উভয়ই আমাদিগের নিকট গভীর প্রহেলিকার ন্যায়। এই জীবন আমাদের ইচ্ছাতে আসে নাই, ইহার স্থিতি আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহার অন্তও আমাদের আয়ত্বাধীন নহে, ইহা আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাই আমরা পাইয়াছি এবং ইহার স্থুখ সম্পদ উপভোগ করিতে পারিতেছি। এখন আর একটা কথা বিবেচনা কর, যে-वन्त मान माज, अर्थाए-- याश आमारमत रेक्कारल शारे नारे, किंद অপরের দয়তে পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের কোন দাওয়া থাকিতে পারে কিনা \* \* \* যেটি আছে সে জন্মই কুতজ্ঞ হওয়া উচিত। তেমনি বলি মা। আমার আদরের মা, তুমি काॅमिश्र मा। \* \* \* निक्तिश मार्यत हार्ल প्रहात थाहेग्रा অক্রজনের ভিতর হইতে যেমন 'মা' 'মা' করিয়া মাকেই ভাকে, আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ডাকিব। এ কেমন মিষ্ট। তুমি আজ সেইরূপ করিয়া সেই জগন্মাতাকে ডাক। আমার এরপ বোধ হইতেছে যে, যেন তুমি আমার গলা জড়াইয়া বুকে মাথা দিয়া কাঁদিতেছ এবং আমি তোমার চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিতেছি, "লক্ষী যা কেঁদ না"—তাই বলি শন্মী মা কেঁদ না।

> তোমার অপনার্থ God father শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

কেবল কি নবীনচক্র রায় মহাশয়ের পরিবারের সহিত এমন

ť

হততা ছিল। ভাজার লোকনাথ মৈত্র মহাশন্ন অপগও শিশুপ্র সন্তানদিগকৈ রাখিয়া যথন পরলোক গমন করেন, তাঁর সভানদিগের জন্তও শিবদাথ এইরপ ব্যাকুল হইতেন। লোকনাথ বাব্কে আমরা জ্যেঠামহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। জানি না লোকে আপনার জ্যেঠামহাশয়কে এত আপনার ভাবে কিনা ? লোকনাথ বাব্র সন্তানগণ শিবনাথকে "কাকাবাব্" বলিয়া ডাকিত—শিবনাথ তাদের "কাকা"র চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিলেন না। এই যে পরকে আপনার করা, ইহার ভিতর কিছুমাত্র লোকিকতা বা দূরত্ব ছিল না।

১৮৮৯ সালের এপ্রিল মাসে শিলং ব্রাহ্মসমাজের সেলা ইইতে করেকটা থাসিয়া ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্মের বিষয় জানিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করে, শিলং ব্রাহ্মসমাজে সেই চিঠিথানি কার্য্য নির্বাহক সভায় প্রেরণ করিলে—শিলংএ ব্রাহ্মপ্রচারক প্রেরণের বিশেষ আবশুকতা সকলে অনুভব করেন—সেই সময় হইতে প্রীষ্ক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই কাজের ভার গ্রহণ করেন। নীলমণি বাবু এই কার্য্যে জীবন দিয়াছেন।

১৮৯০ সালের ১৬ই মে ব্রাক্ষ-বালিকালিকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিজ্ঞালয় প্রতিষ্ঠাবিষয়ে আনন্দমোহন বস্ত্র মহালয়ের অপরিদীম
উৎসাহ ছিল। লিবনাথ বিজ্ঞালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব
হইতেই শয়নে স্বপনে বিজ্ঞালয়ের চিন্তায় মর্ম হইয়াছিলেন। সে

একাগ্রতা, ব্যাকুলতা, ও উৎসাহের কথা এখনও আমার হালয়ে
শ্রাথা আছে। বিজ্ঞালয়ের সরাঞ্জমের কথা মুখন উপস্থিত হয়

—আনন্দমোহন বস্ত্র মহালয় বলিয়াছিলেন, "জ্ঞান শিক্ষায় ক্রম্ন
আহয়া শিক্ষালয় স্থাপন করিব, বিজ্ঞালয় নাম রাখিব না—আমরা

প্রকৃত শিক্ষার বন্দোবন্ত করিব, পুঁথিগত বিচ্ছা নয়, স্নতরাং চেরাক্স টেবিলের আবশুকতা কি ? আমাদের বালিকারা মাছর পাতিশা পড়িবে, তাহাতে উৎক্লষ্ট শিক্ষালাভ করিবার কোন বাধা থাকিকে ना"। निवनात्थत्र देष्टा हिन ना त्य. विश्वविद्यानत्त्रत्र इंग्रिस এখানকার শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, অপচ যাহা শিক্ষা করা মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীর—দেরপ শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে হয়, এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। আনন্দমোহন বস্থ মহাশরের ও শিবনাথের তথনকার উৎসাহপূর্ণ মুথপ্রী আমার এখনও মনে আছে। ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্টাটের বাহির বাডীর একতালায় মাজর পাতিয়া ১৫টা বালক বালিকা লইয়া, বিষ্ণালয় বসিয়া গেল। শিবনাথ ব্রাহ্ম-বালিকাশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার চি**স্তার** আহার নিজা ভূলিয়া গিয়াছিলেন ! সে চিস্তা ও সে পরিশ্রম বুখা याग्र नारे। पाछ वाक्ष-वानिकानिकानत्त्रत्र कि व्यवसा। समग्र-শোণিতপাত না করিলে. কোন মহৎ কার্য্য এ সংসারে দাঁড়ায় না। আমরা সচরাচর বড় বড় কার্শ্যের স্থচনা দেখি, অমুক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন, কার্য্য সম্পন্ন করিতে, যত বড় কমিট্র,—যত খ্যাতনামা ব্যক্তিই সেই সভার সভা হউন না—কার্য্য করে হই তিন জন ব্যক্তি! অন্ততঃ হুই তিন জনের হানয়শোণিত ক্ষরিত না হইলে কোন বড় কাজ দাঁডায় না। গাছের গোডায় বেমন জল দিতে হয়, মহৎ কার্যোর স্থচনায় তেমনি শোণিতপাত করিতে হয়, তবে সেই কাজ দাঁডায়। শিবনাথ যখন যে কার্য্য করিতেন, পাগলের স্থায় পরিতেন, তাহাতে আপনার কট অস্ত্রবিধার কথা মুহূর্ত্যাত্র হৃদরে शन किएक ना। आत अक वित्नवं क्षिशाहि, वंशन व कारी করিতেন, সমগ্র প্রাণ এমনি ঢালিয়া দিয়া করিতেন, বে সেই সময়ের মত, আর কোন চিস্তা হাদয়ে স্থান দিতেন না। সেই কার্য্যে সিদ্ধকাম হইন্না তবে অন্তদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় এই একাগ্রতা, সিটি কলেজ স্থাপনের সময় এই ভাব—আর চক্ষে দেখিয়াছি, ব্রাহ্ম-বালিকাশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার সময় কি তন্ময়তা, কি একাগ্রতা ! কি উৎসাহ ? সেই সময় অন্ত মনস্কতার জন্ত কত যে ভূল করিতেন! একদিন ধোপার ৰাড়ী হইতে মদারি কাঁচিয়া আদিয়াছে, মদারিথানি আলনা হইতে লইয়া, চাদরের মত কাঁধে ফেলিয়া চলিয়াছেন! একদিন প্রাশ্ধ-বালিকাশিকালয়ের চিন্তায় মন এমমই পূর্ণ যে, সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়া আহারে বসিয়া ডালের বদলে জল দিয়া ভাত মাথিয়া বেশ খাইয়া যাইতেছেন, আমরা যথন সকলে হাসিয়া উঠিয়াছি, "ও বাবা, কর কি ?" তথন চৈতগু হইয়াছে—আর সেই অট্টহাস্তের রোল ? অন্তমনস্কতার জন্ত এ জীবনে কত যে হুর্ঘনা হইয়াছে তার অন্ত নাই—কতবার ট্রাম হইতে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়াছেন। কতবার পড়িয়া হাত পা কাটিয়াছেন, কতবার মাথা ঠুকিয়া মাথা কটিয়া-ছেন। আমরা শশব্যস্ত থাকিতাম; আর কতবার বলিয়াছি, "আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে মান্ব যদি তুমি গাড়ী চাপা পড়িয়া যারা না যাও।"

ব্রান্ধ-বালিকাবিন্তালয় ত প্রতিষ্ঠিত হইল। তাকে স্বদৃচ্ ভিত্তিতে স্থাপিত দেখিয়া ১৮৯০ সালের শেষ ভাগে শিবনাথ প্রচার ষাত্রা করিলেন। নানা কারণে এ যাত্রাও চিরন্মরণীয়। এই সময় তিনি ভারেরিতে প্রতিদিনের কার্য্য ও চিস্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য এবার প্রচার যাত্রা করিবার পূর্বে স্থামার মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল, মন বলিতে লাগিল এবারে বাৰার কোন বিপদ হইবে। আমি ডায়েরিতে লিখিয়াছিলাম যে, "বাবা প্রচার যাত্রা করিলেন, কি জানি কেন আমার
মনে হইতেছে, বাবার কোন বিপদ হবে।" কি বিপদ র্ঝি
নাই—কিন্তু প্রোণে যেন কি আতত্ত্বের ছায়া পড়িল। একথা
ডায়েরিতে লিখিয়াছিলাম, মনেও ছিল, এবং পরে যাহা ঘটল,
তার সঙ্গে আশ্চর্যারূপে মিলিয়া গেল! এ জীবনে, আরও
কথন কথন এমনি করিয়া পরবর্তী ঘটনার ছায়া, হৃদয়ে পড়িয়াছে,
এবং অন্সের জীবনেও হয় সেজন্ত এখানে সে কথার উল্লেখ
করিলাম।

১৮৯০ সালে মাদ্রাজে এই চতুর্থবার প্রচার যাত্রা। এই সময় কঠিন পরিশ্রম করিয়াছেন, আহারে, বিহারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। শিবনাথের পক্ষে ইহা কিছু আর নৃতন নয়, তবে দেহের শক্তি বয়সের সঙ্গে হাস হইয়া আসে, স্বতরাং শরীরের উপর অত্যাচার তথন আর অবাধে সহু হয় না। এবারে গুরুতর শ্রমের ফলে কঠিন পীড়া হইয়া মৃত্যুমুথে পতিত হইলেন। সে ঘটনা বলিবার পূর্দ্বে তাঁর ডায়েরি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

13th October 1890.

Read 6 chapters of Luke finishing that book in fulfilment of a vow of making special study of Jesus and Paul during three-months of October, November and December as preparing of a new life from my next birth-day.

এই সময় কেবল মান্দ্রাজ নয় কালিকট, কোইস্বাটুর, ত্রিচিনা-

পর্রী, বাঙ্গান্ধার ব্রেজওরাডা, মন্লিগটন প্রভৃতি স্থানে প্রচার ক্ষরেন। এবারকার প্রচার যাত্রার বিষয় ডায়েরীতে এরপ ক্ষিথিতেছেন:—

27th January 1891.

বেজওয়াভা হইতে আমি মদলিপটম্ যাই। দেখানে একদিন একটা sermon আর একদিন একটা বক্ততা হয়, সেখান হইতে ফিরিয়া ক্রেওয়াডা হইরা রঘুমাহেন্দ্রী গমন করি। সেথানে ১৫ই নবেম্বর শনিবার পৌছি, এবং দেই দিনই একটা বক্ততা করি। ১৬ই নবেম্বর আর একটা বক্তৃতা করি। ১৭ই নবেম্বর সোমবার সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ১৮ই নবেম্বব মঙ্গণবার কোকোনদা পৌছি। সেই দিনই সেথানে একটা বক্ততা করি। সেই দিনই শরীর অস্তম্ভ বোধ হইতে লাগিল। পরদিন একটা বক্ততা করিবার ইচ্ছা ছিল. নাবেম্বর আবার বেজওয়াড়া যাত্রা করিবার দিন। সেদিন প্রাতে স্মামার বাসাতে উপাসনা হয় ও আমি একটি উপদেশ দি। তৎপরেই আমায় জর হয় এই জর অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া ভয়ের কারণ হইয়াছিল। মি: রাজেদ্রলাল মৈত্র মৃত গুরুদাস মৈত্রের পুত্র আমাকে তাঁর বাডীতে লইয়া গিয়া রাখেন। এখান হইতে বিরাজ হেম, শশীভূষণ বস্থ, ডাক্তার বিপনচক্র সরকার আমার চিকিৎসা ও ভশ্রষার জন্ম যান। তাঁরা ২৯এ নবেম্বর সেথানে উপস্থিত হন। প্রায় মাসাবধি আমার জর থাকে। ২০এ ডিসেম্বর স্মামার জর ত্যাগ হয়। ২৬এ ডিসেম্বর সেধান হইতে যাত্রা ক্রিরা ৩**০এ ডিনেম্বর কলিকাতা**র উপস্থিত হই। **আ**মি **ালালে ∗বাইবার পথে এই এত লইয়াছিলাম যে, স্মাগামী**  ·मन्त्रमिन, 'वर्था'९--७> ७ कामूशांतित शृत्स् वाहेत्वन हहेत्व दील এবং পলএর উক্তিস্কল পুনরায় পাঠ করিয়া এই উভয় চরিত্র তিন মাস কালের মধ্যে বিশেষক্রপে অনুধ্যান করিব, ভদমুসারে ৰাজ্রাজ বাদের সময় বীতিমত four Gospels 3 Epistles of Paul পড়িতাম। কোকোনদায় পীড়িত হওরাতে ভয় হইয়াছিল যে বুঝি আমার ত্রত আর রক্ষা করিতে পারা গেল না। ঈশ্বরের কুপায় একটু স্বস্থ হইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। ছয় সাত দিন Zoological garden-এ ছিলাম, তাহাতে অনেক চিম্ভা করিয়াছি ও অনেকগুলি Epistles পড়িয়া ফেলিয়াছি। এখন কেবলমাত্র Epistles to the Hebrues and Acts 3, St Paul-এর জীবন যাহা আছে, তাহা পড়িতে বাকী আছে। তাহাও এই কয়দিনে পড়িয়া ফেলিব তাহা হইলেই আমার ব্রত সাঙ্গ হয়। অন্ত মঙ্গলবার, বুধ ও বুহস্পতি এই ছই দিনে পড়িব, ও আরও চিস্তা করিব, গুক্রবার এই উভয় চরিত্র অমুধ্যান করিয়া, যাহা প্রতীতি হইল তাহা লিথিব-मनिवात जन्म मिन। तम मितन व्यागामी वर्षत कार्या व्यागानी স্থিব কবিয়া ফেলিব।"

কোকোনাদায় যে কঠিন পীড়া হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পিছদেব আত্মচরিতে বিবৃত করিয়াছেন। এথানে তার পুনকজি নিজ্ঞােজন। আমরা কোকোনাদায় গিয়া তার যে অবস্থা দেথিয়াছিলার তাহা অবর্ণনীয়। আমাদের পাইয়া তাঁর কত আশা, কত আনন্দ! আমাকে ভগ্ন কঠে তিনি নিজ্লে, কঠিন জুরে যথন অতৈতত্ত থাকিতেন, তথন অমরদিগের ভবর্মান কেমন উজ্জ্ব ভাবে শুনিতেন তাহা বলিয়াছিলেন। আমাদের শুনিয়া মনে হইয়াছিল, বোধ হয় পরলোকে একবার পা দিয়া তিনি ফিরিয়া আদিয়াছেন তাই স্বকর্ণে অমরদিগের গানও শুনিয়া আদিয়া থাকিবেন। যে প্রকার কঠিন টাইফয়েড হইয়াছিল, পরলোক হইতে ফিরিয়া আদা বই আব কি ? এই কঠিন পীড়া হইতে উঠিয়া শিবনাথেব স্বভাবতঃ হর্কল শরীর আরও হর্কল হইল। তিনি বলিতেন, বেশ ব্ঝিতে পাবি, মন্তিকের শক্তি হাস হইয়া গিয়াছে, আর পূর্কে ভায় মানসিক শ্রম অবলীলাক্রমে কবিতে পাবি না। কিন্তু এথানেই তাঁব জীবনে প্রবল কর্মম্য মুগেব অবসান হয় নাই।

### উনবিংশ অধ্যায়। সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা।

সেবার আকাজ্ফাই শিবনাথের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি কবে 'সমদশীর' পৃষ্ঠায় লিথিয়াছিলেন :—

আমি বড় গুঃথী, তাতে গুঃথ নাই,
পবে স্থী ক'রে স্থী হ'তে চাই,
নিজে ত কাদিব; কিন্তু মুছাইব
অপরেব আঁথি; এই ভিক্ষা চাই
সত্য! ধন, মান, চাহে না এ প্রাণ
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই
থাটিতে বাচিব, থাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা পূর্ণ কর তাই।

তথন হইতে প্রতিদিন, প্রতি মুহুর্ত্তে, সেই প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত করিতেছিলেন। থাটিবার জন্য বাঁচিয়াছিলেন, থাটিতে খাটিতে মরিবেন, এই চাঁর আশা ছিল। দীর্ঘ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন এ কবিতা কেবল কবিত্ব নয়, প্রাণের গভীর প্রার্থনা ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। থাটিবার জন্ম তিনি নিয়ত ব্যক্ত ছিলেন। সেবার আকাজ্জায় শিবনাথ নিত্য ন্তন ন্তন কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এমন কোন কাব্যের অনুষ্ঠান হয় নাই যার জন্ম শিবনাথ অলেষ প্রকার পরিপ্রম না করিয়াছেন। নানাবিশ্বণ কাব্যের মধ্যে আকঠ নিময়

থাকিরাও ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতে, এক প্রকার জ্ঞশান্তি উপস্থিত হইল। এত আয়োজন, এত প্রতিষ্ঠান সকলই বিফল বলিরা বোধ হইতে লাগিল।

এতদিন ধরিরা যাতা কিছু করিয়াছেন, সকলই পগুশ্রম বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইংলগু হইতে ফিরিবার পথে তিনি ভারেরিতে একদিন এমন কয়টা কথা লিখিয়াছিলেন, যে-ভাব হইতে পরে সাধনাশ্রমের, উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া আমি মনে করি।

## "S. S. Rohilla. 10th December, 1888

ব্রাক্ষসমাজের একদল সেবক প্রস্তুত করা যায় কি না, যাহাবা communism অনুসাবে থাকিবেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি বাহা দিবেন, ও শ্রমের ছারা অজ্ঞিত, হইবে, তছারা তাঁহাদের ভরণপোষণ হইবে। একান্ত প্রার্থনার সহিত তাঁহার চরণে হত্যা দিতে হইবে।"

## "১৩ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার ১৮৮৯

রাত্রে কার্যানির্কাহক সভার অধিবেশনে যাওয়া গেল। উপাসকমওলীর আগামী বর্ষের কার্য্যের বিষয় কথা হইল। উপাসকমওলীর সভাগণ আমাকে স্থায়ী আচার্য্য মনোনীত করিরাছিলেন, কার্যানির্কাহক সভার অনেকে তাহা উচিত বিবেচনা করিলেন না। কলিকাতায় আধ্যাত্মিক অক্সার উন্নতি না হইলে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাক্ষের প্রতি লোকের অন্তর্মার্গ ও আস্থা জারিতেছে না, এবং উপাসক মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক অবস্থার উরতি না হইলে সে উরতি হইতেছে না। আমি বে কলিকাতাতে স্থিরভাবে বসিয়া কাল্য করিব তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না



শিবনাথ (প্রোঢ়াবস্থা)

কার্যনির্বাহক সভাতে, ও তাহার বাহিরে এরপ অনেক লোক রহিয়াছেন, যাহাদের মনে এই আশঙ্কাটী যে, একা আমার হাতে অনেক শক্তি সঞ্চিত হইতেছে সেটা ভাল নর। ছিতীয়তঃ অনেকের এরপ ভাব যে, আমাকে একেবারে কলিকাতায় ধরিয়া রাখিলে সমাজের অনিষ্ঠ হইবে। যাহাহউক এই বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। এবং সমাজের হিতার্থে যাহা কর্ত্ব্য তাহা করিতে হইবে।"

এই কয় লাইনের ভিতর স্লম্পষ্ট তিনটা ভাব দেখা যাইতেছে।

- (১) উপাসক মণ্ডলী তাঁহাকে স্থায়ী আচাৰ্য্য মনোনীত করাতে কার্যানির্ব্বাহক সভা তাহা হইতে দিলেন না।
- (২) কণিকাতার সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের অনুরাগ ও আস্থা জন্মিবে না।
- (৩) বিরোধী শক্তি সমাজে আছে, তার সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইবার জন্ম তিনি প্রস্তত।

সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার ভিতর এই সকল ভাব কি করিরা কার্য্য করিয়াছে তাহা আমরা স্মুম্পষ্ট দেখিতে পাইব। সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিবনাথের কথাই দিতেছি :—

"১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দের বর্ধাকাল হইতে অন্তরে গুরুতর অভৃপ্তি উপস্থিত হয়। ত্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপে মন আর তৃপ্ত হয় না, সকল কার্য্যের মধ্যে কি এক প্রকার অসারতা অন্তত্ত করিতে লাগিলাম। এই অভৃপ্তি দিন দিন এতই বৃদ্ধি পাইল যে শরীর মন হুই-ই অন্তর্ম হইরা পড়িতে লাগিল। \* \* \* ক্রমে মনের অভৃপ্তিটা এত বাড়িয়া উঠিল বে অবশেষে ক্লিকাতার কার্য্য কোলাহলের মধ্যে থাকাটাও যেন অসহু হইয়া উঠিল। এই প্রকার মানসিক অবস্থাতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে বালীগঞ্জে পদ্মপুকুর রোড ৪২নং বাটীতে সপরিবারে উঠিয়া গেলাম। বালীগঞ্জে গিয়া অনেক দিন নির্জ্জন উচ্চানে, নির্জ্জন গৃহে, আত্মার অবস্থা ও সমাজের অবস্থাব বিষয় চিন্তা ও প্রার্থনা করিতাম। যতই চিন্তা ও প্রার্থনা করিতাম ততই মনে অতৃপ্রি বাড়িত।"

"ক্রমে মাঘোৎনব আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্থি এত অধিক যে মনে মনে এই সংকল্প উদিত হইতে লাগিল যে, কিছুদিন সকল কার্যা হইতে অবস্থত হইয়া, নিজ্জনে পাঠ, চিন্তা, ভজন, সাধনাদির দ্বারা আবাব প্রস্তুত হইব। মাঘোৎনব যত সন্নিকট হইতে লাগিল ততই মনে এই ভাব জাগিতে লাগিল যে, একদল বিশ্বাসী ও প্রেমিক সাধক চাই বাহারা প্রাক্ষধন্ম সাধন, প্রাক্ষধর্ম প্রচার ও প্রাক্ষমমাজের সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিবেন ও ঘনিষ্ঠ একতাস্থত্তে বন্ধ হইয়া সমাজের মধ্যে নৃতন জীবন আনিবার চেন্তা করিবেন। কিন্তু এই দলের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে চিন্তা তথনও মনে উদয় হয় নাই। কেবল প্রয়োজনীয়তা অক্মন্তব করিতে লাগিলাম। এবং এইরূপ একটা দল গঠনের চেন্তা করিতে হইবে, এই বাসনা হৃদয়ে প্রবল হইতে লাগিল। এই ভাব লইয়া দ্বিষ্টিতম মাঘোৎসবের প্রাতঃকালের উপদেশ দেওয়া গেল। উপদেশের বিষয় চিল 'ঈশ্বর' বিশ্বাসী প্রেমিক জনকে আপনার জন্ত রাথিয়াছেন।"

"উক্তদিবস অপরাক্তে মন্দির মধ্যে যথন বসিয়া আছি তথন হস্তলিথিত কয়েকপংক্তি আমার হতে অর্পিত হইল, তাহাতে— প্রভাব করিয়াছেল যে, "উপস্থিত ব্যক্তিদিক্ষের মধ্যে অমুরাগী ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া একটা বিশ্বাসী দল গঠন করা হউক।" আমি তাহাতে এইমাত্র লিথিয়া দিলাম যে, "এইরূপ সংকল্প আমার অন্তরে উদয় হইয়াছে, কিন্তু অগু প্রকাশুভাবে সকলকে আহ্বান করিব কিনা তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।" সমস্ত অপরাক্ষ কাল এই চিস্তাতে বাপন করিলাম। সংকল্প করিলাম হলা কেব্রুগারি এই বিশ্বাসী দল গঠনের প্রকাশত করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার সললের সঙ্গে প্রকার আবির্ভাব হইল যে, এই দল গঠনের বায় কিরূপে চলিবে, অমনি দৃষ্টি ঈশ্বরের করুণার দিকে উথিত হইল। এই ইতিবৃত্তের প্রারম্ভে ভগবৎগীতা ও দায়ুদের গীতাবলী হইতে যে হই বচন উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহা বারবার মনে উদিত হইতে লাগিল। বচন হুইটী—

"অন্তাশ্চিন্তয়তো মাং যে জনাঃ প্যাপাসতে তেষাং নিতা-ভিযুক্তানাং যোগ কেমং বহামাছম।" গীতা—

"The Lord is my Shepherd I shall not want" এইরপ চিন্তা যথন চলিতেছে, তথন ইংলগু হইতে প্রফেসার নিউমান প্রায় ৩০ টাকা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। লিখিলেন আমি যে কোন কার্য্যে এই অর্থব্যয় করিতে পারিব। ভাষিলাম উহা স্বয়ং ঈশরের প্রেরিত। উহা এই বিশাসী দল গঠনে ব্যন্ন করিব বলিয়া সংকল্প করিলাম। ক্রমে ১লা ফেব্রুবারি উপস্থিত। উক্ত দিবস প্রোতে কতিপয় ব্রান্ধ-বন্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনা পূর্বক ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন ভবনে, ব্রান্ধ পরিচারক দলের স্কুপাত করা কেন। \* \* \*

প্রফেসার নিউম্যানের প্রেরিত অর্থনারা একটা পুস্তকের আলমারা, ছইথানি চেয়ার ও একটা ডেক্ক থরিদ করা গেল। আরও কিছু অর্থ হস্তে রহিল।"

এই প্রকারে ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল। বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্ম শিবনাথ একদল বিশ্বাসী ভক্ত **म्यक्रिक** ডाकिलान। यांत्रा छांत्र এই कार्या यांत्र मिलान. তাঁদের প্রতি শিবনাথ নিজের পুত্র কন্তা অপেকা অধিক ভালবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করিতেন। পিতা যেমন পুত্র কলার ভার বহন করেন—তিনিও তেমনি পিতার ভায় তাঁদের সকল ভার আনন্দিত চিত্তে বহন করিতেন। প্রথমে গুরুদাস চক্রবর্ত্তী <sup>র্ট দ্</sup>**নামনার্ত্রীমে**র পরিচার**ক** ব্রত গ্রহণ করিলেন। সেই সময় তিনি মন্নমনসিংহ ইনসটিটিউসনে শিক্ষকতা করিতেন। তৎপরে কাশীচন্দ্র ঘোষাল আসিয়া যোগ দিলেন। ক্রমে সতীশচন্দ্র চক্রবত্তী. রজনীকান্ত গুহ প্রভৃতি আসিয়া যোগ দিলেন। এইরূপে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠায় শিবনাথ স্বাধীনভাবে নিজের সম্পূর্ণ দায়িছে এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যানির্কাহক সভার সহিত ইহার কোন যোগ ছিল না। সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় পরিচারকদিগের ভরণ-পোষণের জন্ম স্বেচ্ছাকুত দানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, था कनां कता हरेत ना धरे नियम कतिया किलान। মূলার বে ভাবে ইংলণ্ডে আশ্রম বাটীকা স্থাপন করিয়া স্বেচ্ছা দত্ত मानित बांता बुहर बुहर बााशांत्र চानाहेहङ्ख्लिन, निवनार्थ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন—সেই ভাব তাঁর হান্বে ছিল। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কোন অভাব থাকিবে না, এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যে আলশুবিহীন হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিবে সে কি কথন ভগবানের রাজ্যে অভুক্ত থাকিতে পারে? এই তাঁর হৃদয়ের বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিয়া দেথাইলেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, কি দায়িত্ব কি ব্যয়ভার মস্তক পাতিয়া লইলেন—কত শত শত টাকা ব্যয় হইতে লাগিল—শিবনাথের ভয় নাই তিনি অকুতোভয়ে, নৃতন ভাবে, নৃতন উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ষতঃই একটা প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, কর্ম্মের আবর্ত্তের ভিতর ভূবিয়াও কি জন্ম তাঁর মনে অকস্থাৎ দারুণ অভূপ্তি উপস্থিত হইল ? তিনি যথন "সাধনাশ্রম" প্রতিষ্ঠা ক্লারেন, তথন ১৪ বৎসর ধরিয়া তিনি কার্য্যনির্কাহক সভার অধীন থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। অন্তান্ত সমুদ্য প্রচারকের প্রায় কার্য্যনির্কাহক সভার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, শিবনাথের অল্প বিত্তর যে হয় নাই, তাহা নহে। কতবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ড হইতে যে যৎসামান্ত অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেন, তাহাও ফেলিয়া দিয়াছেন। কার্য্যনির্কাহক সভার সভাদিগের সহিত অনেক ঘর্ষণের দৃষ্টাম্ব ভারেরির ভিতরই দেখিতে পাই।

প্রথমত:—ব্রাহ্মমিশন প্রোস লইয়া সংঘর্ষ। শিবনাথ বলিলেন সমাজের একটা নিজের প্রেস না হইলে চলিবে না। পূর্বের একটা প্রেস করিয়া স্থফল হয় নাই, অতএব কার্যানির্বাহক সন্তা কিছুতেই সে প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। শিবনাথ

নিজের দায়িত্বে প্রেস করিলেন—নিজে গিয়া যন্ত্র টাইপ প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন। নিজে প্রেস দেখিতে লাগিলেন। সেই প্রেলে ব্রাহ্মসমাজের সমুদ্র কাজ হইতে লাগিল-অথচ সমাজ প্রেসের দায়িত্ব লইতে রাজি নহেন। শিবনাথ যত বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে প্রেস লইতে ক্ষতি নাই—আমার সময় শক্তি বুখা এই প্রেসের জন্ম নষ্ট হইতেছে—তথন কোন কোন সভা উত্তর দিলেন, "এত বাকবিত্তা অমুনয় বিনয় কেন ? প্রেস আপনার নিজের সম্পত্তি করে রাখুন না।" শিবনাথ ঘূণাভরে উত্তর দিলেন, "মশাই! সম্পত্তি করিবার জন্ম ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই।" অবশেষে অনেক চেম্বার পর সমাজ প্রেসের দায়িত্ব লইলেন। এখন জিজ্ঞাসা করি প্রেসটী কি সমাজের একটা লোকসানের পথ। এই প্রকারে অনেক কার্যো বাধা পাইয়াছেন. তবু অশেষ সহিষ্ণুতার সহিত দশজনের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। কখন সরিয়া পড়েন নাই। কিন্তু নিয়মতন্ত্র প্রাণালীমতে সকলের ব্যক্তিত্বের সমান সম্মান রাথিয়াও তিনি কাজ করিয়া ব্যিতে পারিলেন এই যন্ত্রটা আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ অমুকৃল নতে। যন্ত্রটার কিঞ্ছিৎ সংস্থার স্থাবিশ্রক। তিনি সংস্থারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এখন সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল ভাবটী শিবনাথের নিজের কথায় বলি। সাধনাশ্রম স্থাপিত হইলেই শিক্ষাথের আজন্মের च्छतक बुकुनन, यथा—चाननारमाहन वस्, छेरमणहत्र पड ওঞ্চরণ মহলানবিশ প্রভৃতিও তাঁর প্রস্কৃতভাব বুরিতে না পারিয়া, এই মহৎ কার্য্যে দহাত্মভূতি করা দূরে থাক, দারুণ সন্দেহের চক্ষে তাঁর কার্য্য-কলাপ দর্শন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন, যথা—"শাস্ত্রী গুরু হইতে চান, আত্মকর্ভুত্ব জাহির করিতে চান" ইত্যাদি। বন্ধদিগের তীব্র কটাক্ষে निवनाथ जलात मोकन नाथा शाहिलन वर्ते. किल अन्तर्भन হইবার লোক তিনি ছিলেন না। ১৮৯২ সালের ২রা মেপ্টেম্বর সমুদ্য ব্রাহ্মবন্ধুগণকে আনন্দমোহন বস্ত্র মহাশ্যের ভবনে ডাকিয়া সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা কবিবার প্রক্লত ভাব অতি সরল, অকপট ভাষায় তাঁহাদিগকে বঝাইয়া দিলেন। তার মধ্যে আসল কথাগুলি এথানে উদ্ধৃত করি—"আমি বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশ প্রবৃত্তির উৎকর্ষের দারাই আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষের বিচার করি। আমার সংস্কার, বিগত ১৪ বৎসর আমাদের বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশ প্রবৃত্তির বুদ্ধি দেখা যায় নাই। সমাজের ধর্মজীবনকে গাঢ় ও ঘনীভূত করিবার জন্ম বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় নাই। প্রথম এই ১৪ বংসরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং এতৎসংস্থ ব্যক্তিগণ কলিকাতা শহরে প্রায় আট দশ লক টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন। কিন্তু প্রচারক সংখ্যা আট জন ছিল, ক্রমে চার জনে দাঁড়াইয়াছে। যে চার জন আছেন ভাঁরাও এক হানয় এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।"

"দিতীয়ত:—এই ১৪ বংসরের মধ্যে আমাদের হাত দিয়া ও আমাদের চক্ষের উপর দিয়া কত ঘুবা পুরুষ চলিয়া গেল যাহাদিগকে এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে, তারা বিষয় স্থাপের দিকে না চাহিয়া আক্ষসমাজের সেবাতে দেহ মন অর্পণ করিবে, কিন্তু একে একে সকলেই বিষয় স্থাপের পশ্চাতে ধাবিত হইল। যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী দশখানি হাতকে একত্র করিয়া ঈশবের কাজে লাগাইবার একটা প্রধান যন্ত্রস্বরূপ, তাহা আমাদের একটা কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের প্রতি অপ্রেম প্রদর্শন ও পরস্পরের দোষ দর্শনের একটা ক্ষেত্র হইয়া

শিবনাথ সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার যে সকল কারণ শেখাইয়া ছিলেন, তার মধ্যে এই কয়টা প্রধান—

- >। ব্রান্দোরা ধনৈশ্বর্য্যে বাড়িতেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রচারক সংখ্যা কমিতেছে।
- ২। সাধন ক্ষেত্রের অভাবে লোকের ধর্ম্মভাব ক্ষীণ হইতেছে।

কার্য্য নির্কাহক সভা নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির উপায় করিতে পারিতেছে না। এই শেষের কথাটা বড় শুকুতর কথা। ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডায়েরিতে যে লিথিয়াছিলেন—তাহাতে দেখিতেছি, কার্য্যনির্কাহক সভা তাঁহাকে স্থায়ী আচার্য্য ইইতে দেন নাই—স্থায়ী আচার্য্য উপাসক-মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারেন, তাহা না দেওয়াতে আধাত্মিকতা বৃদ্ধির একটা সহপায় নই হইল। আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি না পাইলে সমাজের শক্তি বৃদ্ধি হইবে না, অর্থাৎ—ধর্মসমাজের প্রাণই বাহির হইয়া বাইবে। ভূতীয় কথা বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁকে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমিও স্থাপাই দেখিতে পাইতেছি—সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার বহু পূর্বেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে ধর্মপ্রচারক হইয়া যে সমাজের জন্ম তিনি প্রাণ দিলেন, তার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না। এত বক্তা এত উপাসনা উপদেশ সব অরণ্যে রোদন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যিনি অকাতরে দেহ মনের সম্দয় শক্তি যে কার্য্যের জন্ম করিলেন, তার কোন ফল হয় নাই বলিয়া যথন বৃদ্ধিলেন তখন প্রাণের কি অবস্থা হওয়া সম্ভব ? লোকে বলিতে পারে তাঁর লান্তি হইয়াছিল আধ্যাত্মিক অবস্থা সমাজের ভালই ছিল। কিন্তু ইহা মানিয়া লইবার মত কথা নয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বারা পরিচালিত নিয়মতন্ত্র প্রণালী আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির অন্তরায় হইয়াছে—একথাটা বড় শুক্তর। ভাল, ইহার প্রতিকারের জন্য শিবনাথ যাহা করিলেন, তাঁর নিজের কথায়ই তাহা বলি:—

"প্রথম থাহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতার শক্তির centre or fountain—স্বরূপ হইবেন, এরূপ একদল বিশ্বাসী ও devoted worker organise করিতে না পারিলে সেশক্তিকে ঘনীভূত করিতে পারা ধাইবে না। ও বর্ত্তমান শিথিল ভাব বিদ্রিত হইবে না।

ষিতীর বাহারা ঐ বিশ্বাসীদলের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া আপনাদের দেহ মন সমগ্র সমগ্র সমর্পণ করিয়া তাদের সঙ্গে বাস, তাহাদের সহিত একত্র সাধন ও সর্ব্ধপ্রকারে একীভূত হইতে পারিবেন, এরপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে ঐ দল গঠনের ভার দিতে হইবে।

ভূতীয় বতদিন না ঐ দল fairly organisd হয় ততদিন strict policy of noninterfernce observe করিতে হইবে।"

সাধনাশ্রমের কার্য্যের ও গঠনের সমূদ্য দায়িত্ব শিবনাথ নিজের হত্তে গ্রহণ করেন প্রথমে কার্য্যনির্কাহক সভা বা আর কোন ব্যক্তির ইহাতে কোন হাত ছিল না। শিবনাথ সাধনাশ্রমের ভিতর দিয়া যে কাজ করিলেন এবং যে কাজটাকে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া মনে করিতেন তাহা এথানে বিবৃত করি। শিবনাথ ২রা সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মবন্ধুদিগের নিকট সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন—স্মাব ১২ই সেপ্টেম্বর কার্যানির্বাহক সভা ঠিক ঐ উদ্দেশ্রে "সেবক মগুলী" গঠন করিলেন। স্থানন্দমোহন বাবু, ভাক্তার পি, কে, রায়, উমেশচক্র দত্ত প্রভৃতি এই মণ্ডলী গঠন বিষয়ে সহায়তা करतन। এवः चामिनाथ চটোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায়, কুম্ববিহারী সেন, এবং আর একজন কাণ্যনিকাহক সভাব মনোনীত সেবক হইলেন। এই অমুষ্ঠানটী শিবনাথের কাগোর প্রতিবাদ স্বন্ধ বলা ঘাইতে পারে। শিবনাথ এনপ কার্য্যেব প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু সংকল্প হইতে দুই হইলেন না। সেই ব্রাক্ষসমাজে প্রবেশ করিবার সময় যে তেজগীতা দেখাইয়া-ছিলেন, এবং সাধারণ ব্রাক্ষসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় যে তেজসিতা দেখাইরাচিলেন তাহাই আমার দেখা ছিল। তিনি ব্রামবন্দাগিকে विगरम् :---

"আমার বিশ্বাস জান্মিরাছে, এবং সেই বিশ্বাস দিন দিন
দৃঢ় হইতেছে যে, আশ্রম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছরবন্ধাকে দূর
করিবে, এবং ইহার শক্তিকে জাগ্রত করিবে। এই বিশ্বাসেই
শামি ইহাতে দেহ মন নিক্ষেপ করিরাছি। ইহার গুরুত্ব শামি
এডদূর অন্তব করি বে পৃথিবীর এমন কেহ নাই, বাহাকে

আমি ইহার জন্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি বা এমন কোনও কট্ট নাই যাহা বহন করিতে ভয় করি। ইহাকে যে সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের কার্য্য নির্বাহক সভার অধীন করিতেছি না, তাহার কারণ এই যে আমার বিশ্বাস নে তাহা হইলে এ কার্য্য ভাঙ্গিয়া য'ইবে।" কার্য্যনির্বাহক সভা, এবং ধর্ম বন্ধগণের বিশেষ প্রতিবাদ সম্বেও সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। থাহারা সাধনাশ্রমে বোগ দিলেন তাঁহাদিগের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সমুদ্য ভার শিবনাথ নিজের রুদ্ধে গ্রহণ করিলেন।

১০।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্টাট ভবনে, শিবনাথ নব নির্বাচিত পরিচারক শ্রীযুক্ত গুকদাস চক্রবর্তী, প্রকাশ দেবজি, এবং কাশীচন্দ্র ্ঘাবালকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতিশয় উৎসাহ ও উদ্দীপনাব সহিত আপ্রমের কার্যা চলিতে লাগিল। স্বেচ্ছাক্রত দানের উপর যাকে প্রতিদিন নির্ভর করিতে হইত তাহাদিগের হত্তে চারিদিক হইতে অর্থ আসিয়া পড়িতে লাগিল। সাধনাশ্রম সম্পর্কিত বিশেষ ঘটনাবলীর মধ্যে ১৮৯৩ সালের ১২ই মাবের দিন নে আশ্চর্যা দুখ্য ব্রহ্মমন্দিরে দেখা গিয়াছিল সে ঘটনার কথা অগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। সেদিন ত্রন্ধমন্দিরে সাধনাশ্রমের উৎসবের দিন ছিল। সেদিন পূজাপাদ মহর্ষি দেবেলনাথ ঠাকুর মহাশয় यनित्र आश्रम क्रिटान. এই मःवाम छनिया চারিদিক হইতে ব্ৰান্ম, ব্ৰান্ধিকা, মাৰালবুদ্ধৰনিতা মাসিয়া অতি প্ৰভাষে মন্দিরটী পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। আজ সকলের মন উদ্গ্রীব, প্রাণে কি এক প্রকার অবাক্ত আশার বাণী জাগ্রত হইল। महिंदिलरवंत्र जानमन প্রতীক্ষায় বেদী আজ শৃন্ত इहेन, শিবনাথ বেদীর সম্বথে বসিয়া কি অপূর্বভাবে যে উপাসনা করিলেন সকলের প্রাণ মন যেন অমৃতরসে তলাইয়া গেল। উপাসনা শেষ হইল, যথাসময়ে মহর্ষি ধীর গন্তীর পাদক্ষেপে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সেই শুত্র পবিত্র ঋষি তুলা মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের হৃদয়ে কি এক অপরপ ভাবের সঞ্চার হইল। মহর্ষি বেদীর উপর সমাসীন হইলেন, শিবনাথ নবদ্বীপচক্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেল্ডনাথ চট্টোপাধ্যায় শুরুদাস চক্রবর্ত্তী, প্রকাশ দেব, কাশীচক্র ঘোষাল এই সাতজন পরিচারক মহষির আশীর্কাদাকাজ্ঞী হইয়া নিমে উপবেশন করিলেন।

শিবনাথ মহিষর আশীকাদ ভিক্ষা করিয়া সাধনাশ্রমের বিশেষ উদ্দেশ্য বর্ণন করিলেন। মহিষ একে একে সকলের মন্তকে হাত দিয়া এই বলিয়া আশীকাদ করিলেন যে, ত্রাহ্মধর্ম সাধন, ত্রাহ্মসমাজের সেবা, এবং ত্রাহ্মধর্ম প্রচার বিষয়ে যে নব সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছ, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর তোমাদের সে সঙ্কল্প পূর্ণ করুন।"

সেদিন থারা মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া, এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাঁদের জাবন ধলু হইয়াছে। সেদিনকার কথা কথন এ জীবনে বিস্থৃত হইব না। ভগবান যে ভক্ত-হৃদয়ে বিহার করেন এবং লীলা করেন, সেদিন একথার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।

এক মুহুর্ত্তের মধ্যে শত শত হৃদয়ে তাড়িতের স্থায়
পবিত্র সংকল্পের সঞ্চার কে করিতে পারে ? মামুষের সাধ্য কি
শত শত মামুষের চিত্ত লইয়া থেলা করে ? যিনি জনচিত্তবিহারী, ভ্রদরবাসীদেবতা, ভ্রদর লইয়া থেলা করা তাঁরই পক্ষে

সম্ভব। সেই দিন ব্রহ্মনিদরে মানবচিত্তে বিধাতার লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহর্ষিদেব চলিয়া গেলেন—আজ সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ, প্রাণ বিগলিত—এমন সময় শিবনাথ তাঁর অহুটিত সেবাযক্তে জীবনাহুতি দিবার জন্ম অগ্নিময় ভাষায় সকলকে আহ্বান করিলেন।

এই বংসরে শিবনাথ যে নগর সংশ্লীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন সেই সঙ্গীতের ভিতর এমন একটা অগ্নি ছিল যে, ১০ই মাঘ হইতে সেই গান গাহিতে গাহিতে লোকের প্রোণে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল। আজও মন্দিরে সেই সঙ্গীতটা গীত হইল। গানটা এই:—

আজ শোনরে, শোনরে তাঁর বাণী
এমনি মধুর আহ্বান, মৃতদেহে জাগেরে প্রাণ
ছিন্ন হয় সংসার বন্ধন রে।
সে বাণার বর্ণে বর্ণে, স্থধারস স্পর্শে কর্ণে
কাটে মোহ নিজার স্থপন রে।
সে বাণা পবশ পেযে, নর নারী আসে ধেয়ে
সাঁপিবারে জীবন যৌবন রে।
বিষয় বাসনা ফেলি, স্থথ স্বার্থ পায়ে ঠেলি
ধায় তারা মতের মতন রে।
শুনি সে মধুর বাণী ভব স্থথে তৃচ্ছ মানি
এম তবে এম ভক্ত জন রে;
বিশ্বাস জনল জালি বৈরাগ্য আহতি ঢালি
সেবা যজের কর আয়োজন রে।

শিবনাথ বলিলেন "জীবন দান কর ত্রন্নচরণে, তবেই ত্রান্দ

ধর্ম্মের প্রচার হইবে। পাড়াগাঁয়ে ক্লয়কেরা শীতকালে আগুন আলে। সে আগুনে পুরুষ রমণী সকলে হাত পা গরম করে य यादा भाग्न माडे बाखान एकरण एमत्र। बान्नएमत्र माटेक्नभ একটা জীবস্ত অগ্নিকুণ্ড জালিতে হইবে, যাহাতে আমরা পুরুষ নারী সকলে আভতি দিব, বিশ্বাসের আভতি দিব, বৈরাগোর আহতি দিব, ব্ৰহ্ম ক্ৰি জাগিবে। কে চাও আহতি দিতে अत्र क ठाउ । त्रात्र अ होन क्वल पित्य योछ । याँद्र যা আছে দিই এদো। সাংসাবিকতার হাওয়া বভ ঠাওা। আছিল চাই। দাও আত্তি দাও। যার যাহা আছে দাও। যার আর কিছু নাই, সে আপনাকে দাও। বল আশার আর কিছু নাই আমি নিজে পড়িলাম। জেলে তোল আগুন জেলে 🤐 তোল। প্রেম দিবে, প্রাথনা দিবে, অফুতাপ দিবে এস সহায় হও। ' জলুক, জলুক জলুক ব্রহ্মনামের অগ্নি জলুক, বিষয়বৃদ্ধি যাতে দগ্ধ হয়, সে অগ্নি জলুক।" এক নিমেষের মধ্যে যেন হৃদয়ে হৃদয়ে তড়িং সঞ্চারিত হইতে লাগিল। আজ সকলে আপনাদের ব্থাসক্ষম দান করিবার জন্ত বাকেল। শিবনাথের মন্তকে পুম্পর্টির ভাষ দানর্টি इटेंट लागिल। यात्र मियात्र किছ हिल, तिरे तिमिन मान कतिया ধন্ত হইল ! শিবনাথের সেদিনকাব মুখন্ডী—কখনই ভূলিবার নয়! তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভগবংপ্রেমে ক্ষিপ্ত উন্মন্ত। কেবল "উব্রহ্ম উব্রহ্ম, ওঁব্ৰহ্ম। জয় তোমার। জয় তোমার।" এই রব বন্ধটি হইতে লাগিল!! অমুনয় বিনয় করিয়াও থাদেশ নিকট হইতে দশটি টাকা সংগ্রহ कता कठिन हिन, आस डाँलित झमतशिष्ट कि महना श्रीमधा मिन! আছু কেন তাঁরা সর্বান্ত ভগবানের নামে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত গু লোকে বলিবে সাময়িক প্রভাব। ঘরে ফিরিয়া পিরা আবার

সকলে বিষয়ের কুপে নিমগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রয়োজন যথন ছিল তথন আনিয়া দিল কে? অভাবের তাডনায় নিপীডিত ভক্তের হত্তে ৮০০ টাকা মুহূর্ত্ত মধ্যে আনিয়া কে দিল গু সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিবনাথকে বিস্তর অর্থ বায় করিতে হইয়াছিল। নিজে পরীক্ষকের বৃত্তিরূপে, পুত্তক লিখিয়া যাহা কিছ উপার্জন করিতেন, এই আশ্রমের জন্ম অকাতবে ঢালিয়া গিয়াছেন। থাকে নিজ পরিবারের অভাব মোচনেব জন্য ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াও আবাব পবিশ্রম করিতেন। এখন নিজেব পরিবারেব উপব, পবিচাবকদিগের পবিবাব-পরিজনের সমুদায় অভাব মোচন, তাঁদের পূর্বকৃত ঋণ শোধ কবা কিছু আর সহজ্ঞসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এগানেও স্মার কমিটির হাতে ভার নয় যে উদাসীনতা কোথায়ও লক্ষিত হইবে ? শিবনাথ এ জীবনে কগন কাহার নিকট অভাবেব কথা বলেন নাই, কিন্তু অভাব ত অভাবই, দারিদ্রা কিছু আর সম্পদ নয়, ক্ষধার তাডনা উপেকা করা যায় না-শিবনাথের গছের অবারিত ছার ছিল, সেখানে যিনি আত্রর পাইতেন, তিনি চির্দিনের মত আপনার জন ২ইয়া ষাইতেন, স্বতরাং অনেকেব মুণের গ্রাদের কণা তাঁকে সর্বদাই ভাবিতে হইত।

তাহার ডায়েরিতে দেখিতেছি এক জায়গায় লিথিয়াছেন :— "24th October, 1890

I am in train going to Trichinopoly. Vesterday on my return to Combatore recived a packet of letters among which one from Hem, telling that her first information that the Committee has allowed 15 Rupees increase of my allowance is a mistake. So these gentlemen though they have been told that I was running into debts for insufficiency of allowance. That only shows the want of fellowship between the members and the missonaries a thing that is leading to the withering up of the Sadharan Brahmo Somily. There is none at the head-quarter who really feels for mission work. The missionaries look up to me. \* \* \* Society pars its workers in two ways 1st by money—2nd by love and honour. The 2nd payment alone can be made to the missionaries of the Somal. It that is wanting no man of parts will have much inducement to enter this life. The present state of apathy must be changed else the Sadharan Brahmo. Somal will be paralysed. Some bing must be done from the beginning of the next year.

সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবাব এক বংসর পূর্ব্বে এই প্রকার মনেব ভাব ছিল। সাধনাশ্রমের পরিচারকরতে জীবন উংসর্গ করিয়া বাঁরা তার ক'র্যোর জন্ম জীবন দ'ন করিয়াছিলেন তাঁদিগকে যে তিনি পূ্লাপেকা অধিক ক্ষেহ্ন করিতেন, সে কথা বলিলে কিছুমাত্র অভাক্তি হইবে না। তাঁদের অভাব উপস্থিত হইনে তিনি নিদারণ ক্লেশ অফুভব করিতেন, তাঁর আহার নিদ্রা ভার হইত। তিনি কি করিয়া এতগুলি পরিবার, এতগুলি প্রাণীর আর্থিক পারমার্থিক ভার বহন করিতেন, সে কথা বলিতে গেলে অনেক ব্যক্তিগত কথা বলিতে হয়, তাহা বলিতে ইচ্চা করি না। কিছু তিনি সে সমন্ধে যে কি প্রকার উদ্বেশে সমন্ধ কাটাইতেন,

তাহা দেখিয়াছি—এই সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজীবনী হইতে একদিনের ষটনা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"একবার আমি সাধনাশ্রমের কার্যাভার আশ্রমের একজন পরিচালকেব প্রতি দিয়া ধর্মপ্রচারার্থে লাহোবে গিয়াছিলাম। সেথানে সংবাদ প'ইলাম আশমে মহা অর্থ কট্ট উপস্থিত। দিনে ছই তিন আনা মাত্র বাজাব হইতেছে। যে ববিবার প্রাদে এই দংবাদ পাইলাম, সেই দিন তথাকাব এক ব্ৰাহ্ম বন্ধুর ভবনে আহারেব নিমন্ত্রণ ছিল, আহাব কবিতে ঘাইবার সময় সঙ্গের এক টা ত্রান্স বন্ধকে বলিলাম "আজ আমার নিমন্ত্রণ থেতে উৎস'र २००६ ना। कनिका ाव बाजरम यात्रा बाह्मन, जारमत বাজাবের পয়সা নাই স্বার আমি এখানে নিমন্ত্রণ থেয়ে বেডাচিছ এ ভাল লাগছেনা। কিন কি কবি কথা দিয়াছি না গেলে ন্য।" এই বলিয়া কোন প্রকাবে গিয়া আহার কবিয়া আসিলাম। সাধাকালে লাহোর মনিবে উপাসনাব কাষ্য আমাকে কবিতে হইল। উপাসনান্তে আমি বেদী হইতে নামিয়াছি, এমন সময়ে একজন আদিয়া অামাণ দক্ষে দাক্ষাৎ কবিবাব জন্ম মন্দিবের পশ্চাতের ঘরে সাপক। করিতেছেন। আমি গিয়া দেখি তিনি একজন বড লোকেব পুত্রবধ। তাঁহাব পতি কিছদিন পূর্বব হইতে এাসসমাজেব দিকে আর্প্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র দ্বীয় আসন হইতে উঠিলা গলবন্ধে আমাৰ চরণে পণত হইলেন, এবং আমাৰ পায়ে একশত টাকার নোট বাথিয়া বলিলেন, 'আপনার স্থাপিত আশ্রমের সাহায্যার্থে দান।' ৩২পর দিনই সেই টাকা কাথ্যাধাক্ষের নিকট প্রেরণ করিলাম।" এই প্রকার কৃত্ত-বৃহৎ সকল প্রকার অভাবের জন্ম তাঁহাকে চিস্তা করিতে হইত। কিন্তু ভগবানের রূপায় সকল অভাক মোচন হইয়া যাইত।

শিবনাথের ধর্মবন্ধগণ সাধনাশ্রমকে কার্যানিকাছক সভার অধীন করিবার জন কত চেষ্টা কবিয়াছিলেন। বার্থকাম হইয়া তাঁহাবা "সাধক মণ্ডলী" গঠন করিলেন। শিবনাথ নিজেব ক্লে সাধনাশ্রম গচন ও তাহার প্রিচালন ভার লইলেন। বাহিরের কাহাকেও একায়ো হস্তক্ষেপ করিতে দিলেন না। কিন্তু এক বংসৰ পৰে নানাপ্ৰকাৰ চিন্তা কৰিয়া সাধনা শুমকে সাধক মণ্ডলার সহিত হকু কবিয়া কংঘানিকাহক সভাব অধীন কবিলেন। এই পে পবিব নের হেতু তাঁব নিজেবই কথায় বলি "ফর্ণনি বকিতে পাবা গেল যে, এই আশ্ম ব্রাঞ্জন্ম,জের আধানিক শক্তিব একটা আধার স্বৰূপ হটৰে, এব এখানে যে বিশ্বাসী সাধকদল সমবেত হইবেন, কালে তাঁহালেৰ হল্ড প্রবল আধাাত্মিক শক্তি আসিয়া পভিবে, অমনি চিন্তা হইতে লাগিল যে, যদি এই মণ্ডলার বহি:স্থিত, সমাজের লোকদিগের স্তিত ইহার আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধ না থাকে, যদি এগপ একটা ভার খুলিয়া না রাখা যায়, যদারা ব'হিরের সমাজেব শক্তি আসিয়া এই মণ্ডলীর কাণ্যের সহায়তা করিতে ও তাহাকে সংঘত রাখিতে পারে, তাহা হইলে কালে হয়, সমাজের সহিত এট মণ্ডলীর বিচ্ছেদ ঘটবে, না হয় সমগ্র সমাঞ্চেব মধোগতি চক্তবে, তাঁহারা এই নবপ্রবিষ্ট দলেব পদানত হইয়া পড়িবেন। এই চিস্তা মনে উদিত হওয়াতে সাধারণ ব্রাঞ্চসমাঞ্জের কার্যা-নির্বাহক সভার সঙ্গে ইছার কোন প্রকার যোগ স্থাপন করা আবশ্রক বোধ হইল। অনেক দিনের চিস্তা ও প্রার্থনার পরে

আকটী গঠন প্রণালী (scheme) স্থির করিয়া, লিখিয়া অগ্রে আশ্রমের বন্ধুদিণের নিকটে পাঠ করা গেল। তৎপরে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্গ্যনির্বাহক সভার নিকটে প্রেরি চহয়।

সেই schemeটার মূল ভাব এই:-

- >। বিষয় কার্যাত্যাগী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী ভ্রাতৃমগুলী গঠিত হইবে।
  - ২। তাঁহাদের ধর্ম সাধনার্থ একটা আশ্রম থাকিবে।
- ০। সর্ব্বোপরি একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তত্বাবধায়ক থাকিবে। আশ্রমের আভ্যন্তরীণ কার্য্যে তত্ত্বাবধায়কের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। হাতে গড়া প্রিয় সমাজের পাছে অনিষ্ঠ হয় এই ভয়ে শিবনাথ আবার কার্যানিব্বাহক সভার সহিত সাধনাশ্রমকে যুক্ত করিলেন। তাঁহার ভয় যে অলাক ছিল তাহা নয়। শিবনাথের মত তত্ত্বাবধায়ক যে সর্বাদা মিলিবে তাহার সন্থাবনা কম। কিছু এই প্রকারে গ্রুক হইবার পর সাধনাশ্রমের আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি না পাইয়া সমুচিত হইয়া পড়িল। আবার ভাঁটার টান ধরিল।

যাহোক সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কি কি কার্যা হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিববণ এখানে দিতেছি :—

১। ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য বোর্ডিং—১৮৯০ সালে পর-লোকগত সীতানাথ নন্দী ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য একটা বোর্ডিং স্থাপিত করেন। শিবনাথ এই ছাত্রনিবাসের সম্পাদক হইয়া সমুদর ভার করে লইলেন। ছংথের বিষয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই সীতানাথ নন্দীর মৃত্যু হইল। তথন শিবনাথ সাধনাশ্রমের পরিচারক শুকুদাস চক্রবর্তীর উপর এই বালকদিগের বোর্ডিংএর

ভার দিলেন, এবং সতীশচক্র চক্রবর্তী গুরুদাস বাবুর সহকারী रहेगा এই ছাত্রনিবাস চালাইতে থাকেন। शुक्रमाসবাব প্রথমে আরা পরে বাঁকিপুর গিয়া সেথানকার সাধনাশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। কলিকাতার বোডিংএর ভার পরলোকগত শ্রদ্ধের গুরু-চরণ মহালানবিশ মহাশয়ের উপার লাস্ত হয়। গুরুদাস বাবরা বোর্ডিংএর হিসাবে ৫০০ টাকার ঋণ রাথিয়া যান, এই ঋণ শিবনাথ পরীক্ষকের পারিশ্রমিক হইতে শোধ করেন। সাধনাশ্রমের জন্ম তাঁহাকে নিজে পরিশ্রম করিয়া কত যে উপাজ্জন করিতে হইয়াছে, ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বৃদ্ধ বয়সে এ ভার যথার্থই তাঁহার স্বন্ধে গুরুতর ভার হইয়া বদিয়াছিল। কিন্তু সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠাকপ কার্যাটীকে তিনি জীবনের সর্বাপেকা শ্রেষ্ঠ কার্যা বলিয়া মনে করিতেন। একথা অনেকবার তার মুখে শুনিয়াছি। আমাদের শরীরের পক্ষে যেমন মস্তিষ্ক আর হাদয় রেলগাড়ীর পক্ষে তেমনি এঞ্জিন ও কয়লা গৃহ, গৃহস্থালীর পক্ষে যেমন ভাণ্ডার আর রারাম্বর, তেমনি ধর্মসমাজের পরিপোষণের জন্ম একটা মন निविष्टे, विश्वामी छक माधक ও প্রচারক মণ্ডলীর আবশুক। এই লোকগুলি একান্ত নিষ্ঠার সহিত, ধর্ম সাধন, ধর্ম প্রচার সমাজের সেবা করিবেন, এই তাঁহার ভাব ছিল। এই উদ্দেশ্যটী যে মহৎ তাহা কে অধীকার করিবে ? সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথমাবস্থায় কত উৎসাহী শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন-যথা বিজয়কুঞ গোলামী, রামকুমার বিভারত, শিবনারামণ অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি। তাঁহারা ব্রাক্ষসমাজের কার্য্য হইতে সরিয়া পড়িলেন। শিবনাথ ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট, একটা স্থালিখিত স্থবিস্তত প্রবন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীর ভিতর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার প্রস্তাব করেন। বহু বংসরের অভিজ্ঞতায় শিবনাথ কার্য্যপ্রণালীর ভিতর যে দোষ দেখিতে পাইলেন, তাহা প্রতীকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। যে সভায় এই প্রস্তাবটী উপস্থিত হয় আমি তাহাতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার প্রস্তাব যে কেবল স্বাধীকৃত হুইল তাহা নহে, যথেষ্ট উদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া অধিকাণ্শ ব্যক্তি তাহা নামপ্তর করিলেন। একনায়কত্তের ভয়ে সাধারণ ব্রাক্ষ-স্মাজের সভাগণ সশ্ভিত। সাধারণ ব্রাহ্মস্মাজের নিয়মাবলী গড়িবার সময় শিবনাথের হাত কতগানি ছিল তা এই সগের ব্রাহ্মগণ ভূলিলেন। স্ব চেয়ে কাজ যিনি করিলেন তিনি ব্ৰিয়াছিলেন ভাল করিয়া কাজ করিতে গেলে লাগে কোথায় ? কিন্তু বুঝিলে কি হইবে প্রতীকার করা আর সম্ভব হইল না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান নিয়মাবলী কিঞ্ছিংমাত সংশোধিত করিতে বার্থ মনোরথ হইয়া শিবনাথের প্রাণ শান্তিহারা হইল। সাধারণ রাক্ষসমান্তের কার্যা নিঝাহক সভা ত একটা যন্ত্র—তাহা ত নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই নিয়ত ঘূর্ণামান যন্ত্রের ছারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত, নিয়মিত, এবং কার্য্যক্ষম হওয়া কি বড সহজ ব্যাপার। একজন শক্তিশালী ব্যক্তির কর্ভছ এবং প্রভাব অফুভব করিবার জিনিয—কমিটিব প্রভাবে তাহা হইতে পারে না। শিবনাথ বলিয়াছিলেন আশ্রমের পরিচারক-গণ অগ্নিময় মানুষ চইবেন—সারও বলিয়াছিলেন—"Religion is caught and not taught" কিছ অগ্নি মত্তে দীক্ষা দিবার মত লোক সংসারে কয় জন ৷ আমি বলি তেমন মানুষের অভাবে কমিটিই ভাল ? যাহোক শিবনাথ একাকী বছদিন সাধনা শ্রমের সমুদার ভার বহন করিয়াছিলেন। সে ভারটী কিরূপ ?

- (১) কলিকাতার সাধনাশ্রমের ভার
- (২) বাঁকিপুরের " "
- (৩) লাহোবের ""
- (৪) ঢাকার ""

নিমলিথিত ব্যক্তিগণ আশ্রমেব পরিচারক হইয়াছিলেন, শ্রীথুক্ত শুরুদাস চক্রবর্ত্তী—সপরিবারে

কানীচন্দ্র ঘোষাল "
প্রকাশ দেবজী,
শ্রীবঙ্গবিহারি লাল,
ভাই স্তন্দর সিংহ,
সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
চঞ্চলা ঘোষ,
হরিমোহন ঘোষাল,
কুঞ্জলাল ঘোষ,
হেমচন্দ্র সরকার,
কন্দুতুরণ রায়,

পশুত নবদীপচক্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধাার, মহেক্রনাথ চট্টোপাধাারের নাম কবিলাম না, কারণ ভাঁহারা দাধনাপ্রমের সহিত বোগ দিবার পূর্ক হইতেই ত্রাহ্ম সমাজ্যের সেবা করিয়া আসিডেছেন। শিবনাথের প্রভাবে থাহারা সাধনাপ্রমে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে গুরুদাস চক্রবর্তী, কাশীচক্র ঘোষাল, সতীশচক্র চক্রবর্তী, প্রকাশ দেবজী, স্কুলর সিংহ,

অনুতলাল গুপ্ত ও হেমচক্র সরকার মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ শিবনাথ স্বয়ং এই অমূল্যজীবন গুলি ভগবানের কাজের জন্ম প্রস্তুত করেন। পূর্বে ইহারা কেহই ব্রাক্ষসমাজের প্রচারক ছিলেন না। ব্রাক্ষসমাজের সেবার জন্ম এই যে উৎক্লপ্ত প্রচারক গুলি পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহার প্রভাবে ব্রাক্ষসমাজে চিরস্থায়ী হইবে, এই মানুষগুলিকে পাওয়া কি শিবনাথের জীবনে অপর সকল কায্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য নহে ? তাঁহার বকুতা, তাঁহার পুত্তক পুলিকা, লোকের অনেক উপকাৰ করিয়াছে বটে, কিন্তু এই যে মাতুন গুলি, নাহাদিগকে তিনি তাঁহার সেবারতেব উত্তর্ধিকারীর মত রাখিয়া গিয়াছেন. তাহা কি জীবনের সকল কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য নহে ? সাধনাশ্রমের সেবকগণ মৃষ্টিমেয় হইলেও, কলিকাতা, বাকিপুর, ণাহোর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যে সকল কার্যা করিয়াছেন তাহা সামাল নহে। তন্মদ্যে স্কার্থে উল্লেখযোগ্য—বাকিপুরের রামমোহন রায় সেমিনারী, শিবনাথ ১৮৯৭ সালে এই বিভালয়টী প্রতিষ্ঠা করেন। বাকিপুরের, সাধনাশ্রমের সেবকগণ যথা সতীশচক্র ठक्रवर्डी, दक्षनीकार ७०. श्रीवाश्वविद्यात्री नान, अगुरुनान ७४. প্রভৃতি এই বিস্থান্যের জন্ম অশেষ বহু ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া-ছেন। ইহা শিবনাথের প্রতিষ্ঠিত সাধনা শ্রমের এক মহাকীর্ত্তি, এবং এই কীঠি চিরন্দরণীয় হুইয়া থাকিবে :

এই বে সাধনাশ্রম রূপ বৃহৎ ব্যাপারটা শিবনাণ গড়িয়া ভূলিয়াছিলেন, তাহার জন্ম ১৮৯২ হইতে ১৮৯৯ সাল পর্যান্ত এক কলিকাভার শাথার জন্ম চৌন্দ হাজার একশত সাভার টাকা ব্যায় হইয়াছে। এই জর্থ কোথা হইতে আদিল ? সাধনাশ্রমের জন্ম নির্দিষ্ট চাঁদা দাতা কেহ ছিল না। যথন প্রথম স্থাপিত হা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যানিকাহক সভা, এবং শিবনাথের আজীবনের অন্তরঙ্গ ধর্ম বন্ধুগণ প্রভৃতি ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন শিবনাথ কোন সাহসে, কাহার ভরসায় এত বড় কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন ? ভরসা একমাত্র থাকে করিলে মামুষ নিরাশ হয় না, তিনিই ভরসা ছিলেন।

কি করিয়া আশুমের ব্যয় সম্কুলান হইত, তাহার কিঞ্ছিৎ আভাষ দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সাধনাশ্রমের ইতিরুত্তে দেখিতেছি:—

"আপ্রমের নিয়মিত চালালাতা নাই বলিলেই হয়। সতঃ-প্রেরত হইয়া যিনি যাহা লান করেন, তাহাই ক্তজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আশ্রমের নিয়মানুদারে পারিবারকগণের ঋণ করা নিষিদ্ধ। আশ্রমের বিষয় যে এ পর্যান্ত আশ্রম পরিচালনের জন্ম একটা প্রদাও ঋণ হয় নাই। যাহা প্রয়োজন তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। অভাব কির্নেপ পূর্ণ হয়, তাহার কতিপ্রবিবরণ "ইতির্ভ" হইতে সংগৃহীত করিয়া এন্তলে প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৩ই মার্চ ১৮৯৩। একজন পরিচারককে চারিটী টাকা না দিলেই নয়। কিন্দু ভাগুারে ১৮৮/• মাত্র আছে। কার্যাধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশরকে একথা জানাইলেন। শাস্ত্রী মহাশরের প্রার্থনার প্রত্যুক্তর স্বরূপে সেই দিনই ১১।• টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গেল।

১৭ই মার্চ ১৮৯৩। অগু ভাণ্ডাবে মাত্র হুইটা টাকা আছে, পরচ অনেক, কিরুপে ব্যয় নির্বাহ হুইবে? শাত্রী মহাশয় প্রভূকে জানাইলেন, কিছুকাল পরে স্বতঃপ্রবৃত্ত দান ৪টা টাকা পাওয়া গেল। ২৫ অক্টোবর। ১৮৯৪। আশ্রমের ইতিবৃত্তে শাস্ত্রী মহাশর স্বয়ং লিখিতেছেন, "আমি বলিলাম আমাদের যাহা ভাবিবার করিবার আছে আমরা করি। \* \* \* ঈশ্বরের করুণা অলস-দিগের জন্ম অবতীর্ণ হয় না। এই বলিয়া তাঁহাকে \* \* \* ঈশ্বর চরণে অভাব নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিতে বলিলাম। নিজেও তদবধি অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছি। অন্য প্রাতে উপাসনাম্ভে \* \* \* বলিলেন যে আশ্রমে স্বতঃপ্রস্তুত্ব দান ে টাকা আসিয়াছে। অমনি আমার দৃষ্টি অরদাতার উপর পড়িল।

৭ই নবেম্বর। ১৮৯৮। শাস্ত্রীমহাশয় লিখিতেছেন "আজ দেশ হইতে ফিরিবার সময় শেলটারের এ মাসের বায়ের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। দ্যাম্য পিতা ভরসা, কিন্তু আম**রা** অভাবধি এই ভাবে চলিয়া আসিতেছি যে আমরা আমাদের করণায় অংশ সম্চিত কণ না করিলে, তাঁহার রূপা অবতীর্ণ হয় ना । আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, সর্বোপবি যে লক্ষ্য সিদ্ধির জন্ত আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে. সেই শক্ষার প্রতি মনোযোগা হইতে হইবে, তবে আমরা প্রভুর রূপার উপযুক্ত হইব। তদপুসারে আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি যে, এ মাসে কয়েক জনকে মফ:খলে প্রেরণ করিতে হইবে। আশ্রমে আসিয়াই ভূনি, প্রফেসার নিউম্যানের নিকট হইতে একথানি পত্র আসিয়া রহিয়াছে। থুলিয়া দেখি তিনি আমাকে যথেচ্ছা বাবহার করিবার জন্ম হুই পাউও পাঠাইয়াছেন। প্রভুকে ধন্তবাদ। আমার মনে হইতেছে, যিনি বাহিরের প্রার্থনা এত পূর্ণ করিতেছেন, তিনি কি আধ্যাত্মিক প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না • সে কি কথা। আশা হইতেছে রিপুকুণের উপরেও আমরা

জন্মণাভ করিব ? একদিন অর্থাভাব উপস্থিত হয়। মাধ্যাহ্নিক উপাসনার পূর্বের কার্য্যাধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়কে এই কথা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যাকালে সকলে উপাসনাতে বসিয়াছেন। উপাসনার পর দেখা গেল, বেদীর উপর কে ১০ টাকার একথানি নোট রাখিয়া গিয়াছেন। সে দিন যে আমাদের অর্থাভাব হইয়াছে ভাহা কার্য্যাধ্যক্ষ ও শাস্ত্রীমহাশয় ভিন্ন অন্ত কেহই জানিতেন না।

আর নয় দাধনাশ্রমের বিপুল ব্যয়ভার কিরূপে নির্কাহ হইত, এখানে তাহার সহত্তর পাওয়া গিয়াছে। শিবনাথ সমুদায় মন প্রাণ দিয়া সাধনাশ্রম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যেখানে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থত্যাগ, সে কাষ্য কথন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। হৃদয়েব শোণিত কি করিয়া উৎসর্গ করিতে হয় শিবনাথ তাহা জানিতেন। তাঁহার বক্তায় যত না কাগ্য হইয়াছে, জীবন্ত বিখাস, অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ, প্রগাচ প্রেম তদপেকা শতগুণ ফলপ্রদ ইইয়াছে। শুলগর্ভ চীৎকারে অসার চিত্ত হইতে, আজ পধান্ত কোন কাগ্য এ জগতে হয় নাই। সাধনা শ্রমের সে গৌরবের দিন এখন নাই बर्छ, किन्नु छ। विनया निवास इटेवांत्र कात्रन नाटे। शाधात्रन ব্রাক্ষসমাজ গঠন করিবার জন্ম আরও অনেকে থাটিয়াছিলেন, শিবনাথ খাট্যাছিলেন নিঃসন্দেহ সর্বাপেকা অধিক। সেই সাধারণ ব্রাক্ষসমান্তের আভান্তরীন অভাব বোধ করিয়াই এই সাধনাত্রম তিনি একাকী গঠন করিয়াছিকোন সাধারণ ব্রামা-সমাজ রূপ স্থুবৃহৎ সৌধের এই একটা শান্তিক্ষেত্র তার নামে চিচ্চিত করিয়া রাথিয়াছি!! ভবিষ্যৎবংশীরেয়া বিচার করিও এই धारे जालगणित कल मुना ! !

## বিংশ অধ্যায়।

## রুগদেহে সেবা।

১৯ • ১ দালের প্রথমেই শিবনাথ সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের সভাপতি মনোনীত হইলেন। কোন কাষ্য শিণিলভাবে করা তাঁহার প্রকৃতিবিক্তন ছিল। সেই প্রথর দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে এই দায়ির গুকতর হইয়া দাভাইল। कठिन यानिक अध्य निभध इटंग्लन। এই वर्त्रत এপ্রিল মাসে শিবনাথের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথের সহিত, কটকের স্থবিখ্যাত জনহিতৈয়ী ধর্মপ্রাণ মধুসদন রাওএর দ্বিতীয় কন্যা অবস্তী দেবীর বিবাহ হইল। সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই বিবাহটী অতিশয় স্থথের হইয়াছে। উড়িয়া প্রদেশে মধুসদন রাও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বাস্তবিক এমন আদর্শ চরিত্র পুরুষ<sup>®</sup> বর্ত্তমান সময়ে বড় বিরল। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির সহিত কুট্মিত। श्रुत्व व्यक्ति इरेग्रा भिवनांथ श्रुत्रमृष्ठ रूरेग्राहित्वन । कननी প্রসরময়ী পুত্রবধূ দেখিবার জন্ম বাাকুল হইয়াছিলেন। বারবার পতিকে অনুরোধ করিতেন "আমাকে একটা বৌ এনে দাও।" শিবনাথ বলিতেন "যাহার বিবাহ সে যথন ভার বহন করিতে দক্ষ হইবে তগন বিবাহ করিবে—পুত্রের বিবাহ দেওয়া আমার কার্য্য নর।"--প্রসর্মন্ত্রী বড়ুই ছ:খিত হইতেন, বলিতেন "এমন সব সাহেবীমত কোথায়ও গুনি নাই, ভূমি বিলাতে গিয়ে একেবারে সাহেব হয়ে গেছ, বাপ মারের কর্ত্তব্য ছেলে মেয়ের

ভাল বিয়ে দেওয়া।" শেষে তিনি বলতেন "আমি ভগবানের কাছে ভাল বৌএর জন্ম প্রার্থনা করিব।" ভগবান প্রসরম্মীর আমার্থনা পূর্ণ করিলেন। গুণবতী বুদ্ধিমতী পুত্রবধু আসিয়া তাঁর আৰাণ শীতশ করিল। কিছ এই স্থপ তিনি ছটা মাস বই ভোগ করিতে পাবিলেন না। পুত্রের বিবাহের ছুই মাসের মধ্যেই শ্বা জুন তারিবে আঙ্গুলে বিফোটক হইয়া প্রসন্নয়ন্ত্রী পরলোক প্রমন করিলেন। বছদিন হইতে গুরারোপ্য ব্যাধিতে তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হট্যা পডিয়াছিল। ব্যাধিগ্রন্থ শরীরেও প্রেদরময়ী নিরস্তর শ্রম করিতে ছাড়িতেন না। মৃত্যুর ৮ দিন পূর্বেও তিনি আপদ হত্তে সমুদায় কর্ম করিয়াছেন। দাকণ ষম্বণার কঠিন অন্তচিকিৎসায়, তিনি ৮ দিন প্যায় পড়িয়া ছিলেন। তিনি যথন পীডিত হন, তথন শিবনাথ আসাম্ম ছিলেন, পত্ত প্রিয়নাথ কায়োপলকে নাঁচিতে ছিলেন—ভোষ্টভামাতা দাৰ্জিণিং ছিলেন। সকলে আসিয়া পণ্ডিলেন-দেশ হইতে ' শান্তভি ননদ, ভাই বোন সকলে শেষ বিদায় দিতে আসিলেন। প্রেসরম্বী ক্ষীণ কঠে বলিলেন "মাব বাই করো আমার ছঃথিনী শাকে ধবৰ দিও না, তিনি এক গড়ৰ জল মুখে দিতে না শেরে মরবেন।" তাই বৃদ্ধা জননীর নিকট কোন সংবাদ গেল बा। नवविशान मगास्त्रत প्रচातकश्र गामद मान श्रमध्यो আপ্রয়ে ছিলেন—বথা কান্তিবাবু, গৌনগোবিল বায়, তৈলোকানাথ সাক্লাল মহাশ্য সকলেই প্রসরময়ীকে দেখিতে আসিলেন। ৰুত্যুত্ৰ ঠিক ১৫ মিনিট পূৰ্বে, হরানন্দ শর্মা পুত্রবধূকে দেখিতে श्रामितन । महा। शार्स विमालन, श्रमत्रमञ्जीत छथन स्नाम नारे —জীবনরবি অভোরুধ, দীর্ঘ বাস পড়িতেছে, গৃহ জাবে

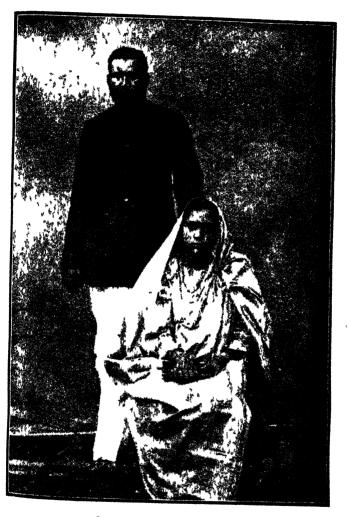

শিবনাথেব পুত্র ও পুত্রবধ্

লোকারণ্য, স্র্বোর শেষ রশ্মি পশ্চিম আকাশে লয় পাইতেছে —শিবনাথ মন্তকের নিকট উপবিষ্ট, পুত্র কলা, জামাতা, পুত্রবধ্ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। শিবনাথের আজীবনের বন্ধ পুণালোক আনন্দমোহন মুমুর্র মুথের দিকে তাকাইয়া আছেন, আর অবিরল অঞ্ধারায় তাঁর মুথ ভাসিয়া ষাইতেছে —সকলেরই চকে জলধারা আর হাহাকার রব, পুণাবতী প্রসরময়ী অতি গৌরবময় মৃত্যুকে আলিগন করিলেন। শত শত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি মান্তরিক সন্মান প্রদর্শন করিতে আসিলেন। ভারে ভারে পুষ্প ওচ্ছ ও কুলের মালা, স্থান্ধ ख्वा व्यामिया छेशश्चित इरेन। श्रमन्नभयीत्क नववध्व (वास সজ্জিত করান হইল—চন্দনচ্চিত ললাটে সিন্দুর বিন্দু শোভা পাইল —চরণে অলক্তক, কি শোভা হইল। এমন করিয়া কেছ তাঁহাকে এজীবনে সাজায় নাই। ধর্মবন্ধুগণ তাঁহার পবিত্র কলেবর স্কন্ধে করিলেন—তিনি চিরদিন তাঁর ভক্তিভাজন ধর্মাবন্ধদিগকে যথা আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে বলিতেন "বে আপনারা আমায় শুশানে লইয়া চিতার উপর দিবেন ত গ ভক্তের দক্ষে ঘাইতে আমার বড় সাধ।" ভগবান তাঁর সে সাধ পূর্ণ করিলেন। খাশান ঘাটে সকলে বলিতে লাগিল "কোন ভাগাবতী এলরে পাকামাথায় সিন্দুর পরে ফুলের বিছানার গুয়ে, এত লোক সঙ্গে করে।" হা ভাগাবতীই বটে! শিবনাথের সহধর্মিনী, সহক্রিনী। অভিম শ্যায় শায়িত প্তবণ্কে দেখিয়া द्यानन दिल्लन, "क्शारुद एक धर्य-म्या धर्य-यामात द्वी সেই ধর্ম পালন করে গেছে তার স্বর্গ নিশ্চিত।" যাহোক थ्रमत्रमश्ची भिवनारभन्न चरत ऋत्नक इःथ मान्निता ভোগ करत, প্রাণপণ দেবা যত্ত্বে সকলকে স্থা কবে অমরধানে প্রস্থান করিলেন। আশৈশব জীবনের স্থ হংথের সঙ্গিনী প্রসরময়ীকে হারাইয়া শিবনাথ বাহিরে বিচলিত হইলেন না, কিন্তু অন্তরে নিশ্চরই তাঁহার বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল, কারণ পত্নীর মৃত্যুর অল্প দিন পবেই তিনি কঠিন বহুমূত্র বোগে আক্রাপ্ত হইলেন। তথন হইতে আব সবল হত্তে ত্রান্দসমাজের সেবা করিতে পাবেন নাই। নদীতে যেমন ভ'টা পচে তেমনি কবিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ মনের শক্তিতে ভাটা পচিতে ল'গিল। ভগ্ন দেহেও যাহ করিয়াছেন—দে এবা বহু সামান্য নহে।

১৯•> সালের শেষভাগে শিবনাথ বাকিপুব, এলাহাবাদ, জকলপুর থাওেয়া কৈলরার প্রভৃতি স্থানে পাঁচ ছ্য মাস কাটাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময় এলাহাবাদে প্রীয়ুক্ত রামানক চট্টোপাধ্যায় বাস করিতেন। এলাহাবাদে গিয়া শিবনাথ ঠাহার বাড়ীতেই অতিথি হইয়াছিলেন। এই সময় প্রায় প্রতিদিনই ডায়েবি লিখিতেন। এখনও ব্রাহ্মসমাজে আধাণয়িকতার শ্রীবৃদ্ধি না দেখিয়া পবিতাপ করিতেন। অন্য সাধাবণ ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার চ্কালভার জন্ম আপনাকেই দায়া মনে করিয়া অন্তরে নিদারুণ যাতনা বোধ করিতেন। শিবনাথ এবং ঠাহার বন্ধুলণ দাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম যে নিয়মতত্ব প্রণালী রচনা করিয়াছিলেন, এত দিনের কার্য্যের পর দিন দিন শিবনাথের সেই কর্চিত নিয়মতত্ব প্রণালী জাটি সকল ভাল করিয়া অন্তব্য করিতে লাগিলেন। স্কায়ে তাঁর দারুণ অত্থি উপস্থিত হইলু। তাঁর ভারেরির পত্রে পত্রে তার নিদর্শন দেখিতেছি। নিয়মতন্ত্র-প্রণালী সংস্কার করিবাব জব্য তিনি পূর্ব্বেও অনেক চেষ্টা কবিয়াছিলেন, কিন্তু রুতকার্য্য হন নাই। অরুতকার্য্য হইয়া প্রতীকাবের প্রবল বাসনায সাধনাশ্রম প্রতিটা করিলেন। ধর্মজীবনই ধর্মসমাজের প্রাণ। তিনি সাধনাশ্রম প্রতিটা কবিয়া অনেক কাজ করিলেন বটে, কিন্তু সাধনাশ্রমকে সাধাবণ রাখ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত কবিয়া দিয়া তাহারও যেন জাবস্ত ভাব হাস হইল। তথন সাধনাশ্রমও আব হাঁর প্রাণে তুপ্তি দিতে পাবিতেছিল না। শেষ জাবনে হাঁর প্রাণে এই দাকণ অশান্তি আমাদিগকে বড়ই পীতা দেয়। এই অশান্তিব সলে এই সময় সাধারণ রাজসমাজের প্রচারকণদ ত্যাগ কবিয়া নিজ্জনে সাধন ভজন করিবার জন্ত অভিনয় ব্যক্তিক হইলেন।

১৯০৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ডারেরিতে লিখিতেছেন:—"অমুভব করিতেছি সমাজকে যে wrong track-এ দিয়াছি তাহা হইতে বাহিব করিবার জন্য ইহাব নিয়মতন্ত্র-প্রণালীকে বদলান উচিত। সে সম্বন্ধে কয়েক মাস হইল আমার বাহা বক্তবা তাহা লিখিয়া নিয়ম পরিবর্তনেব Sub committee-র সম্পাদক ক্ষুকুমার মিত্র মহাশ্যেব নিকট দিয়াছি। \* \* \* \* \* \* \* আশ্রমকে মাগায়্মিকতা রন্ধির যন্ত্রপ্রধাপ করিতে হইবে। কিন্তু আশ্রমের কাজও জমিতেছে না। \* \* \* আশ্রম আরও compact করিবা ভূলিতে হইবে। যে নিয়মতন্ত্র-প্রণালীগঠন কবিবার জন্ম একদিন তারা আহার নিজা ললিয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, স্মবিশ্রান্ত খাটিয়া সড়িয়া ভূলিয়াছিলেন, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার কার্যকালে যথন তার প্রধান ক্রিক্তিকক

লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, তখন শিবনাথ সর্বাগ্রে তাহা পরিবর্তিত कतिवात क्या वाकिन हरेलान। रेश्नख हरेला वानियारे जिनि নিয়মতন্ত্র-প্রণালীর দোষসকণ হাডে হাডে বৃথিতে পারিলেন, সংশোধন করা নিতান্ত প্রয়োজন ব্রিয়াও যথন প্রতিকার করিতে পারিলেন না, তথন সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মভাব প্রবল করিবার জন্ম বন্ধ-পরিকর হইলেন। ওরু গৌরব-बाबमाय निवनाथ माधना न्य প্রতিষ্ঠা করেন নাই। क्रमस्य नाकन অতপ্তি। মংস্ত যেমন জল না পাইলে ছটফট করে, শিবনাথের পিপাসু হানয়, চারিদিকে ধর্মভাবের শুক্ষতা অনুভব করিয়া "ত্রাহি" "ত্রাহি" ভাক ছাডিল। কিন্তু কি পরিতাপ, তাঁর প্রাণে জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত পূর্ণ মাত্রায় অভুপ্তি ছিল। ওধু অভুপ্তি কেন—আপনাকে সকল অকল্যাণের মূল কারণ বিবেচনা করিয়া হাদরে দারুণ জালা অমুভব করিতেন। এই অমুশোচনা ও হাহাকার ডায়েরির পূচায়! প্রচায়! আমি পিতদেবের জীবন বুক্তান্ত লিখিতে বসিয়া সত্য গোপন করিয়া ঘাইতে পারি না। শিবনাথ জীবনে यथन याहा শ্রেয়: বলিয়া ব্রিয়াছেন, তথনই ্তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছেন। নিয়ম-তন্ত্র-প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা একথা হথন বুঝিলেন, প্রাণপাত করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই প্রণালীর কিছু কিছু ধর্ম সমাজের সকল কার্যে) সহায় নহে, একথা যথন ব্রিলেন তথন তিনিই চীংকার করিয়া উঠিলেন—বলিলেন বড় ভুল হইয়াছে, धारे शास किक शहा हम मारे-हाला, छाला, धारात नृजन করিয়া গঠন কর। আর তথন কেই বা তাহা প্রবণ করে? छविश्वर वानीतात्रा विठाव कतिरवन, निवनारथत धरे भूनर्गठरनव

চেষ্টা স্থানপ্রাদ হইতে পারিত কি না ? প্রত্যেক মানুষ নিজের ধর্মবৃদ্ধির অনুসরণ করিতে বাধা, এক সময় যাছা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা যদি পরে অকল্যাণের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তথনও কি জেদ বজায় বাথিতে হইবে ? না, ধর্মবৃদ্ধির অনুসরণ কবিতে হইবে ? শিবনাথ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাব উপাসক ছিলেন, তাই নিজের মত বিশ্বাস জোর কবিয়া অপরের স্কন্দে কিছুতেই চাপাইতেন না।

সমাজ তাঁব মতের সমর্থন করিলেন না, তিনি মর্ম্মানত হইলেন বটে, কিন্তু ক্ষ্ট হইলেন না, বা বল প্রয়োগ করিলেন না। এখানে প্রত্যেকের স্থান আছে—প্রত্যেকের মতের মূলা স্মাছে। তবে ব্যাধি কোথায় ব্রিতে শিবনাথই ব্রিয়াছিলেন। অপরে ব্রিল না তা কি হইবে ?

১৯০৩ দালের ৬ই অক্টোবর আবার ভায়েরিতে লিখিয়াছেন :—
"কিছুদিন হইতে একটা চিন্তা গুকতর রূপে হ্লয়কে অধিকার
করিতেছে। আমি এতদিন individual ও society সম্ম বিষয়ে
নাহা লিগিয়া বা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার স্থল তাৎপর্য্য
এই—individual-এব জন্তই Society, individual আপনার
পূর্ণ বিকাশ লাভ কণক, তারপর Society যাক্ আর থাকুক
Individual গড়িতে গিয়া যদি Society ভাকিয়া যায়, কি
করা নাইবে গুক্কা! করোডু কল্যাণং। \* \*
এই ভাবেই এতদিন উপদেশ দিয়া ও কায়া করিয়া আসিয়াছি,
আধাাত্মিক জীবনরাজ্যেও এই individualism-কে লইয়া
গিয়াছি। আমার ধর্মবৃদ্ধিই আমার চালক, শাল্র গুক্ কিছুই
নয়। \*

ক্ষেত্রখন মনে

হইতেছে, অতিরিক্ত individualism আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষেপ্ত ভাল নয়। কতকটা self discipline ও selfsuppression সে পক্ষে ভাল। এজন্য সাধনাবস্থাতে গুরুর অধীন থাকিবার নিয়ম ভালই বোধ হয়।"

এথানে শিবনাথ যাহা সরল হাদরে অমুভব করিয়াছেন তাহাই বলিযাছেন। নিজ মণ্ডলীর মধ্যে ধর্মাভাব মান দেখিলে তিনি বাণবিদ্ধ মূগের ল্যায় বেড়াইতেন। তবে অপরের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ এই, তিনি অপরের দোষ ক্রটি না দেখিয়া অমান বদনে নিজের স্কল্পে সমুদ্য অপবাধের গুরুভার তুলিয়া লইতেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১১, ভূবনেশ্বরে বিসিয়া ভায়েরিতে লিখিয়া ছেন;—"গত কল্য হইতে একটা কথা বড় মনে জাগিতেছে। আমার বিগত জাবনের যত প্রকার ক্রটি সংশোধন করিতে হইবে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান এই যে, এতদিন হওয়া অপেকা দেওয়ার দিকে বেশী মন দিয়াছিলাম, অতঃপর হওয়ার দিকে বেশী মন দিতে হইবে। এই বিষয়ে ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল যে, বিগত জাবনে অতিরিক্ত মাত্রাতে কার্য্যবাহল্য হওয়াতে, সাধনে নিষ্ঠা ও ধর্মজীবনের গাঢ়তা আশামুরূপ ফুটতে পারে নাই। আমি যে পরিমাণে কর্মী হইয়াছি, সে পরিমাণে সাধক হই নাই।"

১৯০৪ সালে কনিষ্ঠা পত্নী বিরাজমোহিনীকে লইয়া দীর্ঘ প্রচার যাত্রা করেন। বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, সাহারানপুর, দেরাছন, লাহোর, রাউলপিণ্ডী, ইন্দোর, মাঙ্গালোর, কালিকট, কোইঘাটুর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসেন। প্রসরময়ীর মৃত্যুর পর হইতে বিরাজমোহিনী স্বামীসেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া লইয়াছিলেন।

শিবনাথের জাবনের শেষ মূহুর্ত পর্যান্ত তিনি স্বামীর পার্যছাড়া হন নাই। এই সাধবী রমণা,—পতিপ্রাণা বিরাজমোহিনী, স্বামীর সেবা বই জীবনে কিছু জানিতেন না, জীবনের তাহাই একমাত্র স্থুখ শান্তির নিদান বলিয়া জানিতেন। আজু তাঁর জীবন, আশ্রয়হারা হইয়া, কর্মহারা হইয়া, অকন্মাৎ বার্থ হইয়া গিয়াছে। কিসের জন্ম রহিলাম জগতে এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইতেছেন না। আজু তাঁর হৃদয় শুন্ত—জগৎ শুন্ত!

>৯•৪ সালের দার্ঘ প্রচার যাত্রাই তাঁর রুগ্ন শরীরে শেষ ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা। এই যাত্রা সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত করি :— Bangalore, 18th May, 1904, ব্ধবার :—

"বিগত মে মাসে দাজিলিং অবস্থিতি কালে একবার সমৃদ্য ভারতবর্থ ঘ্রিয়া আর একবার ব্রাদ্ধধর্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা হয়। তৎপরে এই ইচ্ছা বারবার হৃদয়ে আসিয়াছে। বিগত উৎসবের মধ্যে এই প্রকার যাত্রার বাসনা মনে প্রবল হয় এবং বন্ধগণের নিকট তাহা জ্ঞাপন করি। উৎসব শেষ হইলে ৩১শে জামুয়ারি আমার জন্ম দিন ও ১লা ফেব্রয়ারি আশ্রমের জন্মোৎসব হয়। তৎপরেই প্রচার যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করি। কিরপে প্রচার যাত্রার ব্যয়নির্কাহ হইবে, এই প্রশ্ন মনে উঠিলেই মন বলে যে, যিনি প্রেরণা করিতেছেন, তিনিই ব্যয়নির্কাহ করিবেন। দোকের নিকট ভিক্ষা করিব না, ইহা এক প্রকার স্থির করিলাম। ইতিমধ্যে পঞ্জাবের ম্বন্ধর দাস ভল্লা—প্রকাশ দেবজীর হারা জানাইলেন, যে তিনি আমাকে

৫০ টাকা দিতে চান। জামি তাহা অবনত মন্তকে গ্রহণ করিলাম। তৎপরে আরও কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু কিছু দিলেন। অবশেষে মনে করিলাম, কলিকাতায় ত্রান্দিগের মধ্যে যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, ও আমার প্রচার যাত্রার কিছু কিছু সাহায্য করিতে পাইলে স্থা হইবেন, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিবার অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব ধর্মপ্রচার বিষয়ে একদিন বক্তৃতা করিলাম, এবং বক্তৃতা স্থলে একটা ভিক্ষার ঝুলি টাঙ্গাইয়া দিলাম। ঝুলিতে প্রায় ৮০ টাকার উপর পাওয়া গেল। এইকপে স্বতঃপ্রবৃত্ত দান বারা প্রাপ্ত অর্থ লইয়া আবশ্রক মত কাপড চোপড কিনিয়া ১ই ফেব্রুয়ারি প্রচারে বহির্গত হইলাম। তদবধি জগদীম্বর আমাদের কোন অভাব রাখিতেছেন না। আমরা প্রচারে বহির্গত হইয়া প্রথমে বাঁকিপুর আসি। সেথানে ইংরাজীতে একটী, বাঙ্গলাতে ত্রইটা বক্ততা করি। আশ্রমে উপাসনাদি করি। বাঁকিপুর হইতে এলাহাবাদে আসিয়া এখানেও বক্তৃতা করি, সমাজেও অন্তত্ত উপাসনাদি করি। বাঁকিপুর ও এথানে আমাদের স্মাপমনে লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলাহাবাদ হইতে কানপুরে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ীতে আসি। সেথানে একদিন ইংরাজীতে একটী বক্ততা হয়, ও বাঙ্গালী বাবুদের সহিত একদিন মজনিস। তৎপরে লাক্টো গমন করি, সেখানে একটা ইংরাজী বক্তা হয়, তথাকার লুপ্তসমাজ পুন: প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্ণে হইতে আগ্রা বাতা করি। এথানে একদিন ৰাজালা ও একদিন ইংরাজী চুইটা বক্ততা হয়। আগ্রাতে ছুই একদিন বিলম্ব করিয়া দিলীতে গমন করি। এথানে একদিন

বাঙ্গালীদিগকে লইয়া উপাসনা ও একদিন ইংরাজী বক্ততা হয়। দিল্লী হইতে সাহারানপুর হইয়া দেরাছনে গমন করি। দেরাছনে একটা বক্ততা ও স্থানীয় সমাজে উপাসনা হয়। তদনস্তর জর রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন বিশ্রাম করিতে বাধ্য হই। দেরাছন হইতে লাহোর যাইবার পথে সাহারানপুরে একটা ইংরাজা বক্ততা করি, ও একদিন সাল্লালদিগের পরিবারে উপাসনা করি। সাহারানপুর হইতে লাহোর আসি। সেথানে একদিন বাঙ্গালা বক্ততা ও একদিন ইংরাজী বক্ততা ও করেক দিন পারিবারিক উপাসনাদি হয়। লাহোর হইতে রাউলপিঞ্জী গমন করি। সেথানে একটা বাঙ্গালা বক্ততা ও একটা ইংরাজী বক্ততা হয়। তদনস্তর আবার লাহোরে ফিরিয়া আসি। লাহোর হইতে ১লা এপ্রিল আশ্রমের উৎসব করিয়া ৩রা এপ্রিল ইন্দৌর অভিমুখে যাত্রা করি। ইন্দোরে ছই দিন ইংরাজীতে বক্ততা হর। ইন্দৌর হইতে বোম্বাই হইয়া মাঙ্গালোর যাতা করি। মান্সালোর আসিয়া প্রায় ১৭ দিন অবস্থান করি। তিন দিন ইংরাজীতে বক্ততা করি, তুই দিন ইংরাজীতে উপদেশ निहे। देशानत नमां अत constitution जानन विषय नाहाया कति। त्मशान Mr. M. Venkeertappao-त विवाह मिन्ना কালিকট যাত্রা করি। কালিকট পৌছিয়া পাঁচ দিন থাকি। এথানে ইংরাজীতে ছুইটা বক্ততা করি, এবং সমাজে ছুই দিন ইংরাজীতে উপদেশ দিই। এখানে ব্রাহ্মসমাজ মৃত। Theosophy अप्र युक्त ।

কালিকট হইতে কোইমারটুর মাসি। এখানে প্রাক্ষমমাজ মৃত প্রায়। \* \* \* কেবল গনেশনারায়ণ দেবল নামক একজন অমুরাগী ব্রাহ্ম আছেন—তিনিই আমাদিগকে আনেন। তাঁহার পরিবারে থাকিয়া প্রীত হইয়াছি। এথানে একদিন ইংরাজী বক্তৃতা হয়। দেবলের পরিবারে উপাসনা হয় তৎপরে আমরা চলিয়া আসি।

কোইম্বাট্র হইতে বাঙ্গালোরে আদিয়াছি। এথানে আমরা Dr. Ramswami Iyengwar-এর বাড়ী আছি। ইহাকে আমি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করি, এবং পরলোকগত ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের দৌহিত্রী হিরণের সঙ্গে বিবাহ দিই। ইহারা স্থথে মর করা করিতেছে, দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। \* \* \* Northern Circas-এর ব্রাহ্মসমাজগুলি দেখিয়া >লা জ্লাই-এর পূর্ব্বে দেশে ফিরিব সংকল্প করিয়াছি।

এখানে আসিয়া দেখিতেছি প্রায় চারটা স্থানীয় সমাজ আছে
কিন্তু প্রাণ নাই। \* \* \* এখানে Ram Krishna Mission
ও Theosophy খ্ব প্রবল। রামক্রম্ণ মিশন-এর Secretary-র
সহিত সে দিন কথা হইল। এখানে যোগীখরানন্দ নামে একজন
রামক্রম্ণ মিশনের লোক আছে। সভ্য সংখ্যা একশতের অধিক।
ইহাদের জনেকে রামক্রম্পকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার
করিয়াছেন। Theosophist প্রায় ৮০ জন। ইহার মধ্যে
ত্রাশ্বসমাজ এত ত্র্বল।

সমুদয় দেশ ভ্রমণ করিরা কয়েকটা বিষয় শুক্ষা করিয়াছি।
প্রথম—দেশের সর্বত্রই এই Hindu Reaction-এর স্রোত
প্রবাহিত হইয়া ত্রাহ্মসমাজের শক্তিকে থর্ব করিয়াছে।
ইহারা লোকের এই সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে যে, ত্রাক্রেরা
ক্রেকের অধিক খ্রীয়ান ও স্বজাতি ও স্বদেশের অনুরাগী

নহে। সর্ব্যক্তই দেখিতেছি, ব্রাক্ষেরা একটা praying hodyমাত্র হইয়া পড়িতেছেন, যেন দেশের ভদ্রাভদ্রের সহিত তাঁহাদের
সম্পর্ক নাই। ব্রাক্ষেরা দেশের ভদ্রাভদ্র চিস্তা হইতে যেন
সরিয়া পড়িতেছেন। এই জন্ম ব্রাক্ষ্যণ অবজ্ঞার তলে তলাইয়া
যাইতেছেন।" রুগ্নদেহে সমুদ্য ভারতবর্ষ প্রমণ করিয়া আসা
বড় সহজ ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি ইংরাজী
বাঙ্গালাতে বক্তৃতা দেওয়া। এই তাঁর শেষ দীর্ঘ প্রচার যাত্রা।
তাঁর শরীর দিন দিন এত ত্র্বল হইয়া পড়িতে লাগিল যে
সেজন্ম বার্বার বায়ু পরিবর্তনের আবশ্রক হইতে লাগিল।

# একবিংশ অধ্যায়। জাবনের শেষ অধ্যায়।

১৯০৭ সাল হইতে শিবনাথের জীবনের কাহিনী তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস বসিয়াছিল। এই সময়ে Thiestic Conference-এব জন্ম শিবনাথকে অত্যন্ত খাটিতে হইয়াছিল। এবারকার Thiestic Conference বড় জমাট হইয়াছিল।

শিবনাথের শরীর দিন দিন বড হর্মল হইয়া পভিতে লাগিল সেইজন্য প্রায় প্রতিবংসর বাযুপরিবর্তনের জন্য কোথাও না কোথাও যাইতে হইয়াছে। ১৯০৬ সালের গ্রীয়কালে দাজিলিং গিয়াছিলেন, পর বংসর মে মাসে আবার দাজিলিং গিয়াছিলেন। সেথানে গিয়াও তাঁর শরীর ভাল ছিল না। হঠাং দেশে পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, এবং দেশে যান। দেশে কয়দিন তাঁকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থার ভিতর বাস করিতে হইয়াছিল—তার ফলে বালীগঞ্জের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ১৭ই জুন কঠিন পীড়ায় শয়াগত ছন। এই রোগে তাঁকে ৪০০ মাস শয়াগত থাকিতে হইয়াছিল। বালীগঞ্জের বাড়ী হইডে চিকিৎসার স্ব্যাবস্থার জন্ম তাঁকে আনলমোহন বস্থু মহাশয়ের লাড়জায়া শ্রীমতী স্ব্র্বপ্রভার বাড়ীতে আনা হয়। এই যে দীর্ঘকাল রোগশয়্যায় পড়িয়াছিলেন এই সয়য়ে বস্কুজায়া ও বস্কু

পরিবারের সমুদায় লোক শিবনাথের যেরূপ সেবা শুশ্রাষা করিয়া-ছিলেন, এরপ দৃষ্টান্ত সংসারে বড় বিরল। শিবনাথের বন্ধুবান্ধব যে বেথানে ছিলেন, এই সময় তাঁর জন্ম অর্থ সাহায্য ছারা আন্তরিক টানের পরিচয় দিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে অ্যাচিত ভাবে শত শত টাকা আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় শিবনাথের মা তাঁর নিকট আসিয়া অনেক দিন ছিলেন। যথন সকলে তাঁর প্রাণের আশা ছাডিয়া দিয়াছিল, তাঁর জননী আশা ছাডিয়া দেন নাই। তিনি জোর করিয়া বলিতেন, "একি কথন হয়, আমি বেচে থাকতে আমার সবেধন ছেলে যেতে পারে কি ? ও আমার নিশ্চয় বেঁচে উঠবে।" ওদিকে শিবনাথের পিতা হরানন শর্মা দেশে তিন দিন ধরিয়া স্বস্তায়ন করিয়াছিলেন। স্বস্তায়ন শেষে শিবনাথের তিন ভূপিনী দেশ হইতে সেই জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেইদিন শিবনাথের রোগের বাড়াবাড়ি—রাত্রি আর কাটে না। বোনেরা পস্তায়নের জল মুত্রকল্প দাদার মুথে দিলেন। তার পর দিন হইতে রোগের ভত্তকণ দেখা দিল। শিবনাথের মাতাপিতার বিশ্বাস স্বস্তায়নের জ্ঞ পুত্রের রোগম্ভি হইল। কিন্তু পিতামাতার আকুল প্রার্থনাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভায়ন তাহা কে অবিশ্বাস করিবে ? দীর্ঘ পাঁচমাস গ্লেশবনাথ রোগ শ্যায় পড়িয়া রহিলেন। বস্তুজারা ভার সম্পায় বাড়ীটা শিবনাথের জন্য ছাড়িয়া দিয়া নিজের শত সহস্র অস্তবিধা অমান বদনে সহ্ন করিলেন। সাথে कि শিবনাথ আনন্দমোহন বস্থ মহাশরের পরিবার পরিজননিগকে এত ভাল বাসিতেন ৷ এত ভালবাসা যত্ন আর কোথাও তিনি পান নাই, আপনার পুত্র কভার নিকটও নহে। লোকে আপনার

পিতার জন্ম যত না করে, স্বর্ণপ্রভা এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী লাবণ্যপ্রভা শিবনাথের জন্ম তার অধিক করিতেন। শিবনাথের কোন প্রকার অভাব ইহাদের যত্নে অপূর্ণ থাকিত না। জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত স্বর্ণপ্রভা শিবনাথের জন্ম নানাবিধ ফল ও স্থপথা জোগাইয়া আসিয়াছেন। এক না ফুরাইতে আবার আসিয়াউপস্থিত! আনন্দমোহন বস্ত্র মহাশয়ের পুত্রকভাগুলি শিবনাথের পরম আদরের ছিল। ডায়েরিতে কত স্থানে তাদের কথা কত লিথিয়াছেন। লাবণ্যপ্রভার উপর তাঁর হৃদয়ের যে অকৃত্রিম মেইছিল তাহা মতুলনীয়। ভায়েরিতে একস্থানে লিথিতেছেন:—

"লাবণ্যপ্রভার ঋণ কি কথনও ওধিতে পারিব ? আমাকে এরপে কেই কথনও ভালবাসে নাই। আমি বোধ হয় এত ভাল আর কাহাকেও বাসি নাই। \* \* \* প্রায় ২৪।২৫ বংসর পূর্বে লাবণ্যকে প্রথম দেখি। তৎপরে ১৮৮৭ হইতে বিশেষ সম্পর্ক হইয়াছে, তদবধি ছায়ার স্তায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, ছায়ার স্তায় সঙ্গিনী, বন্ধুর স্তায় হিতকারিণা, শিয়্যার স্তায় অনুগামিনী আছেন। হায়! আমি লাবণ্যের প্রতি সমূচিত ব্যবহার করিতে পারি না।" বাস্তবিক লাবণ্যপ্রভা পিতার স্তায়, গুকর স্তায় শিবনাথকে ভক্তি করিতেন। তাঁরই বিশেষ অনুরোধে শিবনাথ "আত্মনীবনী" লিখিতে আরম্ভ করেন।

ঘটনার দিক দিয়া মান্তবের জীবন দেখিলে—তাঁর ভিতরের অর্থ বোঝা যায় না। মান্তবের জীবনের ভালবাসার অবলম্বন কি তাহাও বুঝিতে হয়—মানব জীবনের ইহাই হইল প্রক্রত অর্থ, গুঢ় তাৎপর্যা! শিবনাথের আত্মজীবনীথানি বাল্লাভাষার এক সম্পদ, লাবণ্যপ্রভার নির্বদ্ধাভিশর ব্যতিরেকে এ রত্ম বাহির হইত কিনা সন্দেহ! শিবনাথের প্রতি লাবণ্যপ্রভার অসীম ভক্তি ও অমুরাগ ছিল। শিবনাথের জীবন-চরিত লিখিবেন এরপ তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হায়! তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হইল না। শিবনাথ চলিয়া গেলেন, লাবণ্যপ্রভা ত্বায় তাঁর পদামুসরণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্কে রোগের সময় বলিতেন, "আমি যাচ্ছি, দেগছ না আমার ওও আমায় ডাকছেন, ঐ যে শাস্ত্রী মহাশয় আমায় ডাকছেন।" শিবনাথ আর কাহাকেও ডাকিলেন না, লাবণ্যপ্রভাকে ডাকিলেন, তিনি চলিয়া গেলেন।

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভ্রনেশ্বরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গমন করেন। ভ্রনেশ্বরে বগুণিরির, উদয়িগিরির নিকটে তাঁর বৈবাহিক কটকের স্থপ্রসিদ্ধ মধুস্থান রাও মহাশায়ের একগানি ক্ষুক্ত কুটীর আছে, শিবনাথ এই স্থানটী অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এথানে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন এমন সঙ্কল্পও তাঁর হৃদয়ে ছিল।

১৯০৮ এবং ১৯০৯, উপযুগির ছই বৎসর দার্জিলিং-এ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ম গিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে মে মাস হইতে মক্টোবর মাস পর্যান্ত দার্জিলিং-এর Philosophers-Cottage-এছিলেন। দার্জিলিং-এ থাকিতে তিনি সেথানকার স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রতি রবিবার উপাসনা করিতেন। সেবার ২৭এ সেপ্টেম্বর রাম্মোহন রায়ের শ্বরণার্থ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দার্জিলিং-এ বসিয়াও শিবনাথ সেবাব্রত পালন করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই।

১৯১০ এবং ১৯১১ সালে কারসিয়ং গিয়াছিলেন সেথান হইতে। সর্বাল দার্জিলিং-এ আসিয়া স্থানীয় সমাজে উপাসনা করিতেন। ১৯১১ সালে আবার তাঁর প্রির স্থান ভূবনেশ্বরে বার্পরিবর্ত্তনের জন্ম যান। সেথানে একটা সাধনক্ষেত্র করিবার
জন্ম প্রাণে প্রবল বাসনা হয়। নিজ্জনে প্রকৃতির শ্রামল প্রিয়
ছারায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইবেন এই তাঁর প্রাণের
প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। কে তাঁহাকে
অর্থ দিয়া ক্ষুদ্র একটা কুটার বাধিয়া দিবে 
প্রতিনি সে কপ্রক্ষকশূন্ম । ভূবনেশ্বরে থাকিতে বোম্বাইএব দামোদর দাস গোবন্ধন
দাস তাঁর নামে পাঁচিশ হাজার টাকাব একগানি চেক পাঠাইয়া
ছিলেন। সেই চেকথানি পাইয়া লিখিতেছেনঃ—

ভূবনেশ্বর, ২০শে অক্টোবর, ১৯১১।

"আমি ভাবিতেছিলাম যে পরের কাছে টাকা চাওয়ার দাযিছ
আছে। আলমে মানুষ ডাকিয়া টাকা ভুলিলাম, অনেকে আসিল,
প্রেচুর অর্থবায় করিলাম, পরে সকলে সরিয়া পড়িল, এরূপ করিষা
পরের টাকা ব্যবহার করিলে টাকার অসম্বাবহার করা হয়। তাই
মন আলমের একটা বাড়ী নির্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত ইইতে ইতস্ততঃ
করিতেছিল, ইতিমধ্যে ছুই তিন দিন হইল বোদ্বায়ের দামোদর দাস
গোবন্ধনদাসের নিকট হইতে এক পঠিল হাজার টাকার cheque
আসিয়া উপস্থিত। কি জন্য দিয়াছেন, তাহা এখনও লেখেন
নাই। \* \* \* এই পঠিল হাজার টাকা বিধাতা হাতে আনিয়া
দিলেন কেন ? তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি বে স্কলি তাকে বলি
শিশুর স্থায় আমার হাত তোমার হাতে দিয়া চলি। তাই
ইউক।"

কি আশ্রেষ্ঠা পাঁচটী হাজার থরচ করিয়াই একটা কুটার নির্মাণ করিয়া নির্জনে বাস করিতে পারিতেন, সেধানে অপরাপর সাধনার্থীও থাকিতে পারিতেন তবু স্নার্থের গন্ধ বাহাতে আছে এমন কাজে শিবনাথেন প্রাণ সরিল না। বোদ্বাই-এর দামোদর দাস গোবদ্ধন দাস তাঁহার হাতে ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্ম পঞ্চাশ হাজার টাকা ধরিয়া দিয়াছেন। শিবনাথ ইচ্ছা করিলে সাধনভজনের সহায়তা ও নিজ্জন বাসেব জন্ম তাঁর কিছু অংশ ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু আপনাব জন্ম কপদক্ষমাত্র ব্যয় করিতে কিছুতেই পারিলেন না। পরিশিষ্টে এই দানেব আনুস্কিক ঘটনা সকল বিবৃত হইবে।

ভূবনেশ্বরে বিদয়া অবশিষ্ট জীবন কি প্রাকারে কাটাইবেন সেই চিস্তা সর্বনাই কবিভেন।

শিবনাথ আজীবন নিজের ধর্মজীবনের উপর প্রথর দৃষ্টি রাথিতেন। ১৯০৭ দালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি রবিবার হরিনাভি সমাজের উৎসবে গিয়াছিলেন। উপাসনার পূর্বে এক নিজ্জন উম্ভানে গিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিম্নলিথিত করেকটা পংক্রি রচনা করেন:—

> দেবেল কেশবলৈচৰ বুদ্ধো রামতমুক্তথা। রাজনার,খণঃ সাধুঃ শিবচক্রস্তথৈবচ ॥ নবীনো বিনয়াধারত্বগামোহন এবচ। আনন্দােহনো বন্ধু বস্তৌতে গুরুবে মম॥

সেই সময় হইতে এই গুক্বন্দনটি তাঁর সাধনের অঙ্গ হয় এবং দিন দিন ইছার কলেবর বৃদ্ধি হইতে থাকে। এথানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বৃদ্ধ রামতন্ত্র গাহিড়ী, সাধু রাজনারায়ণ বস্ত্র, শিবচন্দ্র দেব, নবীনচন্দ্র রার, ছর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বস্তু এই তাঁর ব্রাক্ষসমাজের অন্ত গুরু। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া তিনি গুরুকীর্ত্তন উচ্চাবণ করিতেন, ক্রমে একটা একটী করিষা চরণ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে এক স্থলীর্য গুরু বন্দনা রচিত হইন। ভাহা এথানে সন্নিবিষ্ট হইন।

শিवनार्थत छक-की र्वन ।

পিতৃ: পিতামহো বুদ্ধো আয়নন্ধারসংজ্ঞিত:। সিদ্ধ: শাকে বামজ্বো মথো ধর্মান্ত সাধনে ॥ পিতাচ মে হবানন স্তেজনী সত্যবাক দতঃ। জননী গৃহিণ দক্ষা স্বস্ত্রতা ধক্ষড়ারিনী ॥ মাতামহা মম খামা দয়াল সভাধবিদ্নী। মাতুলো হারকানাথ: ধকর্তব্যে দুচব্রত: ॥ श्रेश्वता विश्वावनः कर्यवीतः क्रशानिधिः। প্রেমচক্র: কবি মগ্ন: কাব্যাস্বাদরসামূতে॥ জয়নারায়ণঃ সাধু জ্ঞানসিন্ধো তিমিগল:। ধর্মাত্রা দারকানাথ: কুতধর্মে দুচব্রত: । প্রসরো বিনয়ী বিছান ধীমান সম্পনবৎসলঃ মহেশো ধাস্মিকো ধীরো গান্তীয়ে সাগরোপম:॥ মহেন্দ্রো দৃঢ়নিঙস্ত সতাধর্মে সনাতনে। বালো নেতা ধর্মগুরু কমেশো জন্মতঃ ৬িচি:। কালীনাথ: ক্ষমতির্ধ্যাত্মাধনে রত:। দেবেন্দ্রো ব্রহ্মবান্ ধীরো ব্রহ্মাসাদরদে<del> ব</del>তঃ ॥ আদেশামুগতো ভক্ত কেশবো ব্ৰহ্মদেবক:। কেশবাস্থচরা ভক্তা যোগবৈরাগ্যভ্রবণাঃ॥ विख्या (बाद्याद्रावान का खिठत्नामग्रहणा । প্রকাশো বিনয়ীভূত: প্রেমধর্মে প্রতিষ্ঠিত:॥

বৃদ্ধো রামতমু: সত্যে স্প্রতিষ্ঠ: স্থনির্মণ:।
রাজনারারণ: সাধু ভূঁলো ভক্তি-স্থা-রদে॥
শিবচলো মিতাচার আয়োনতিপরারণ:।
নবীনো বিনরাধার: শাস্তঃ পরহিত্রত:॥
কালীনারারণো মধ্যো ভাবধর্মরসামৃতে।
নিতীক: সত্যসংকরে তৃর্গামোহন এব চ॥
মানন্দনোহনো বন্ধু র্ল্যাপিততমু: স্করং।
রামক্রয়: শক্তিসিদ্ধো মাতৃভাবসমন্বিত:॥
বিশ্বাসী বিনধী ভক্তো জ্জান্চ মূলারায়জ:।
ম্থান: সত্যসন্ধিৎস্থ: সলৈবেকাশ্রনো ধিয়া॥
ঋষির্ভক্ত তর্দশী মাটিনো জ্ঞানদীক্ষিত:।
কববংশোন্থবা ফ্রান্সেন্ প্রেমিকানন্দ সংপ্লুতা।
ধর্ম্মে দৃত্মতি: সাধ্বী সোফিয়া কলেটাত্মজা।
এতে মে গুবব: সর্বে যোষিত: পুক্ষান্চ যে॥
শ্বৈত্বানু মহতীং শক্তিং লভেংং ধর্মসাধনে॥

অথাৎ—পিতার পিতামহ ধর্মসাধনে মথ সিদ্ধ শান্ত রামজয়
ভায়লজার; দৃঢ সতাবাক্ তেজনী পিতা হরানন্দ; স্ববতা ধর্মচারিনী
গৃহিণী দক্ষজননী; স্বকর্ত্তবো দৃঢ়ব্রত মাতুল লারকানাথ; বিধবার
বন্ধু কর্মবার রুপানিধি ঈশ্বর (বিভাসাগব); কাব্যরসিক প্রেমচক্র;
জ্ঞানসিন্ধু সাধু জয়নারায়ণ; ধর্মায়া দৃঢ়ব্রত লারকানাথ গাঙ্গুলী,
সজনবৎসল, বিভান, বিনয়ী ধার্মান প্রসন্ন (সর্বাধিকারী);
গাঙ্গীধ্যে সাগরের মত ধার ধার্ম্মিক মহেশচক্র (চৌধুরা); দৃঢ়নিষ্ঠ
মহেল্লাল (সরকার). বাল্যের নেতা ধর্মাগুক জয়নশুচি উমেশচক্র
(দৃত্ত); অধ্যাত্ম সাধনে রত শুদ্ধমতি কালীনাথ (দৃত্ত); বৃদ্ধরম্ব

পানে রত ব্রহ্মবান দেবেন্দ্রনাথ (ঠাকুর ); আদেশাহুগত ভক্ত ব্রহ্মসেবক কেশবচন্দ্র (সেন); কেশবের অন্তুচর মোগ বৈরাগ্য ভূষিত, বিশ্বর, অঘার, গৌরগোবিন্দ ও কান্তিচন্দ্র; প্রেমধর্মে প্রতিষ্ঠিত বিনয়ী ভক্ত প্রকাশচন্দ্র (রায়); সত্যে স্কপ্রতিষ্ঠিত নির্মাল চরিত্র বৃদ্ধ রামতন্ত্র (লাহিড়ী); ভক্তিস্থগারসের ভৃক্ত সাধু রাজনারায়ণ (বস্থ); আঘ্রোন্নতিপরায়ণ মিতাচারী শিবচন্দ্র (দেব); পরহিত্রত শাস্ত বিনয়ী নবীনচন্দ্র (রায়); ভাবধর্ম্ম রসামৃতে ময় কালীনারায়ণ (ওপ্র); সত্যসংকল্প নির্ভীক চুর্গামোহন; ব্রহ্মার্পিত্তক্ত বন্ধু আনন্দ-মোহন; মাতৃভাব সম্বিত শক্তিসিদ্ধ রামকৃষ্ণ (পর্মহংসদেব); বিশ্বাসী, বিজ্মী ভক্ত জর্জ্জ মূলার; প্রেমিকা ফ্রান্সেস কব; জ্ঞান-দীক্ষিত তত্ত্বদর্শী ঋষি মার্টিনো: ধর্ম্মে দৃচমতি সাধবী সোফিয়া কলেট; ইহারা সকলে আমার গুক, ইহাদের শ্বরণ করিয়া আমি ধর্মসাধনে মহাশক্তি লাভ করি।

শিবনাথের গুরুভিক্ত কি প্রকার ছিল পাঠক একবার দ্বরণ
করন। গুরুপদে থাহাদিগকে বরণ করিয়াছিলেন তাদের বৈচিত্রা
দেখুন। প্রপিতামহ, পিতা, মাতা, মাতুল, মাতামহী, ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর, জয়নারায়ণ, প্রসরকুমার সর্বাধিকারী ছারকানাথ
গাঙ্গুলী, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, মহেলুলাল সরকার, উমেশচন্দ্র লাজ, কালীনাথ দন্ত, দেবেলুনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়রুষ্ণ গোসামী,
গোরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, সাধু অঘ্যোরনাথ, প্রকাশচন্দ্র
রায়, রামতন্ত্র লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বস্তু, শিবচন্দ্র দেব, নবীনচন্দ্র
রায়, কালীনারায়ণ গুপু, গুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বস্তু, রামরুষ্ণ
পরমহংসদেব, জর্জ্ব মূলার, ক্রান্সেস কর, মার্টনো, সোলিয়া কলেট
ইহাঁদ্রিগকে প্রতিদিন প্রাত্ত প্রণাম করিতেন। গুস্ত উদারতা।

২৩এ মার্চ ১৯১৩ সালে ভারেরিতে একটা ক্ষুদ্র কবিতা লিথিয়াছেন, বোধ হয এই তাঁর শেষ কবিতা লেখা। এই তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ভগবানের কাছে শেষ নিবেদন।

> ভুলচুক হপ্সবৃত্তি, হুশ্বতি, হুম্বতি, থা করেছি, তা করেছি ফিরিবার নয়, মাপ কর, মছে ফেল, দেও হে বিশ্বতি, নৰ প্ৰেম, নৰ শক্তি দেও প্ৰেমময়! নবপ্রেমে নবচকু দেও প্রাণ খুলে জগতে মানবে, জাবে পুন ভালবাসি; তিক্তা পেয়েছি যত সৰ যাই ভলে. প্রেম দিয়ে, প্রেম পেয়ে প্রেমানন্দে ভাসি। যা হয়েছে, তা হয়েছে কি হবে তা ভেনে থাক, থাক, পুতির কবনে. এই ভেবে ধৈয়া ধরি, তুমি ত গো নেবে, নিরাপদে অমুতপ্ত নরে। এই ভেনে বাধি বুক, মৃছি অঞ্ধারা, নবপ্রেমে সূপি গো আপনা: থাক পিছে, যাহা ভেবে লাজে হই সারা, नव आभा नज्य ध कना। বেলা গেল সন্ধ্যা হলো, ফুরাইল খেলা ভাঙ্গা চোরা কাজ পিছে ফেলে: ছাত পা বৰ্ণধিয়া পড়ি এই শেষ বেলা, তব পদে দিও না গো ঠেলে।

অবশিষ্ট দিন টুকু তোমার চরণে,
দেও দেও আপনা ধরিতে;
করিতে যা বাকি আছে, আনন্দিত মনে—
দেও দেও সে টকু কবিতে।

১৯১২ সালের মাচ্চ মাসে কলিকাতার সাধনাশ্রম হইতে উঠিয়া
৭৮নং ল্যান্সডাউন রোড শ্রী ক শনীভূষণ মজুমদাবের বাড়ীতে গিয়া
বাস করিতে থাকেন। সেখান হইতে ২২এ জুলাই ১৯১৪—
২৫ নং স্থকিযা খীটে উঠিয়া যান। ১৯১৮ জুলাই প্যান্ত সেথানে
থাকেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ২৬ নং বীদ্দন খ্রাটে তাঁকে
স্থানান্তরিত করা হয়।

শনীবাবুর বাড়া হইতে উঠিয়া আসিবার পূর্বে ভারেরিতে
লিখিতেছেন:—"কয়েক দিন হইতে মনে সাধনেব একটা ভাব
আসিয়াছে, তাহা এই অধ্যাত্ম্য যোগের আদশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,
বিশ্বাস ও নির্ভবের আদর্শ George Muller, এই প্রাচ্য এবং
প্রতীচ্য ভাবের সঙ্গে সাধন কবিতে হাফেজের স্থায় ভক্তদিগের
সরস ভাব। সরস ভাবটা আমরা কিছু কম সাধন করি। কিছ
এই তিন ভাবের সমাবেশ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এই তিনটীই
আমাকে সাধন করিতে হইবে। \* • সাধারণ সমাজের
বর্ত্তমান অবস্থা ভাল লাগিতেছে না। এ বিষরে সর্ব্বাপেক্ষা
দায়িত আমার। আমি কি এখনও এমন কিছু করিতে
পারি; \* \* \* আমার শরীরে সহিবে কিনা চিন্তার
বিষয় কিন্তু অপর দিকে একটা কথা আছে, সমাজেব জন্ত থাটিতে
খাটিতে প্রাণ যায় যাক্।"

জীবনের এই শেষ অধ্যায়ের কথা স্মার কি বলিব ? অতঃপর

নাঁচিয়া থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কেবল হর্পেল হস্তে পতাকা ধারণের চেষ্টা। শিবনাথের স্বাস্থ্য গিয়াছিল, দেহের বল গিয়াছিল; মস্তিকের শক্তি গিয়াছিল, সকল শক্তিই গিয়াছিল, যায় নাই তাঁর ভালবাসিবার শক্তি, যায় নাই তাঁর ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা, যায় নাই তাঁর নবভক্তি, নবশক্তি, লাভের আশা ও আকিঞ্চন। চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া, ধর্ম ভাবের শুক্ষতা দেখিয়া তিনি মর্ম্মে মর্মে পীড়িত হইতেন, ঘন বিষাদে হাদয় ভুবিয়া যাইত, কিন্তু এক দিনের জন্যও আশা ছাড়িয়া দেন নাই, হাল কথন ছাড়েন নাই। মন যথন বিষাদ অন্ধকারে ভুবিয়া বাইত, তাকে ভুলিয়া ধরিতেন।

১৯১৬ দালে ৪ঠা জানুয়ারি, ভায়েরিতে লিথিতেছেন :--

"যদি বিষাদের মধ্যে আনন্দ, নিরাশার মধ্যে আশা, তুর্বলতার মধ্যে বল না পাইলাম তবে ভগবানের নাম কি করিলাম ? আমার বিষাদের যথেষ্ট কারণ আছে। দারুণ সংগ্রামে জীবন গিয়াছে, মাতা পিতার সহিত সংগ্রাম, আয়ীয় সজনের সহিত সংগ্রাম, তুই জী লইয়া গৃহ পবিবারে সংগ্রাম, রক্ষানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধুগণের সহিত সংগ্রাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণের সহিত সংগ্রাম, দাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণের সহিত সমাজের কাজ লইয়া সংগ্রাম, এইরূপ নানা সংগ্রামে আমার শরীর ভালিয়া পড়িয়াছে। শৈশব হইতে শারীরিক ধাতু সকল ত্র্মল ছিল, তাহা সত্ত্বেও এত প্রকার সংগ্রামের মধ্যে যে বাঁচিয়া আছি এই ভগনানের রুপা। তিনি ধথন বাঁচাইয়া রাখিতেছেন, তথন এখনও আমার কাছে কিছু কিছু কাজ চান। তাহা দিবার ক্য়ে আরও দৃঢ় প্রতিক্ত ও উৎসাহিত হওয়া কর্ত্বর। জীবনের অবশিষ্ট কাল প্রফুল্লিত চিত্ত, উৎসাহিত জন্তরে, প্রীতি ও

জানদের সহিত, ব্রাহ্মধর্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, এবং ব্রাহ্মসমাজের ও জনসমাজের সেবাতে আপনাকে দেওয়া উচিত। হর্মলতা অপরাধ যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, তাহা পশ্চাতে রাখিয়া ভগবানের নব আদর্শে আয়সমর্পন করা কর্ত্তব্য—বিধাতা করুন, জীবনের এই শেব পরিচ্ছেদে, এই সঙ্কল্ল দৃঢ় থাকে, এবং ধর্মসাধন জীবন্ত, জাগ্রহ ও ফলপ্রদ হয়।"

কি আশ্চর্যা জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত এই ভাব হৃদয়ে কাজ করিয়াছে। শেষ জীবনেও একদিনের জন্ম ধর্মনিষ্ঠা তাঁর निथिन इस नाहै। जाँद दिनिक कार्यामकन पछित काँछोद মত নিয়মিত ছিল। ভোরে ৪টায় উঠিয়া একাকী ভগবানের নাম করিতেন, এই সময় সর্চিত গুরুকীর্ন্নটা আব্তি করিতেন। তংপরে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন। শরীবে যতদিন শক্তি ছিল ভোরের টামে গড়ের মাঠে গিয়া ইডেন উন্থানে গরিয়া আসিতেন। ্উষার সৌন্দর্য্য তিনি আজীবন প্রাণভরিয়া সম্ভোগ করিতে ভালবাসিতেন। আর প্রাত:নমণের সময় কাহাকেও সঙ্গে লইতে চাহিতেন না। আমাকে বলিতেন, "আমি একা একা বেডাইতে ভালবাসি, তথন অনেক চমংকার ভাব প্রাণে আসে। কেউ সঙ্গে থাকিলে এ স্থউ্কু পাই না।" শরীর যথন তুর্বল হইল, চলিতে গেলে পডিয়া যান তথনও প্রাত: ব্রুণ ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যথন প্রাত:দুমণ হইতে ফিরিয়া আসিতেন, তথন তাঁর নাতিগণ নিদ্রা হইতে উঠিতেছেন। তার পর কিছু আহার করিয়া বসিয়া চিঠিগত্ত লিখিডেন—যথাসময়ে স্থানাহার করিতেন ৮ যতদিন দেহে কিছুমাত্র শক্তি ছিল বেড়াইয়া আসিবার সমর প্রায় অন্তান্ত অন্তন্ত পীডিত শোকাৰ্ত বন্ধনিগকে দেখিয়া আসিতেন।

পিতদেব আজীবন শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্তপাত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া একদিনও আত্মতৃপ্তি লাভ করেন নাই। যথন তথন বলিতেন যে, "আমি মানুষকে ভালবাসিতে পারি না, কারও ঠিকমত খোঁজ থবর নিতে পারি না---আমার দৃষ্টান্তে ব্রাহ্ম-স্মাজের এত অনিষ্ট হচ্ছে।" একথা কেবল মুখে বলা নয়, কতদিন নিজের গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড মারিতেন, "এই পাজী এই হতভাগার অপরাধে দব মাটী হ'ল, আমাকে দকলে জতো মার"— বলিয়া মগুকের কেশ ভিড়িতেন। তাঁর এই আগ্রনিন্দা আমাদের অসহ হইত। আমরা বলিতাম, "তোমার দৃষ্টান্ত সিকি ভাগ পালন করলে ব্রাহ্মসমাজের লোক উদ্ধার হয়ে যেত, তুমি যে লোকের বাড়া বাড়া গোজ নিয়ে বেড়াও এই চর্ম্বল শরীরে, কই তোমার পোঁজ নিতে বড় কাউকে আসতে দেখি না ত ? ষত লোকের বাড়ী তুমি যাও তার অন্ধেক লোক তোমার বাড়ী মাদে না।" পিতৃদেব यथन ট্রামে উঠিতে পারিতেন না তথন বেড়াইতে যাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা। হায়, যদি একবার কেহ তাঁকে বেড়াইয়া আনিবার জন্ম গাড়ী দিতেন, আজ কত না আত্ম-প্রসাদ ভোগ করিতেন ? স্থবর্ণপ্রভা তাঁর নিজের গাড়ী তাঁকে বেড়াইবার জন্ম কিছুদিন দিয়াছিলেন তথন তাঁর কি আনন্দ! ১৩২৩ माल्य २०८म टेठल आभ वालिका-भिकालस्त्र शामन ব্রাহ্মসমান্তের সমুদয় নরনারী বালক সাধারণ উপন্থিত হইয়া আন্তরিক প্রীতি ভক্তি প্রকাশ করিবার জন্ম সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় তাঁকে এক অভিনন্দন श्रामान करत्रन। পরিশিষ্টে তাহা সরিবিষ্ট হইল। এই দিনে বেরপ বিপুল জনতা হইয়ছিল, এমন কদাচ হয় নাই।

শিবনাথ সেদিন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া প্রচর আনন্দাশ্র বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু এই প্রকার নিরাকার, ভক্তির নিদর্শন দেখিয়া তাঁর জ্বোষ্ঠ জামাতা (এখন যিনি স্বর্গবাসী) বলিয়া ছিলেন, "এ কি ভক্তি দেখান ? তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের কি সবই নিরাকার, এই বুদ্ধ বয়সে তাঁর বাসের জন্ম কি এতগুলি লোক একখানি কূটীর বেঁধে দিতে পারলেন না-নচেৎ এক থলি টাকাও কি হাতে ধরে দিতে পার্লেন না. যে বৃদ্ধ বয়সে 🖏ার সাংসাবিক অভাবেব ভাবনা এক দিনও ভাবতে না হয়। এমন সব অমুগানে আমার বিন্দুমাত্র সহামুভূতি নেই, কি বলব ভগবান আমায় নিধ্ন করে মুখ বন্ধ করে রেখেছেন।" আমি যখন তাঁর জামাতাব এই উক্তি তাঁর কাছে বলিলাম তিনি হাসিয়া विलालन, "ककौरनव मह अंडि, मवर ३ ककौरनव मह।" शिवनाथ কতবার বলিয়াছেন যে যী ৬ বলিয়াছেন, "শুগালেব গঠ আছে পাথীর বাসা আছে আমাব মাথা রিপবাব স্থান নাই।" হায়। একথা কি আমরা সহজে বৃঝি যে দিনি যতটা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁর অধিকার তত্ত্ব স্থবিস্ত হয়। শিবনাথকে পার্থিব व्यर्थ (मुख्या ह्य नाई, जानहे इटेग्राइड । ठिक इटेयाइड !! व्यक्ति ঠিক কাজ! আমি আর একদিন তাঁর মুখে আর একটা কথা ভনিয়া উপযুক্ত প্রত্যান্তব পাইয়াছিলাম। সে কথা ভূলিবার নয়। গোলোকমণি মৃত্যুর সময় তাঁর সারাজীবনের কটসঞ্চিত, পুঁজি ছটী ভাজার টাকা শিবনাথকে দিয়া যান। তিনি বেশ জানিতেন তার পুত্রটি ফ্রির, অর্থের প্রতি মমতাশৃন্য। জীবনে তিনি ব্যাক্ষে টাকা কথন রাখেন নাই--তাঁকে যাহা দিবেন তৎপরদিন ব্যয় করিয়া বসিবেন। তবু এমনি তার পুত্রের প্রতি টান যে তার यथामर्त्वत्र जात काशांकि किए मिर्ड भावित्वन ना। भूबक मिग्र গেলেন। ছই হাজার টাকা পাইয়া শিবনাথের ভাবনা হইল সর্ব্বাপেকা সন্বায় কি হইতে পারে। আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত মা'র প্রদত্ত হু'হাজার টাকায় কি করি ?" আমি ত সুল সাংসারিক বৃদ্ধিবিশিষ্ট, আমার প্রাণটা ত আর আমার বাবার মত তত বড় নয়, আমি মহাবিজ্ঞতা সহকারে গঙার ভাবে বলিলাম, "বাবা এ ছহাজার টাকা প্রিয়নাথকে দাও। প্রিয় বেচারী গরিব, আর তোমার বৌমা যে রকম পাকা গিল্লা আর হিসাবী, ইহার এক ' কড়াও অপব্যয় হবে না: ওদের ভারী উপকার হবে।" তিনি বলিলেন. "আমি মনে করেছি এ টাকাটা ব্রাহ্মসমাজে আমার মা'র নামে দান করব"। আমি প্রতিবাদ করিলাম, "না তা করো না, ঠাকুর মা ব্রাহ্মসমাজের উপব হাডে চটা ছিলেন, তাঁর আত্মার এ দানে তৃথি নাই--তিনি এাখসমাজের চেযে নাতিব দরদ বেশা করতেন।" শিবনাথ এই কথার উত্তরে যাহা বলিলেন তাহা চির স্বরণীয়। দে কথা আমি ভূলিতে পাবি না—আমার মুথের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমি যে আমার যথাসক্ষম ব্রাহ্মসমাজের পায় নিবেদন করে দিয়েছি, কেবল কি ঐ গুহাজার টাকা বাদ! আমার সব ৰে ব্ৰাহ্মসমাজেব।" লক্ষায় আমার মাথা হেঁট হইল। হার মানিল আমার বিজ্ঞতা! হার মানিল আমার কুত্রতা ও সাংসারিক বৃদ্ধি! পিতুদেবের বিরাট ত্যাগ কত বড় সেদিন বৃদ্ধিলাম।

### ভাবিংশ অধ্যায়।

## শেষ চিত্ৰ।

প্রির পাঠকপাঠিকাগণ! আমার কাহিনী ত শেষ হইতে চলিল। আমি অতি কঠিন কায়ে। হাত দিয়াছি। এতটুকু প্রাণ লইয়া, সেই মহান্হদয়ের ঠিক ছবিটা দেখাইতে পারিলাম না। পিতৃদেব "হিমাটা কুসুম" লিখিয়া সেই পুস্তকথানি আমার উৎসর্গ করেন, সেই কবিতা পুস্তকে নায়কের অন্তিম দিন বর্ণনা করিয়া আমায় আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, "এমনি বুড়ো আমি যখন হব তখন তোমাদের কাঁধে হাত দিয়ে এমনি করে চলব।" সেই ছবি—

"ক্রমে তো বাদ্ধকা এল, পলিত স্থবির হলো তাবা; আয়ু-রবি ধার অন্তাচলে! জীবনের সন্ধ্যাকালে, সেনাপতি বার পুত্রকন্তা স্কন্ধে ভর করি যথা চলে, জীবন-সংগ্রাম অন্তে, আজ ধীর স্থির, সেরপ চলেছে দোহে, ধরিরা সকলে ধীরে ধীরে নামাইছে যেন মৃত্যু পানে, " শেষ শ্যা। স্থথ শ্যা করিছে বতনে।

बात कि छनित्व, पिन दस व्यवनान : : पिन पिन छोठो পড়ে উভয় জীবনে। প্রভূ হে! এমনি ভাষে দেহ মন প্রাণ এমনি সৈবাতে দিয়ে, এমনি সাধনে, রত থাকি, এইরূপে প্রেম স্থধাপান করি তব, অবসানে বিশ্বাস নয়নে গুই সত্য জ্যোতি হেরি, সন্ধ্যা কি আসিবে; জীবন তোমারি ক্রোডে অস্তে লুকাইবে!"

কবির প্রাণের বাসনা ভগবান পূর্ণ করিয়াছিলেন, শিবনাথের কবিতার ভিতর তাঁর হাদয়থানি ফুটিয়া উঠিয়াছে বই ত আর কিছ নয়: ধর্মান্তে বার সেনাপতির মন্তিম ছবি কি আঁকিব। এত বড কল্মীর জীর্ণ দেহ ধথন আর চলেনা, মন তথনও সেবার জন্ম वाक्नि; প্রাণের আপশোষ আর মেটে না। শরীর দিন দিন ক্ষীণ জর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, তার উপর বংসরের মধ্যে ছই তিন বার করিয়া রক্তামাশয় ও জরে ভগিতেন। ১৯১৭ সালের প্রথমেও ভায়েরি লিখিতেন, তার পরে কিছুলেখা পর্যান্ত তাঁর পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। তথাপি এমনই তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যে সেই অবস্থায়ও কেহ তাঁকে পত্ৰ লিখিলে নিজ হত্তে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেন। হতের মুক্তাক্ষর দিন দিন অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। শারীরিক ত্র্বলতা এতদ্র বাড়িয়া উঠিল যে, ছই পা চলিতে টলিয়া পড়িতেন, কিন্তু তব বাহিরে বেডাইতে ঘাইবাব জন্ম ব্যাকুল হইতেন। তাঁকে গৃহে ধরিয়া রাথা ছ:দাধ্য হইত। দৃষ্টিশক্তি, স্বৃতিশক্তি, সকল শক্তিই থৰ্ম হইতে লাগিল। ১৯১৮ সালের यशाङारा डाँक २७ नः বীভন ষ্ট্রীটে আনা হয়, সেইখানে আসিয়াও হেছয়ার বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, এত হুর্বল হইয়াছিলেন যে, হুই পা হাঁটিতেও

টিলিয়া পদ্ধিতেন, তথাপি প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বেড়াইতে বাইতেন। ১৯১৯ সালের মানোৎসবের সময় প্রতিদিন প্রাতে मिमाद्र यहिवाद क्रम वाकिन इटेटान। जैक्कि क्रायक मिन প্রাতে উপাসনার সময় মন্দিরে লইয়া বাওরা হইয়াছিল। ১২ই মান্তের দিন প্রাতে মন্দিরে উপাসনায় গিয়াছিলেন, সেথান হইতে আসিয়া উপরে সিঁডিতে উঠিতে বেই চেষ্টা করিবেন, অমনি গড়াইয়া একেবারে নীচে আসিয়া পড়িলেন, শুরুতর আঘাত পাইলেন। মাথা, নাক, হাত পা, প্রভৃতি অনেক স্থান কাটিয়া গেল, ডান হাতের কব্দির হাড় সরিয়া গেল। তাঁকে জিল্পাসা করা হইল, কোথায়ও বেশী লাগিয়াছে কিনা, তাতে বিশেষ किছ नय विनातन, शांट (य किছ इरेग्राइ छोश विनातन ना। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে দেখা গেল যে কবভার হাড় ঈর্থ সরিয়াছে, তাই এতদিন হাত দিয়া মার কিছু ধরিতে পারিতেন না, নর্বদাই **"হাতে বাথা" ব**লিতেন। কাপড় ছাড়াইবার সময় হাত **ভূইতে** निरंक छाहिएकन ना। ১৯১৮ नात्म चार्कावत सात्म कांत्र स्मार्थ জামাতার মৃত্যু সংবাদ গুনিয়া তাঁর ক্সাকে ক্যেক লাইন ষ্মতি কঠে লিখিয়াছিলেন, সেই তার শেষ পতা। এই শোক তার প্রাণে বড় গুরুতর লাগিয়াছিল, তিনি লাবণাপ্রভাকে একদিন ৰলিয়াছিলেন, "আমি কাহাকেও কিছু বলি না, চুপ করিয়া আছি, কিন্তু বিপিন আমায় মারিয়া গিয়াছে।" জামাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নিজে ইনফুরেঞা রোগে মৃতকর হইদেন। সেইবারেও চিকিৎসকেরা জীবনের আশা ছাডিয়া দিয়াছিলেন। কলা হেমলতা টেলিগ্রাক পাইয়া দারলিলিং হইতে ছুটিয়া আলিলেন, ভণৰ এক্ষাসঙ হয় নাই. তিনি গতিকে হারাইয়াছেন। স্ত



শিবনাথ (বাৰ্দ্ধক্যে)

বিধবা কল্পার পক্ষে মৃতকল্প পিতার সমুখীন হওয়াই এক কাঠন পরীকা! তিনি আসিয়া দেখেন, পিতা চকু মৃদিয়া পড়িয়া আছেন। আতে আতে আসিয়া তাঁর পার্ষে এক শ্যায় শুইয়া রভিলেন। শিবনাথ চকু মেলিয়াই ক্সাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন. বাক্য উচ্চারণ করিবার তাঁর ক্ষমতা নাই, ইসারায় বনিলেন, "হেম এসেছে আমার কাছে আম্রক"—কলা গিয়া ধীর শাস্তভাবে পিতার মুখের কাছে মুখ দিয়া পড়িলেন, পিতা চুর্বল কম্পিত হত্তে কন্তাব গলা জড়াইবার চেষ্টা করিলেন। পরদিন প্রাতে ক্লাকে বিধবার বেশ পরিধান করিয়া ঘবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চীংকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হেম, হেম, বিপিনকে ভূলো না, ভূলো না, আজ তাঁর জন্ম প্রার্থনা করো।" সেই অবস্থায়ও তাঁর শ্যা পার্থে বসিয়া তাঁর মৃত জামাতার জন্ত প্রার্থনা করা হইল ৷ তবে তাঁর প্রাণে শান্তি ৷ ক্যা হেমলতা এই সময় তিন মাস আসিয়া পিতার কাছে ছিলেন, যথন তথন শিশুর মত পবিত্র হাসি হাসিতে হাসিতে লাঠি ধরিয়া. কাঁপিতে.-কাঁপিতে, ক্লার কাছে আসিয়া বসিতেন। এই তিন মাস তিনি বড আনন্দ করিতেন। ক্যাকে বলিতেন, "দেখ তোমার বস্ত কত লোক আমার বাড়ী আসে. ভূমি গেলে আর কেউ আমার কাছে আসবে না।"

কল্পা—নে কি বাবা! তোমাকে দেখতেই ত সকলে আসে। আমার জন্ম আর কয়জন আসে?" তথন নিশুর মত দম্ভদীন মুখে মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিতেন, "তাই নাকি, লোকে আমায় এত ভালবাসে?"

শের দশার তাঁকে কেহ দেখিতে আদিলে অত্যন্ত স্থাী

হইতেৰ কিন্তু অনেককণ বসিয়া কেই কথা কহিলে ৰড কাতর হইয়া পড়িতেন, এতটা মন:সংযোগ কণ্টকর হইত। প্রতিদিন প্রাতে পারিবারিক উপাসনায় বসিতেন। কোন কোন দিন তিনি প্রার্থনা করিতেন। শেষ অবস্থায় চুটো কথা বলা পর্যান্ত ক্রান্তিজনক বোধ হইত। কিন্তু উপাসনা কি প্রার্থনাব সময় একদিনও তাঁর কোন কথায় কিছুমাত্র লাভি দেখা ষাইত না। নৃতন লোকদের প্রায় খুলিয়া বাইতেন, কিন্তু পুরাতন পরিচয় যাদের সঙ্গে তাঁদের কথনে। ভোলেন নাই। কঞ হেমলতা যে দিন দাজিলিং যাত্রা কবেন, সেদিন পিতাকে প্রণাম করিয়া বথন বলিলেন, "বাবা। আবাব আমি এসে তোমার কাছে থাকব।" তখন পিতা হাদিয়া বলিলেন, "আব কি আমি থাকব ? বেঁচে থাকলে 5 এসে থাকবে ?" সেই কথাই ঠিক হইল। কর্তাকে বিদায় দিবার সময় শিশুর মত, "আমার মা। আয়ার মা, মা আমার" বলিয়া কাদিতে লাগিলেন। क्षत्र एक में प्रश्न पात्र ना। कि जानरे गिठा जामात्क বাসিতেন ? জানি না মার কোন কলার ভাগো এতথানি পিত্ৰেছ মিলে কি না? অতি শৈশ্ব কাল হইতে তিনি স্বামার জন্ম অস্থির হইতেন, কি করিয়া আমাকে স্থানিকা দিবেন এই তাঁর খাান জ্ঞান চিন্তা ছিল। একবার কোথায় রেলগাড়ীতে যাইতেছিলেন। সেথানে ছোট একটা বিস্থালয়ের ৰালককে তার পিতা শিবনাথকে দেখাইয়া বলিয়া ছিলেন, "দেখছিস ঐ শিবনাথ শাল্লী।" বালকটা নাকি জিজাসা করিয়াছিল, "কোন্ শিবনাথ শাল্পী !-- হেমলতা দেবীর বাবা !" অর্থাৎ-কেট বালকটা হেমলতা দেবীর ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িত, তাই সে শিবনাথ শাস্ত্রীকে হেমলতা দেবীর বাবা বিলিয়াই জানিত। শিবনাথ বাড়ীতে আসিয়া কলাকে সেই কথা বলিয়া কতাই আনন্দ করিলেন। "এখন আমি তোমার বাবা বলে পরিচিত হব।" কলাকে বাড়ান তাঁর অভ্যাস ছিল। সংসারে সকল পিতামাতার মত শিবনাথেরও এ সম্বন্ধে তুর্বলতা ছিল। নিজ কলার তিল পরিমাণ কিছু দেখিলে, তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ মনে করিতেন। মাতাপিতাকে মগ্ধ করা সন্তানের পক্ষে কি কোন দিন কঠিন হইয়াছে ? তাতে শিবনাথের মত প্রেমের জলম্বি যে পিতা! আন্দৈশ্ব শিবনাথ আ্বাহারা হইয়া ভাল বাসিয়াছেন, সে প্রেমে কখনও ভাঁটা পরে নাই—মৃত্যুর সময়েও না।

১৯১৯ সালের মে মাসে হঠাৎ শিবনাথের রক্তামাশর এবং জর হইল। এই প্রেকার রক্তামাশর জর তাঁর সর্বলাই হইত; কিন্তু এবার হর্বল শরীরে এই রোগের পর আর উত্থান-শক্তি রহিল না। আমাশর ৪৮ দিন পরে সারিয়া গেল বটে, কিন্তু আর উঠিয়া বসিতে পারিলেন না। শুইয়া থাকিতেন, তব্ও এমন মাথা ঘ্রিতে লাগিল যে চক্তু মেলিয়া চাহিবার শক্তিও থাকিল না। চারি মাস বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া দিন যাইতে লাগিল। সর্বাদা ঘরের বারগুলি খুলিয়া রাথিতে বলিতেন। একদিন ধরাধরি করিয়া ছাদে আরাম কেদারায় বসান হইল। আকাশ দেথিয়া, সবৃদ্ধ গাছ দেথিয়া আনন্দে অধীর হইয়া—ক্ষাণত আল: বাঁচিলাম! আল: বাঁচিলাম! বলিতে লাগিলেন। পত্নীকে অনেক সময় বলিতেন, "ও লক্ষি! ও লক্ষি! আমায় ভূলে ধর না, আমায় বাহিরের আকাশ দেথাও না।" বিছানায় শুইয়া আকাশের নীলিয়া একটু চক্ষে পড়িলে পরমভ্রির সক্ষে

বলিয়া উঠিতেন, "আ: চক্ষু জুড়িয়ে গেল!" সেপ্টেম্বর মাস পড়িতে ছর্বলতা আরও বাড়িল। মৃত্যুর পনর দিন পূর্ব হইতে আহারে নিতান্ত অকৃচি হইল। আহারে অক্চি কখনই ছিল না। আহার্যা দেখিলে বিরক্ত হইতেন, অত্যন্ত কষ্টে, নিতান্ত অনিচ্ছায় আহার করিতেন। ২৮এ দেপ্টেম্বর কোন পীড়া নাই, জর নাই, উপদর্গ নাই দীর্ঘ ধাস পড়িতে লাগিল। চিকিৎসকেরা বঝিতে পারিলেন না। কতা হেমলতাকে দারজিলিং-এ কেই সংবাদ দিল না। তার পরের দিনও তেমনি কবিয়া কাটিল, কেবল জোরে জোরে নি:খাস। ২৯এ বৈকালে, লাবণাপ্রভা, শ্রীমতী স্থবৰ্ণপ্ৰভা তাঁকে দেখিতে আসিলেন। ঠাদের বসাইয়া খাওয়াইলেন। স্বর্ণপ্রভা আহার করিতে চাহিতেছিলেন না। তাঁকে বার বার ইঞ্লিভ করিয়া থাইতে বলিলেন। তিনি আহার করিলেন দেখিয়া অতান্ত প্রদান হইলেন। সেই মুমুর্ मृत्य शांत्र कृष्टिया छेठिल! मृङ्गुत्र शृक्षिन इटेट व व्यानियाहर त्य छाकिशास्त्र, अमिन मध्त शिंत शिंतशा नाष्ठा मिशास्त्रन । कि প্রদরভাব! কি বে মিষ্ট হাসি! কথা কহিবার শক্তি নাই, কিছু করিবার শক্তি নাই, কেবল হাসি। সে হাসি যে দেখিয়াছে, সে এ জীবনে ভলিবে না। ২৯ সেপ্টেম্বর রাত্রে স্থাসেব কট বাড়িল, সেই সময় পত্নীর হাত লইয়া পুত্রবধূর হাতে দিবার জন্ত বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শক্তি নাই যে হাত তথানি টানিয়া আনেন। তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া হাত পড়িয়া গেল। নীরবে অব্যক্ত ভাষায় পঞ্জীর ভার পুত্রবধুর হস্তে তুলিয়া দিলেন । জীবনের এই শেষ ভার, এই শেষ করের। শেষ করিলেন। মৃক্ত আত্মার আর কোন ভার নাই-বন্ধন নাই। ৩০এ

সেপ্টেম্বর প্রাত:কালে আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না বে, আজ শিবনাথের জীবনে শেষ সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শহরে वार्डी इड़ारेश পड़िन, मतन मतन वसूर्यन, उक्तर्यन, त्यस मर्गनाका करी হইয়া গ্রহে সমবেত হইলেন! বাড়ীতে লোক আর ধরে না। ক্রমে চকুর পাতা বন্ধ হইয়া আসিল, ডাকিলে চকু খুলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু চক্ষু আর খুলিতে পাবিলেন না। প্রিয়জনদের ভাক কর্ণে গেল, মুখে হাসি ছডাইয়া পড়িল, শ্যা পার্শ্বে ব্ৰহ্মনাম ধ্বনিত হইতে লাগিল। কাশীচকু ছোধাল উপাসনা করিলেন। শিবনাথ প্রতি নিঃখাদের সহিত ধীরে ধীরে 'ওঁ ব্ৰহ্ম!' বলিতে লাগিলেন! কণ্ঠে তথন ধ্বনি নাই, কেবল ওঠাধর কাঁপিতেছে! পত্নী মুখের কাছে কান পাতিয়া শুনিলেন. অতি মৃত্র 'ওঁ ব্রন্ন' ধ্বনি। তুইবার নিঃশ্বাস ফেলিলেন—শাস্তিবচন শুনিতে শুনিতে শিবনাথের পবিত্র আত্মা জীর্ণ দেহপি**ল্পর** ছাডিয়া অনস্তে উডিয়া গেল। ঠিক সেই সময় শ্রীমতী সরোজিনী (স্বর্গীয় হরনাথ বস্ত্র মহাশয়ের নাত্রী) সহসা দৈব শক্তির প্রেরণায় আবিষ্টেব মত আফুলভাবে গাহিতে লাগিলেন-

> পেয়েছি অভয় পদ আর ভর কারে ? আনন্দে চলেছি ভব পারাবার পারে।

সে গৃহে হাহাকার নাই—বিলাপ নাই, চক্ষের জ্বলে সকলের বৃক ভাসিয়া যাইতে লাগিল! শ্যার দিকে সকলে চাহিয়া দেখেন বেন কোন যোগী মহাধানে নিময়! মুখন্তী শাস্ত, স্ক্লর, পবিত্র ও নির্মাণ! সেদিন কলিকাতা শহরে পূর্বে কেছ যাহা কথনও দেখে নাই—সেই আশ্চর্যা দৃশ্য দেখা গেল! শিবনাথের দেহ স্মাজ্রিত ও পুস্মালো স্লোভিত হইয়া বধন শ্রাণান পথে

মহাযাত্রা করিল, তথন শত শত পুরুষ তাঁর অহুগমন করিতেছিল—
এবং মনস্থিনী নারী কয়জন পদপ্রজে ভক্তিভাজন জাচার্য্যের
সঙ্গে চলিরাছেন। মনস্থিনী কামিনী তার মধ্যে একজন।
উচ্চকুলজাত নারীগণ কথন কি কোন মৃতদেহের সঙ্গে পদরজে শাশানে গিরাছেন? শিবনাথের রচিত সঙ্গীত "বলরে বলরে
সবে বন্ধরুপাহি কেবলম্"—প্রভৃতি গান গাহিতে গাহিতে সকলে
চলিলেন! পথের লোক যে দেখিল ভক্তিভরে করজোড়ে প্রণাম
করিল! কে চলিয়াছে চিতা শ্ব্যায় শ্রন করিতে? যিনি
চলিয়াছেন তিনি যে সামান্ত কেহ নহেন, একথা ব্বিতে কাহারো
কিলাছেইল না। আর কেহ নয়—শীন হীনের বন্ধু দরিদ্র শিবনাথ!

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

## শিবনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব।

প্রত্যেক যন্ত্রের যেমন একটা মূল স্থর থাকে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির একটা মূলভাব থাকে। সেইটা হইল সেই প্রকৃতির বিশেষত্ব, এবং সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ। শিবনাথের প্রকৃতির মূল স্করটী কি ? এ সম্বন্ধে চিস্তা করিতে গেলেই মনে হর. সেইটা তাঁর ফারণীলতা। মানবচিত্ত জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা এই ত্রিবিধ শক্তির আধার —এই তিনটী শক্তির কোন এক শক্তি ব্যক্তিবিশেষের ভিতর প্রবল দেখা যায়—কেহবা মন্তিক প্রধান, তারা সংসারে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হন। কাহারও প্রেমের শক্তি অতান্ত গভীর তারাই সংসারে মানব জাতির অহদরপে পূজিত হন-ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইলে তাঁরা উন্থোগী, কর্মী পুরুষ বলিয়া খ্যাত হন। শিবনাথের চরিত্র অভূথ্যান করিলে এই ত্রিবিধ শক্তিরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিকের শক্তিতে তিনি হীন ছিলেন না, তাঁর রচিত পুস্তকাবলীর ভিতর তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের শক্তিতে অসাধারণ ছিলেন। এই হৃদর শীলতাই তাঁকে উদ্যোগী এবং অক্লান্ত কর্মী করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার বল তাঁর চরিত্রের এক প্রধান বিশেষত ছিল। যাহা করিবেন মনে করিতেন তাহা করিতে পারিতেন। ছর্বল ভাবে বা মুদ্রভাবে কোন কাথ্য করা তার প্রকৃতিবিক্ষ ছিল। শান্ত শিষ্ট উল্লোগবিহীন লোক তিনি আদৌ দেখিতে পারিতেন

না। কতদিন গ্ৰলিয়াছেন যে, "লোকে উল্লোগী হটয়া বদ্যায়েনী করে, তাও সহা হয়: কিন্তু আধ্যরা, শান্তশিষ্ট্র উজােগবিচীন লোক আমি সহু করিতে পারি না।" "যাহা করা কর্ত্তবা তাহাই ভাল করিয়া কর" এই তাঁর মন্ত ছিল। ৪০ বংসর বয়সে ইংরাজ জাতির নিয়ম নিষ্ঠা জায়ত করিয়া ফেলিলেন। জাজীবন নানাপ্রকার ব্রত, সাধনের উৎকর্ষতার জন্ম গ্রহণ করিতেন. প্রাণপণে ব্রতর্ক্ষা করিয়া তবে ছাড়িতেন। এ স্কল সাধনের কথা গোপন রাখিতেন। দায়েরিতে দেখি কখনও অসিধারা ব্রত করিতেছেন, কথনও বিশেষ কোন শাস্ত্রপাঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—কেবল ব্রত গ্রহণ আর পালন। এই প্রকার সাধন-নিষ্ঠা তাঁর ইচ্চাশক্তির পরিচাযক। এই ইচ্চাশক্তি তাঁর প্রকৃতি-নিহিত পুরুষকারেরই অঙ্গবিশেষ। আশৈশব সকল कार्या जिन इकानिकरक প্রয়োগ করিতে ভালবাদিতেন। • পঠদ্দশায় গণিত তাঁর ভাল লাগিত না—তিনি জ্বোর করিয়া সাহিত্য ছাডিয়া পণিত লইয়া মগ্ন থাকিতেন। পরিণত বয়সে তিনি কথার কথার বলিতেন, "মনের কান মলিয়া ঠিক করিতে হইবে।" মনের উপর প্রবল ইচ্চাশক্তি প্রয়োগ করা তাঁর অভ্যাস ছিল। পুরুষের পুরুষকারকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; সেই জন্ম রামনোহন রায়, বিভাসাগর ও তাঁর নিজের পিতার উপর তাঁর হৃদ্গত একটা প্রগাচ শ্রদ্ধার ভাব ছিল। এই তিন ব্যক্তির পুরুষকারের গর বলিতে বলিতে তিনি মুগ্ধ হইরা তত্মর হইয়া যাইতেন। উৎসাহে তাঁর মুগ উত্তল হইরা উঠিত। রামমোহন রার বিলাত ঘাইবার সময় পুত্রকে कॅमिएड मिथिया विवाहित्तन, "शुक्रव वाक्ता केम रकन ?" शूक्रव बाक्रा कि প্रकारत हरेट इस जाहा कानिएक त्रामसाहन त्राम। পুরুষবাচ্চা ছিলেন বিস্থাসাগর। শিবনাথের পিতা হরানন্দ. . এবং হরানন্দের পুত্রটীও পুরুষবাচ্চার নমুনা ছিলেন। মহৎ চরিত্রে অনেক বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া হায়। শিবনাথের চরিত্রও তাঁর দৃষ্টাস্বস্থল। তিনি আনৈশব অতিশয় স্মেহণীল ও পরত্বঃপকাতর ছিলেন। বাক্যে বা কার্য্যে কাহারও অন্তরে বাথা দিতে তিনি অতান্ত কণ্ট বোধ করিতেন। অপরের মনোরঞ্জন করিতে বাল্যাবধি তাঁর একটা প্রয়াস ছিল সেই জন্ম চির্বনিনই সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তাঁর দক লোকের অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হইত। এমন সদালাপী স্থাবসিক প্রসন্নচিত্র ব্যক্তিকে কে না ভালবাসিবে ? আশৈশব মাতাপিতার অফুগত বাধ্য সন্তান ছিলেন। ধর্মচেতনা বথন শিবনাথের ফদয়ে উদ্বন্ধ হইয়া উঠিল, তথন তার প্রকৃতি-নিহিত পুরুষকার জাগ্রত হইয়া উঠিল। মায়ার বন্ধন, জননীর মর্মতেদী আর্তনাদ, আত্মীয় সমনের নিলা, দারিদ্রোর ক্যাঘাত, কিছুতেই তাঁকে এক চুল টলাইতে পারিল না। সেই সময়ে পিতাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এ দেহে জীবন থাকিতে কাহারও অনুরোধে অথবা সমাজের ভয়ে আমার ছারা আর কোন প্রকার অভায় কার্য্যের অফুগ্রান হইবে না। কর্ত্তব্য কার্য্যের নিকট लाक छत्र नारे. एक वा वकुरमत्र अस्तांध नारे धवः कानाकात्मत्र ৰিচার নাই।"

এই ইংল জীবনে প্রথম পুরুষকারের দৃষ্টান্ত—তথন তাঁর বয়স একুশ বংসর পূর্ণ হয় নাই। জনক জননীর মনে পাছে কোন ক্লেশ দিতে হয় ভাবিয়া যিনি কাতর হইতেন—তিনিই এমন

নিদাকণ ক্লেশ জনক জননীয় হাদয়ে দিলেন, যাতে তাঁর निष्मत्रश्र क्षमग्र एक हरेगा श्रम । किन्ह छद् कर्खरा सहे हरेलन ना । ব্রন্ধানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রাণের গভীর স্বাকর্ষণ ছিল, তাঁকে ছাডিতে তাঁর প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তথাপি ছাডিতে পারিলেন—যে বাথা ফদয়ে পাইয়াছিলেন, তাহা ভগবান ভিন্ন কে বুঝিবে ? তারপর সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের কার্য্য-ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ বন্ধদিগের সহিত কত মতভেদ হইয়াছে, কত তীত্র বাক্য শুনিয়াছেন, কিন্তু কথনও কোন লোকের মুখের **बिटक** हारिया कर्डवा जहे रून नारे। সाधनाक्ष्म यथन छालन করিলেন আজীবনের বন্ধগণ পর্যান্ত তীত্র কটাক্ষ করিলেন, অবিচার করিলেন, বাধা দিলেন, শিবনাথের পুরুষকার কোন দিন মরে নাই. তিনি বীরের মত একাকী দাঁডাইয়া কার্য্য করিতে ভীত হইতেন না। তাঁর জীবনের মন্ত্রই ছিল, "যে যায় যাক যে থাকে থাক শুনে চলি তোমারি ডাক।" পুরুষকার ছিল শিবনাথের চরিত্রের <sup>\*</sup>একটা বিশেষ লক্ষণ। পুরুষকারের একটা বিশেষ লক্ষণ সাধীনতা-প্রিয়তা, তাহা ত শিবনাথের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি ৰণিতে গেলে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি হারমুশীলতা হইল শিবনাথের প্রকৃতির বিশেষত। বাস্তবিক্ই শিবনাৰের হৃদয় বস্তুটী অসাধারণ রক্ষমের ছিল। ভালৰাসিবার শক্তিতে তাঁকে পরাম্ব করিতে পারেন এমন ব্যক্তি সংসারে অতি অব্লই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তার জীবনের ইতিহাস হইল, প্ৰেমের ইতিহাস। বাল্যকাল হইতে জননীকে প্ৰাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছেন, ভক্তি করিয়াছেন, একমিনের জন্তও তাঁর মাড়ভজ্তিতে ভাঁটা পড়ে নাই। বিভাসাগরের মাড়ভজ্জির

কথা বলিতে গিয়া তিনি ভাষা খুঁজিয়া পাইতেন না, এমনই ভাঁম প্রবল ভাবোচ্ছাদ হইত। সেই কথা বলিতে গিয়া নিজের জননীর মূর্ত্তিথানি তাঁর চক্ষে উজ্জল হইয়া উঠিত। মাতৃভজিতে যে-কেহ তাঁকে পরাস্থ করিতে পারে তাহা তিনি মানিতেন না। একুল বংদর বয়দে ত্রাক্ষমাজে যোগ দিবার সময় তিনি যে তাঁর পিসতুতো ভাইকে একথানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন তাতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন:—

"যদি কেই বলেন যে আমার অপেক্ষা তাঁর পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি অধিক তাহা আমি যীকার করি না।" বাস্তবিক একথা
অহস্কারের কথা নয়, শিবনাথের পক্ষে একথা যথার্থ ছিল।
তৎপরে ভগ্না উন্নাদিনাকে যে প্রকার ভালবাসিতেন, তার বর্ণনা
পূর্বেই করিয়াছি, কয়জন ভাই ছোট বোনকে এমন আয়হারা
হইরা ভালবাসিতে পারে? তিনি আয়চরিতে লিথিয়াছেন,
বিফাশিকার জন্ত কলিকাতায় আসিবার সময় উন্নাদিনী তাঁকে
শালতীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। শিবনাথ লিথিতেছেন,
"যথন সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল পাগ্গা দাদা,
(অর্থাৎ পাগলা দাদা) আমার জন্ত পুতুল এনো—তথন আমি
কাঁদিয়া অধীর হইলাম। সে চলিয়া গেল আমার মনে হইল,
আমার বুকের হাড় খুলিয়া লইয়া গেল।"

তথন শিবনাথের বরদ জাট বংসর। সেই ক্রুর বালকের প্রোণে বোনটার জন্ত এমন গভীর ভালবাসা।

পঠদশার বন্ধু অনেক গাইয়াছিলেন, বন্ধুদের জননী ভগিনীদের প্রতি তাঁর প্রাণের কত ভালবাসা।

সতীর্থ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের পদ্মী মহালন্দ্রীর অন্ত তিনি

যাহা করিয়াছেন এ সংসারে কয়জন অপরের জন্য এতটা ক্লেশ খীকার করিতে পারে? এতটা আত্মন্থ বিসর্জন দিতে পারে? এই মহালন্ধীর প্রসঙ্গে শিবনাথের চরিত্রের আর এক বিশেষত্বের কথা বলি, সেইটা তার নারীজাতির প্রতি গভীর সহামুভূতি ও প্রেম। এ স্থলে বিশেষ কোন নাবী নয়, সমগ্র নারী জাতির কথাই বলিতেছি। নারীকে নারী বলিয়াই তিনি ভালবাসিতেন, চির জীবন তাঁর চরিত্রে এই বিশেষ ভাবটা দেখিয়াছি।

১৮৮৮ সনের ৯ই নবেম্বর বিলাত হইতে আসিবার সময় রোহিলা জাহাজে বসিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়া লিখিতেছেন :—

শ্বামি দেখিয়াছি আমার মনের উপর স্তীজাতির \* এক প্রকার আকর্ষণ আছে। আমি তাদের সঙ্গে মিশিতে. কথা কহিতে, আমোদ প্রমোদ করিতে ভালবাসি। \* \* \* যাহাহউক এ কথাটা সতা যে আমার মনের উপরে স্তীজাতির কোমলতা, প্রেমিকতা, ও রূপের এক আশ্রুণ্য শক্তি আছে। ক বদি সৌভাগ্যক্রমে এমন ছই একটা হদর পাওয়া যায়, যাহা হইতে নিজের উরত ভাব সকলের সায় পাওয়া ষায়, তবে সেগানে নিজের হানয় স্বভাবতঃ লৌকিক হার আবরণ ভেদ कविद्या क्रमा क्रमात क्षेत्रा क्षेत्रिक क्रिए होत्र। देश चार्जिक। পুরুষ ও রমণার মধ্যে এই আত্মীয়তার গ্রন্থি বন্ধ হইলে স্থলবিশেষে ও বাজিবিশেষের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ বোধ হইতে পারে: কিন্তু ইছাও সতা বে এইরূপ আত্মীয়তা আমাদের মানবঞ্জীবনের পর্মান্নবিশেষ। সভা সমাজের গৌকিকতা ও বহিঃ প্রবলভাব আয়াদিগকে জনরের ভৃত্তিপ্রদ আত্মীয়তার সুথ হইতে বঞ্চিত করিতেছে।"

শিবনাথ বলিতেন, "এ জগতে প্রেমের বড় দরকার।"—প্রেম প্রেম করিয়া তিনি পাগল হইতেন। আর বড়ই আশ্চার্য্যের কথা কেবল লিখিতেন আর বলিতেন যে, আমার প্রাণে যথেষ্ট প্রেম নাই। একি সেই সক্রেটিসের উক্তির মত ? সক্রেটিস যেমন বলিয়াছিলেন যে, "আমি জানি আমার জ্ঞান অতি সামান্য; অন্য লোকের সঙ্গে প্রভেদ এই, তারা জানে না যে তারা জ্ঞা, ভাবে থ্ব জ্ঞানী।" শিবনাথ ভারেরিতে লিখিয়াছেন:—

२२८म जागहे वधवात. मधन।

"বন্ধবর প্রকাশচন্দ্র রায় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন বে, তোমার simplicity ও lovingness এই হুইটী গুণে ভূমি সকলের প্রিয়। আমার simplicity কথনও কথনও অভিরিক্ত মাত্রায় যায়, সেজন্ম আমি সময়ে সময়ে লজ্জিত হইয়াছি।

"আমার lovingness সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ। আমার প্রেমের শক্তি কম না হইলে ব্রাক্ষসমাজের কাজ আরও কত হইত। আমার জননী, আমার জ্যেষ্ঠা কল্যা ও ব্রাক্ষসমাজের করেকটী বালক বালিকা এবং করেকজন বন্ধু ভিন্ন এমন কেহই নাই, যার নাম শ্বরণ হইলে হাদরে অপূর্ব্ব আনন্দ রসের সঞ্চার হয়, সদায় নিকটে যাইতে দেখিতে ও কাছে থাকিতে চায়।"

শিবনাথ প্রেমিক ছিলেন, তাই অমুভব করিতেন যে তাঁর প্রাণে যথেষ্ট প্রেম নাই, তাঁর প্রেমের আদর্শ অতি উরত ছিল। তিনি বলিতেন, "প্রেম এমন স্বর্গীয় বস্তু যে, যে প্রাণে প্রবিষ্ট হইবে १(১৩) তাহাই পরিত্র হইয়া যাইবে। প্রেমের মধ্যে আবার মলিনতা কোথার ৪ প্রেম পরিত্রতার হাত ধরিয়া যায়।" এই প্রেমের কথা জীবন ভরিয়া কত যে বলিয়াছেন কত যে লিথিয়াছেন তাহা আর বলিবার নয়।

>লা নবেম্বর ১৯০১ সালে ভাররিতে লিথিয়াছেন :---

"Beatrice-এর প্রতি Dante-এর যেপ্রেম তাঁর বিষয় যথনই ভাবি তথনই মনে অপূর্ক ভাবের উদয় হয়। কিরপ পবিত্র চিন্ততা হইলে এরপ প্রেম এতদিন স্থির থাকিতে পারে ? Dante ও Beatrice, August Compte ও Clobilde, John S. Mill ও Mrs. Taylor—এ সকল পবিত্র হৃদয়ের গভীর প্রেমের নিদর্শন। এরপ ভাল যে বাসিতে পারে তাঁর হৃদয় অতি পবিত্র।"

শিবনাথের হৃদয়ে কোন আদেশই কুড় ছিল না. প্রেমের আদর্শপ্ত
নহে। হৃদয়শীলতার যে প্রধান লক্ষণ উদরতা ও মহাপ্রাণতা,
তাহা তার চরিত্রে উক্ষলভাবে প্রতিভাত হইত। তার হৃদয়ের
বিশালতার তিনি অবিতীয় ছিলেন। এই জন্ত আজীবন
কঠোর নারিত্রা ভোগ করিয়াও তিনি অর্থ সহক্ষে মহতাশৃন্ত
ছিলেন,—সুক্ত হতে নিজের বগাসক্ষর অপরের জন্ত বার করিতে
ভিলেমাত বিধা করিতেন না। অপরের জন্ত ভামিন হইয়া
লত শত টাকা নও নিয়াছেন, তার জন্ত একবারও অমৃতাপ
ভরেন নাই। পরের টাকা আফিলের বাল্ল হইতে চুরি গিয়াছে,
তাহা নিজের ঝণ মনে করিয়া প্রেমর্কিতে পরিশোধ করিয়া
ছেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্ত ব্রাহ্ম বালকনিগের বাড়ী
ভাড়ার জন্ত কত শত টাকা ঝণ শোধ নিয়াছেন। অপরের
কন্ত অক্তান্ত কত ঝণ তিনি অয়ান ব্যন্তে শোধ নিয়াছেন।

পরীক্ষকের বৃত্তিরূপে বছদিন ধরিয়া প্রতি বংসর বিশুর উপার্জ্জন করিছেন, সে টাকা আমি কথনও তাঁকে বাল্লে তৃলিতে দেখি নাই। অর্থ আসিবার পূর্কেই তাহা ব্যর বলিয়া ধরা হইত। লক্ষ্ণ টাকা হাতে পড়িত না তাই, নতুবা লক্ষ্ণ টাকা পরের জন্ম কপদ্দক না রাথিয়া দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। অর্থের প্রতি বিন্দুমাত্র লালসা তাঁর চিত্তকে কথন কলুবিত করে নাই। পার্থিব কোন বিষয়ের উপর যদি তাঁর লালসা থাকে তবে সে কবি-যশের উপর থাকিতে পারে, কারণ তাঁর কোন লেথা ভাল বলিলে তিনি আনন্দে গলিয়া যাইতেন। লেথক কপে যণ তাঁর স্পৃহনীয় ছিল সন্দেহ নাই। আমার বেশ মনে পড়ে, আমি যথন বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়িতাম, তথন একদিন তাঁর নিকট নিয় লিখিত শ্লোকটী বুঝাইয়া লইবার জন্ম গিয়াছিলাম।

বিপদি ধৈণা মথাভাদেরে ক্ষমা।
সদসি বাক্পটুতা, ঘূধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিক্লচি বাসনংক্রতঃ।
প্রেক্লতি সিদ্ধ মিদং হি মহাত্ম লাম।

এ কৰিতাটী আমাকে এমন করিয়া বুঝাইরা দিয়াছিলেন বে এ জীবনে তাহা ভূলিতে পারিলাম না। বলিলেন, "সংস্কৃত ভাষার এই মহিমা, চারি লাইনের ভিতর বড় মনের এমন নিখুঁৎ ছবি আর হতেই পারে না—বিপদে ধৈয়া, সৌভাগোর দিনে ক্ষমাণীলতা, সভার বাক্পটুতা (পরনিন্দার স্বরের,কোণে নর), যুদ্ধে বিক্রম ( তুর্মলক্ষে পীড়ন করিতে নয়), যুদ্ধে অভিকৃতি ( কুল্ল ক্ষথে নর), শাল্ল চর্চায় আসক্তি (নীচ আমোদে নয়)—এই হইল বড় মনের লক্ষ্ণ।"

'যশসিচাভিক্তি' বুঝাইরার সময় বলিরাছিলেন বে, মহৎ চিতের

একটা মাত্র হর্মলতা আছে, তাহা যশস্হা, অন্ত হর্মলতা তাঁদিগের নাই। তথন ব্বিয়াছিলাম তিনিও সে হর্মলতার উপরে নহেন। ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্ত এই যশলিক্ষাটুকুও তাঁকে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। জীবনে এই ত্যাগই মহাত্যাগ! তাঁর প্রকৃতির আর এক বিশেষত্ব ছিল তন্ময়তা—যথন যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন, তন্ময় হইয়া যাইতেন। অন্ত কথা হৃদয়ে স্থান পাইত না। বাল্যকালে ইহার জন্ত পিতার হত্তে কত নিগ্রহই মা সহু করিয়াছিলেন! কায্য ক্ষেত্রে অবতার্ণ হইয়া যথন যে বিষয়ে লিপ্ত হইতেন, তথন অন্ত কোন কার্য্য অন্ত কোন কথা হৃদয়ে স্থান পাইত না।

শিবনাথ ছিলেন ধর্মগত প্রাণ! এই হাদর্যনালতা হইতেই তাঁর আধ্যাত্মিকতার উৎপত্তি! প্রেমপ্রবণ প্রকৃতির পরিণামই হইল ভক্তি। প্রেমের কিছু প্রকৃতিগত আকারভেদ নাই। শৈশবের মাতৃপিতৃ ভক্তির পরিণাম হইল তাঁর ভগবৎ-ভক্তি। তিনি ভক্ত ছিলেন, প্রেমিকও ছিলেন। সেই সরস কোমল হাদরে ভগবৎভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে তাতে আর বিচিত্র কি! প্রীতি যত ধারায় মানব হাদয়ে প্রবাহিত হয়, সকল ধারায় অতি স্বাভাবিক রূপে তাঁর হাদয়ে প্রবাহিত হয়া অবশেষে সেই প্রেমের জলখিতে তাঁকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। স্বজনপ্রেম, স্বদেশ-প্রেম, বিশ্ব-প্রেম, সকলই তাঁর বিশাল হাদয়ে হান পাইয়াছিল। আজীবনের হয়ন্ত শ্রমে তাঁর বাভাবিক হর্মা প্রাছিল। আজীবনের হয়ন্ত শ্রমে তাঁর বাভাবিক হর্মা প্রাছিল। জীবনের শেষ চারিমাস শ্রমার উঠিয়া বাঁসবার পর্যন্ত শক্তি ছিল না। এমন বে মন্তিক তার শক্তিও থর্ম হইয়া পিয়াছিল। সকল শক্তি

यथन शिग्नाहिल, उथन अज्ञानवानिवात्र मक्ति यात्र नाहे, जीवतनत्र শেষ মৃহুর্ত্ত পর্যান্ত প্রেমের ভাকে সাড়া দিয়াছেন। শিবনাথের চরিত্রের মূল হ্বেটী এমনি করিয়া ধরা পড়িয়াছে।

## চতুর্বিৎশ অধ্যায়। গাধকরূপে—ধর্মরাজ্যে।

শুভক্ষণে ভারতের যুগসন্ধি স্থলে ঘোর অন্ধকারের ভিতর দীপ্তিময় নবস্থাের ভায় মহাত্মা রাজা রাজমােহন রায় উদিত হইয়াছিলেন। ইতিহাস বলিতেছে ভারতের বস্তমান বুগ ব্রিটিশ যুগ। আমরা বলি এখন ভারতবর্ধে রামমোহন-যুগ চলিয়াছে। ধর্ম-জগতেও রামমোহন রায় এক যুগধর্মের প্রবর্তক। রাম-মোহন-যুগের প্রধান नक्ष्म हरेन প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সন্মিলন। এই যুগধর্ম্মে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য ধর্ম্মভাবের সংমিশ্রন ষ্টিয়াছে। রামমোহন রায় এদেশে একমাত্র সতাস্বরূপ, নিরাকার, চিনায়, পরব্রন্ধের যানসপূজা ছোষণা করিলেন। তিনি উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রশ্ববাদ উদ্ধার করিয়া স্বদেশবাসীর নিকট প্রচার করিলেন। এ অমূল্যানিধি ভারতেই ছিল, কিন্তু কেবল যদি তাহাই হইত ইহাকে ধুগধর্ম না বলিয়া সনাতনধর্ম বলিতাম। অতীতের গৌরব যতই থাক বর্ত্তমান কেই উপেক্ষা করিতে পারে ना। वर्खमान पूर्णत विराग्ध विराग्ध व्यञ्जाव स्माहत्त्रत क्रम এই বুগধর্মের অভ্যাদয়। এই যুগধর্মের প্রবর্তক-মহাত্মা রাজা রামৰোহন রায়। যেমন গলা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগতীর্থ, তেমনি ভারতীর বন্ধবাদ ও পাশ্চাত্য ধর্মভাবের সঙ্গম স্থলে बायभर्य क्रथ धरे र्गधर्यक चाविकात। छेशनिवामक वानी शरेन, "নিজ নিজ আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন কর।" হিন্দুধর্মে সামাজিক ভাবে ধর্মসাধনের ব্যবস্থা নাই। "यদি ধর্মলাভ

করিতে চাও সংসার হইতে উপরত হও।"—ইহা ত সন্ন্যাসীর ধর্ম। প্রাচীন ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, "জনসমাজের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ধর্মাধন কর।" ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দিতেছেন, "জনস্মাজের দিকে সন্মুখ ফিরিয়া ধর্মসাধন কর।" প্রাচীন ধর্ম বলিতেছে. 'উপাক্ত দেবতার সম্ভোষ সাধনার্থ কিছু দিতে হইবে।" ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছে, "ঈশ্বরের প্রীতার্থে কিছু করিতে হইবে।" প্রাচীন ধর্ম বলিতেছে, "গুরু বা আচার্য্য তোমার হইয়া ধর্মসাধন করিতে পারে।" ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছে, "মুক্তি কেছ কাহাকে দিতে পারে না। ধর্মকন্ত প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে অন্বেষণ ও লাভ করিতে इटेर ।" हिन्तुधर्म ठाशां मिश्रारक है कारन द्वान मिरवन, यात्रा সৌভাগ্যক্রমে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ব্রান্মণের সম্ভানই ব্রাহ্মণ। কিন্তু রাহ্মধর্ম বলিতেছে, যে জ্বাতির লোক হও না **त्कन—िक भू**क्ष, कि नातौ—िवनि बन्नत्क চাহিবেন তিনিই ব্রাহ্ম! এই যে যুগধর্ম ইহা সাধন বারা আরম্ভ করিতে গিয়া, রামমোহন রায়ের পুরুষকারে জ্ঞান প্রেম কর্মানক্তি ফুটিয়া উঠিল। এই ধর্ম অন্তরের অন্তরে পালন করিতে গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রদ্ধােগ সম্ভব হটল। এই ধর্ম গৃহ পরিবারে, মানবসমাজে সাধন করিতে গিয়া ব্রহ্মাননা কেশবচন্দ্রের নবভক্তি, নবশক্তি ও নবপ্রেম জাগ্রত হইল। এই ধর্ম সমুদয় দেহ মন প্রাণ দিয়া আয়ত্ত করিতে গিয়া শিবনাথের জীবনের এই অপুর্ব विकान इहेन । नियमाथ এই युगधार्मात श्रक्तिकी यमन ठिक বুৰিয়াছিলেন, বেমন ঠিক ধরিয়াছিলেন, এমন আর বিতীয় ব্যক্তিকে ধরিতে দেখি নাই। তাঁরই মুখে ওনিয়াছি, এ বুগধর্ম সামঞ্জের ধর্ম। এই ধর্মভাবের ভিতর পরস্পন্ন বিরোধী ভাব-

সকলের সামঞ্জন্ত করিতে হইবে। এথানে আমি তাঁর নিজের কথায় এই যুগধর্মের সামঞ্জন্তের কথা বলেতেছি:—

"এই যুগধর্মে কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্মভাবের সমাবেশ করিলে চলিবে না, আরও অনেকগুলি পরস্পর বিসম্বাদী ভাবের সমাবেশ প্রয়োজন। প্রথমে—জগতের ধর্ম সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নীতি প্রধান ও অপর কতকগুলি ভাব প্রধান। রিহুদী ও প্রাষ্টায় ধর্মের নীতিপ্রধান ভাব একদিকে প্রাচীন হিন্দুধন্মের আধ্যাত্মিকতা ও ভাব প্রবণতা অপর দিক্। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস সকলের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই যে, আত্মা আশক্তি হীন হইয়া সমৃদায় অনিত্য বিষয়কে বর্জন করিয়া নিত্য বাস্ত যে পরমাত্মা তাহাতে স্থিতি করিবে—ইহার নাম মৃপ্তি। ও-দিকে য়িহুদী ধর্মের অমুষ্ঠান বহুলতা, নিয়্মাধিক্যা, কঠোর নীতি পরায়ণতার মধ্যে প্রেম ও আত্ম সমর্পণের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ঐষ্টিধর্ম মহাবিপ্লব সাধন কবিয়াছেন। যুগধর্মে এই উভয়ের সমাবেশ চাই—ভাবুকতা ও নীতি উভয়েরই সংমিশ্রন চাই। নীতি হীন ভাবুকতা, ও ভাবুকতা হীন নীতি উভয়ই বর্জন করা চাই।

"বিতীয়ত:—বুগধর্মে আর ছইটী পরস্পর বিসম্বাদী ভাবের সমাবেশ আবশুক। তাহা সাধুভক্তি ও সাধীনতা।

ভূতীয়ত:—সাধুভক্তি ও বাধীনতার ভায় হুইটা বিসমাদী ভাব আছে—তাহা সামাজিকতা ও আত্ম দৃষ্টি। সমাজিকতা ও আত্ম দৃষ্টি। সমাজিকতা ও আত্ম দৃষ্টি। সমাজিকতা ও আত্ম দৃষ্টি। তামজিকতা ও আত্ম দৃষ্টি। তামজিকতা ও কামজিকতা ও কা

চতর্থতঃ—জার একটা বিষয়ে পরপর বিরোধী ভীবের সমাবেশ আবশুক, তাহা ভূত ও বর্তমানের মিলন। প্রাচীনের প্রতি অতিরিক্ত আন্তা অস্বাভাবিক স্থিতিশীলতার কারণ হইলেও আমরা কি প্রাচীনকে বিশ্বত হইয়া বা অগ্রাহ্ম করিয়া চলিতে পারি প প্রাচীন হইতে বর্ত্তমানকে কথনই বিচ্ছিন্ন করা ঘাইতে পারে না। স্থতরাং প্রাচীনের প্রতি সমূচিত আস্থা ধর্মজীবনের প্রাধান পরিপোষক। অতএব যুগধর্ম ভৃত কালের ন্যায় বর্ত্তমানকেও অমুরাগ ও উৎসাহের সহিত আলিগন করিবে। বর্ত্তমানকে বিধাতার লালাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিবে। সর্কবিধ মানবীয় উন্নতির মধ্যে আপনাকে সোৎসাহে নিক্ষেপ করিবে—সর্ববিধ উন্নতি সাধনে সহায় হইবে, পরাবিভার ভায় অপরা বিভাকেও আদর করিবে। বলিতে কি অপরাবিতার প্রভেদ ঘুচাইয়া দিবে, সকল विश्वादकरे भदाविश्वाद हरक मिथ्दि। वर्खमानकरे व दक्वन আগ্রহের সহিত ধরিবে তাহা নহে—আশার বাসস্থান ভবিশ্বতে— স্বাশাকে অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবে। উচ্চ আদশের অভিমূথে অগ্রসর হইবার জন্ম অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করাই জীবন। বিশ্বাসীর মনের যে এই আশা ইহা যুগধর্মের মধ্যে প্রধান শক্তি রূপে বাস করিবে।"

শিবনাথ যে ভাবে যুগ্ধর্মকে বুঝিয়াছিলেন ঠিক তাঁর মুথের কথার এইথানে তাহা সনিবিট করিলাম। এই যে যুগধর্মের উন্নত আদর্শ তাহা হইতে তিনি একচুলও এই হন নাই। ধর্মমত এবং ধর্মজীবনে প্রভেদ অনেক। ধর্মের কার্য্য গ্রহণ করা—জ্ঞানের কার্য্য জীবনে প্রতিপালন করা, অনুরাগ প্রেম ও শক্তির কর্ম। আদর্শ ধর্মজীবন লাভের জন্ম ধর্মসাধনায় তাঁর হৃদয়শীলতা

এবং প্রতিষ্ঠার বল বা পুরুষকার তাঁর সহায় হইয়াছিল। জানের আলোকে সত্যদর্শন করিয়াছিলেন, প্রেম এবং অফুরাগের সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহা সাধন করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ছিলেন শিবনাথের নিকট পুরষকার ও মন্ম্যাজের
দৃষ্টাস্তম্বরণ! রামমোহনের স্বাধীন তাপ্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম হৃদয়ের
বিশালতা শিবনাথ সমগ্র প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিছিলেন।
বর্ত্তমান যুগে যে-কেহ এদেশে জীবনের সাথকতা লাভ করিতে
ইচ্ছা করেন, তাঁকে রামমোহনের পদান্ধ অনুসরণ করিতেই
হইবে।

রাম্যোহন একমাত্র পরত্রন্ধের মানসপৃদ্ধা ঘোষণা করিয়া গেলেন। মহবি দেবেন্দ্রনাথ সেই পৃদ্ধাকে আত্মার অন্নদ্ধল বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সামাজিক সংস্কারের দিকে তিনি গেলেন না। বন্ধানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "চিস্তার, বাক্যে, কার্যো, 'চার উপাননা করিতে হইবে। ধর্ম্মের ক্ষেত্র পরিবার ও সমাজ। হিন্দুধর্ম ব্যক্তিগত সাধনের ধর্ম।" ব্রন্ধানন্দ কেশবচন্দ্র গ্রীষ্টার ধর্মের ভাব গ্রহণ করিয়া তাকে সামাজিকধর্ম করিলেন। এই ভাবটী কেশবচন্দ্র শিবনাথের ভিতর আশ্চর্যারূপে সংক্রামিত করিয়া দিরাছেন। শিবনাথের ভিতর রাম্যোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাই। কিন্তু শিবনাথের ধর্ম্মজীবনের ভিতর স্বেম্মানা কার্য্য করে নাই। কিন্তু শিবনাথের ধর্ম্মজীবনের ভিতর সেরপ আশ্চর্যা সামজন্ম দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আরু কাহারও ভিতর দেখি নাই। রাম্যোহনের হাদ্যের বিশালতা প্রক্ষকার স্বাধীনতা প্রিরতার সঙ্গে মহর্ষি দেবেক্সনাথের সৌন্দ্র্যা জ্ঞান ও করিছ,

তাঁর হৃদয়ে বর্ত্তিয়াছিল। রামমোহন জ্ঞানী ছিলেন ভক্ত ছিলেন
না; শিবনাথ ভক্ত হইলেন। মহর্ষি ভাবৃক কবি ছিলেন, সংস্কারক
ছিলেন না, বক্তা ছিলেন না; শিবনাথ বক্তা হইলেন, সংস্কারক
দলের স্মগ্রনী হইলেন। এক্ষেত্রে তিনি কেশবচন্দ্রকেও ছাড়াইয়া
গেলেন। মহর্ষি চিহ্নধারী সন্ন্যাসের একান্ত বিরোধী ছিলেন।
শিবনাথেরও কথনও ভক্তের সাজ পরিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।
মহর্ষি যেমন সহজ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন—শিবনাথও
তাহাই।

তিনি প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের দিকে কথন যান নাই।
মহিষি যেমন বলিয়াছিলেন, "আমি কস্ত টস্ত করি না।" তেমনি
শিবনাথও কথনও কস্ত টস্ত করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের
একদল লোক বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, শাল্রী ধর্মজীবনের গভারতা কি জানেন, ধান ধারণা কথন করেন নাই।"
ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যদি ভগবানের সহিত প্রেমযোগে যুক্ত থাকা
হয়, তবে তাঁর চাইত্তে বড় যোগী, বড় সাধক ব্রাহ্মসমাজে
কয়জন ছিলেন? ইংলণ্ডে প্রবাসকালে তাঁর ভায়েরি হইতে
কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ একবার দেখুন, তাঁর
ধর্মাভাব কিরূপ ছিল।

"যোগের গভারতা ও ভক্তির উন্মাদনা এই ছুইটী আমাদের দেশীয় ভাব। এই ছুইটাকে একেবারে ভগ্ন হুইতে দেওরা উচিত নয়। কিন্তু এই ছুইটাকে প্রধান হুইতে দেওরা কর্ত্তব্য নয়, তাতে মানবকে জগৎ হিতৈষণা হুইতে দ্রে গুইয়া যাইবে। চারিদিকে দিন দিন সভ্যজগতের চিন্তা ও ভাবের যেরূপ বিকাশ দেখিতেছি ধর্মের প্রতি ধেরূপ আক্রমণ ও বীতশ্রহা দেখিতেছি, মানব- হিতৈষণান্ধ প্রতি বেরূপ প্রথন দৃষ্টি দেখিতেছি—ভাতে বে ধর্ম-সম্প্রদান এবন মানব হিতৈষণা হইতে দূরে পড়িবে ও স্বার্থপর ধর্মসাধনে নিযুক্ত হইবে, তার মৃত্যু অনিবার্য। তাহা মৃণার সহিত এক কোণে পরিত্যক্ত হইবে।"

আবার:---

"ষম্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইন্না মানুষের স্থথ ছংথ ভূলিন্না যে স্থান প্রীতি, তাহা আমার ভাল লাগে না। যেন অস্বাস্তাবিক ও স্থার্থপর বলিন্না বোধহন্ন। তাতে আনন্দ হন্ন না। এমন একাল সেঁড়ে ধর্মভাব আমরা ভারতবর্ষে অনেক দেখিয়াছি, যে মানুষকে ভালবাসে না, মানুষের স্থথ ছংথের প্রতি যার দৃষ্টি নাই, লক্ষ লক্ষ নরনারীর ছর্গতি, অজ্ঞতা, পাপ, ও ক্লেশ যার প্রাণকে ব্যথা দেয় না, সে ছংথ দ্র করিবার জন্ম যার কিছু করিবার ইচ্ছা হন্ন না, সে জ্বাবকে প্রিয়তম, প্রাণের প্রাণ প্রস্কৃতি যাই বনুক না ক্লেম, তাতে আমার মন ভিজে না।"

বিলাতের ডায়েরি। ২৩শে জুলাই, ১৮৮৮

"পার্কারের প্রার্থনাগুলি আর এক কারণে আমার বড় ভাল লাগে। আমি ইহার মধ্যে পার্কারের যে ছবি পাই তাহা আমার হাদরের অহরপ। জড় জগতে, প্রাণীরাজ্যে ও লানব-রাজ্যে, প্রভূ পরমেশরের যে করণা তাহা আমি সর্বাদা শ্বরণ করিয়া থাকি। জগতের ধনধাতে, প্রকৃতির সৌন্দর্গে, উবার আলোকে, শরতের স্থনীল গগনে, বসজের কোমল পুশাদলে তাঁর প্রেম বড়ই অহভব করি। পশুপক্ষীর বিশেষতঃ পক্ষীর নির্দোষ শান্তিপূর্ণ আনন্দে আমি সেই আনন্দলায়িনী বিশ্বজননীকে বড়ই দেখিতে পাই। আমি নির্জনে বিসরা বখন তর্মলভার শোভা দেখি, তক্ষণাথাতে পাথীদের নৃত্য ও প্রেমালাপ দেখি, আমার মন আনদে অধীর হইয়া যায়। আমি এরপ অবস্থা কতবার অফুভব করিয়াছি যেন তাঁর প্রেমধারা প্রবাহিত হৈইয়া জগতকে প্লাবিত করিতেছে।"

এই সকল চিস্তা কি ভগবানের সহিত যুক্ত আত্মার হৃদরের প্রতিধবনি নহে ?

আবার লিখিতেছেন :---

"আমরা ভাবৃক ও কল্পলা-প্রিয়। আমাদের মন নির্দিষ্ট রেখার মধ্যে থাকিতে ভালবাসে না। নির্দেশবিহীন চিন্ত, নির্দেশবিহীন ভাব, আমাদের ভাল লাগে। এই ইংরাজ জাতির ভাব বিপরীত। ইহারা reality চায়। ভাবৃকতা ইহাদের প্রকৃতিতে নাই। আমাদের ভাবৃকপ্রকৃতিতে কতকটা unreality থাকিয়া যায়। অর্থাৎ—আমরা ভাবের প্রোতে যতদ্র যাই—এবং ভাবের পক্ষধরিয়া যত উচ্চে উঠি, আমাদের জীবন তত উচ্চে যায় না। আমার মধ্যে এই ভাবৃকতা রহিয়াছে।"

১৪ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, ১৮৮৮

"জগদীখন সকলকে এক কাজের জন্ম সৃষ্টি করেল নাই। কেহ কেহ খনির গর্তের মধ্যে খুঁজিবেন, কেহ কেহ খনির গভীর গর্তের মধ্যে খুঁড়িবেন। কেহ কেহ পণ্যন্ত্রব্য মাথার করিয়া লোকের ছারে বহন করিবেন। এমন সমগ্ন ছিল মধন আমি কেবল ভাবৃক্ক-কবি ছিলাম, কাজকে ঘুণা করিতাম। চিন্তা ও ভাবের জ্রোত্তে ভাসিতে ভালবাসিতাম। কিন্তু জগদীখন আমাকে কার্ব্যের ব্যক্ততার মধ্যে আনিয়া ফেলিরাছেন। বিগত দশ বংসর কোথা দিয়া গিরাছে—কিছু বৃথিতে পারিতেছি না।" শিবনাথের ভারেরি এক অপূর্ব্ব জিনিস! আশা আছে তাহা একদিন সকলে দেখিবে।

এখন ব্যক্তিগত ভাবে কি করিয়া নিজ্ঞ জীবনে নিজ পরিবারে ধর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন—তাঁর কিঞ্চিৎ আভাব দিয়া এইপ্রসঙ্গ শেষ করিব।

শিবনাথের জীবনের কাহিনীতে শিপিবদ্ধ হইয়াছে যে দিতীয় বার বিবাহের পর মনে দারুণ নির্বেদ উপস্থিত হয়। মনের যাতনায় মধীর হইয়া তিনি অতি স্বাভাবিক রূপে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। অতি স্বাভাবিক ভাবে এই প্রার্থনা তাঁর হাদয়ে জাগ্রত হয়। প্রার্থনা করিতে করিতে হাদয়ে হর্জায় বলের আবির্ভাব হইল। কোন গুরু, কোন বন্ধুর উপদেশ বা সহায়তায় তিনি এভাব লাভ করেন নাই। বড আশ্চর্য্যের কথা, কে তাঁর হাদরে এই কাতর প্রার্থনা জাগ্রত করিল: প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে হাদয়ে কোথা হইতে বল ও শক্তির আবিভাব হইল; শিবনাথ বলিয়াছেন তথন হইতে ভগবান তাঁকে আদেশ করিতেন, তিনি তাঁর অন্তথা করিতে পারিতেন না। ঈশ্বরের মুথ চাহিয়াই ভাসিয়াছিলেন, ঈশ্বরের মুথ চাহিয়া ভাসিবার অপূর্ব্ব ফল ফলিল। ধর্ম্মকে যে রক্ষা করে, ধর্মও তাকে রক্ষা করেন একথা কি মিধ্যা? কেশবচন্দ্র শিবনাথকে ব্রাক্ষসমাজে আনেন নাই—তিনি সেই নবজীবন প্রাপ্ত, ব্রন্ধার্পিত জীবনটাকে ভগবানের সেবার জন্ম ডাকিয়া লইলেন। ত্রন্ধানন্দ কেশবচন্দ্রের বাণী শিবনাথের জীবনে প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিল। কেশবচন্দ্রের জীবন-বেদে এমন অনেক কথা আছে. যাহা শিবনাথের প্রাণের কথা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আর বন বিষাদে মগ্ন হইয়া শিবনাথ ধর্ম জীবনে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মানন্দের স্থায় শিবনাথ প্রার্থনাকে ধর্মজীবনের সম্বল করিয়া ছিলেন।

কেশবচন্দ্র জীবনবেদে লিখিতেছেন :--

"আমার জীবন-বেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যথন কেহ
সহায়তা করে নাই, যথন কোন ধর্ম্মমাজে সভারূপে প্রবিষ্ট
হই নাই—ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটা ধর্ম গ্রহণ
করি নাই, সাধু ও সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মজীবনের
সেই উধা কালে প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, এই ভাব এই
শব্দ হাদয়ের ভিতর উত্থিত হইল। শিবনাথ ২১ বৎসর বয়সে ষে
পত্র লিথিয়াছিলেন তাহাতে লিথিয়াছেন—"সেই খোর মনযন্ত্রণার
সময় আপনা হইতে ঈশ্রের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম।"

"প্রার্থনাই আমার জীবনের পরম সম্বল। আমি ইহাকেই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিয়াছি—এবং ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আছি।"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনবেদে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা '
লিথিয়াছেন। শিবনাথও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁর জীবনও অগ্নিময় জীবন ছিল। ধর্মজীবনের প্রারম্ভে অগ্নি
পরীক্ষায় পার হইয়া তিনি অগ্নিময় হইয়া গিয়াছিলেন। সে আগুনে বিষয় স্থা, যশস্প্রা, ধন মান পদসত্রম স্বই পৃড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। শিবনাথের বাক্যা, কার্য্যা, উপদেশ, বক্তৃতা হাদয়ের এই প্রচণ্ড অগ্নি উদসীরণ করিত। তিনি ত আর ডিমস-থিনিসের ভার মুথে প্রস্তর্গণ্ড দিয়া বক্তৃতা করিতে শেখেন নাই, আমাদের দেশে বাণী-বিভাশিক্ষার কোন বিভালয় নাই। তিনি
বে এমন অগ্নিময় বক্তৃতাসকল দিতেন, তাঁর যে অসাধারণ

ৰাগ্মীতা শক্তি খুলিয়া গেল, তাহা কেবল হান্বয়ের এই প্রচাঞ্চ অধির গুণে।

শিবনাথ ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, কিন্তু তিনি কেশব-চন্দ্রের নিকট হইতে বাইবেলকে ভালবাসিতে শিক্ষা করেন—চিরদিন বাইবেল পাঠে তাঁর অসীম অফুরাগ ছিল।

এখন সাধকরপে তাঁর নিভ্ত সদয়থানি দেখিতে চেষ্টা করি। আমি সে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কোথায় পাইব—যে সে চক্ষুতে তাঁর অধ্যাত্মরূপ দর্শন করি। দার্শনিকের চক্ষুও পাই নাই যে বিশ্লেষণ করিয়া সব তর তর করিয়া দেখাইব ? তবে তিনি যে অক্ষয় পদ পাইয়াছিলেন তাতে আর সংশয় করি না। একথা বলা বাছল্য যে ধর্ম্মজীবনের উষাকাল হইতে দৈনিক উপাসনা আত্মার অরজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপাসনা সরস না হইলে তিনি অন্তির হইয়া উঠিতেন। ভাগ্যে তাঁর ভায়েরি ছিল, নয় ত এই নিভ্ত হদয়ের গোপন কথাগুলি আজ কেই বা জানিত ? পিছদেব ক্ষমা কর্মন, আমি তাঁর প্রাণেব নিভ্ত প্রদেশে লুকাইত কথাগুলি আজ বাহির করিয়া আনিলাম।

২৩শে জুন, শনিবার ১৮৮৮—

"গতকল্য অবধি সত্যস্বরূপ আমার হৃদয়কে উচ্ছল রূপে অধিকার করিতেছেন।"

২•শে জুলাই, শুক্রবার ১৮৮৮।

"আজ কেন আমার মন অস্থির হইতেছে ? পড়িতে বাই মন ৰসে না, প্রাণ বেন কি শুনিতে চাহিতেছে, কি দেখিতে চাহিতেছে, কেন কি বলিতে চাহিতেছে। প্রাণের মধ্যে অবসাদ প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রাতে ভাল উপাসনা হয় নাই বলিয়াঁই কি এরপ হইতেছে? হপুর বেলাও আর একবার প্রভুকে স্থরণ করিয়াছি। আআকে কেন এত একাকী মনে হইতেছে। সময়ে সময়ে এরপ অহিরতা অফুভব করিয়াছি—এসময়ে কিছু ভাল লাগে না। মন ছুটিয়া বেড়ায়, উদাস হইতে চায়। আজ ঢাকার গুপু মহাশরের গান মনে হইতেছে—

"ওগো দরদি, আমার মন কেন উদাসী হতে চায়।
ডাক গো, হাক গো না মানে, আপনি আপনি চলে যায়।
আজ আমি প্রভার প্রেম মুখ যেন উজ্জল দেখিতেছি না।" এই
গান বাধিলেন—

काननाम ना मा नुवानाम ना मा।

থাক থাক গাও মা কোথায়,
করে আমার দিশাহারা।
আমি আঁচল ধরা ছেলে, যেতে হয় কি মা একলা ফেলে ?
মায়ের মুখ লা দেখতে পেলে, ভয়ে ছাওয়াল হয় য়ে সারা।
আমি যদি ধরি জ্বারে ঠেলিতে কি পার মায়ে,
ছেলের জারে মায়ে হারে, চিরদিন ত আছে ধরা।
যদি বল কি গুল আছে, বাঁধা রবে আমার কাছে,
তুমি আপনার প্রেমে আপনি বাধা—
গুলো ও আমার মা চমংকারা॥
জনম দিয়েছ যারে, কাছে ত থাকিতেই হবে
শিবের গতি হবেই হবে, এভবে পাবে কিনারা।
আরু দেখিতেছি, গভীর আত্মাহুসন্ধান, আত্মপরীকা, নিজের

অন্তরের কুত্র কুত্র অভিসন্ধির উপর তীক্ষ দৃষ্টি। কি search light নিজের প্রাণের অন্তঃস্থলে প্রতিদিন ফেলিতেন। তার প্রমাণ ডায়েরির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। তারপর মন্ত্র জপ, ব্রত धात्रण, श्वत्रकीर्जन এ मकल निष्क উপामनात्र अन्न हिल। कथन कि মন্ত্র জ্বপ করিতেন তার কথাও দেখি, তারপর ব্রত ধারণ—সর্ব্বদাই নানাবিধ ত্রত গ্রহণ করিতেন-অনেক দিন অসিধারার ত্রত করিয়াছিলেন। গুরুকীর্ত্তনের কথা পূর্বেব লিয়াছি। এসকল কথা কত আরু বলিব, বলিবার নয়। তিনি এসকল সাধনের কথা চিরদিন গোপন রাখিয়াছিলেন। এই ত গেল সাধননিষ্ঠা। তাঁর বৈরাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলিবার ভাষা আমি শিখি নাই। এ কিছু বৈরাগ্যের ঠাট নহে। গেরুয়া তিনি কখন পরেন নাই। তাঁর চিত্ত পৃথিবীর সমূদ্য ভোগ স্থগকে বাঁ-পায়ে পদাঘাত করিয়া উর্দ্ধলোকে গমন করিয়াছিল। বৈরাগ্য ও ত্যাগ না থাকিলে কি ধর্মাগ্নি কথনো প্রজ্জলিত হয়, তাঁর সমূদয় দেহ মন বৈরাগ্যের অনলে ধক ধক করিয়া জলিত! যথার্থই তিনি ভাগবতি-তত্ম লাভ করিয়াছিলেন। ত্যাগ তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় শিবনাথের মৃত্যুর পর লিথিয়াছিলেন--

"যদি শান্ত্রী মহাশরের জীবনে কোন অনল থাকিয়া থাকে তবে তাহা তাঁর আত্মদান। তাঁর প্রভাব, তাঁর বেদী ও বক্তৃতালক হইতে উচ্চারিত বাণীর নিগৃঢ় শক্তি, ঐ এক মূল হইতে—তিনি যে আপনাকে একেবারে দিয়াছিলেন। এমন করিয়া আপনাকে দিতে, আপনাকে হারাইতে, আপনাকে লৃপ্ত করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।" তাঁর মৃত্যুর পর "দৈনিক"

কাগজে লেখা হয়, "ধর্মজীবনে শিবনাথ নাম, দল্পীবন ময়ের
মত শক্তিধর নাম; পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ প্রাক্ষসমাজের
একজন শ্রষ্টা, পতাকা ধারক, বাহক, মনীবী ও মেধাবী।
প্রতিভাশালী শিবনাথ দেশের ও জাতির জন্য তাঁহার
কতটা পণ করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া তিনি দারিদ্রাকে
আলিঙ্গন করিয়া দেশসেবায় প্রমন্ত হইয়াছিলেন। এথনকার
ছেলেরা তাহা ব্ঝিবে না, পণ্ডিত শিবনাথ শাল্পী প্রাক্ষসমাজের জন্য
জীবন পণ করিয়া কতটা ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন।" যে
বৃগধন্মের আদর্শ তিনি নিজ জীবনে সাধন করিয়াছিলেন তার
সকলগুলি লক্ষণই তিনি জীবনে সাধন করিয়াছিলেন। তার
সকলগুলি তারতনীতি ও ভাবুকতা, সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা,
সামাজিকতা ও আত্মদৃষ্টি, প্রোচীনের প্রতি শ্রদ্ধা, নবীনের প্রতি
বিশ্বাস, ভবিশ্বতের জন্য আশা, সকল অবস্থায় মহত্তের প্রতি
আসক্তি। এই সম্বন্ধে ডায়রিতে লিখিতেছেন:—

"একটা চিস্তাতে সহস্র প্রলোভনের মধ্যে আমাকে অপূর্ব্ব বল আনিয়া দেয়, সে চিস্তাটা এই, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগ স্থাসক্ত স্বার্থপর জীবন ধারণ করিবার জন্ম জন্ম নাই। ইহা অপেক্ষা এক উন্নত জীবন আছে যাহা ধারণ করিতে পারা পরম সৌভাগ্য এবং যাহা ধারণ করাই প্রকৃত ঈশরের সেবা। সে জীবলে আত্মসংযম, বৈরাগ্য, পবিত্রতা, পরসেবা প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়াসক্ত বিষয়ীর জীবন হইতে ইহা কত বিভিন্ন! এই জীবনের চিস্তা আমাকে কোন্ রাজ্যে যেন তুলিয়া লইয়া যায়। কল্য হইতে এই জীবনের চিস্তা আমার মনে জপিতেছে, ও আমার চিত্তকে আনন্দে ভাসাইতেছে। আমার স্বার্থতাাগের আকাজ্ঞা বেন অসীম। বৈরাণ্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা দেখিতে ভাল লাগে তার কথা শুনিতে ভাল লাগে, তাহা চিস্তা করিতে ভাল লাগে, তাহা পাইতে ভাল লাগে।"

নিজের জীবনের লক্ষ্য কি শ্বরণ করিয়া লিখিতেছেন, "আমার জীবনের লক্ষ্য বঙ্গীর যুবক যুবতীর মনে নৈতিক বল, ধর্মান্ত্রাগ উদ্দীপ্ত করিয়া বাওয়া। বিধাতা সেই দিকেই আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। আমার বক্তৃতা, আমার গ্রন্থাবলী, আমার কবিতা সকলেরই এই দিকে গতি। আমি অনেকবার আপনার মনে মনে এইরপ প্রশ্ন করিয়াছি, "আছে৷ যদি আমার প্রণাত সমুদায় গ্রন্থ পুড়িয়া যায় এবং আমার নাম গন্ধ না থাকে তাতে আমি হৃংথিত হই কি না। আমি মনকে বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাতে আমার হৃংথ হয় না, কারণ আমি যে পরিমাণে শাতীয় জীবনে নৈতিক বলের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি সেই টুকু আমি আমার নাম থাকুক না থাকুক, সেই পরিষাণে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে।"

শিবনাথের হৃদয়ের নিগৃঢ় প্রেম হইতেই তার ধর্মাকাজ্ঞা ও ধর্মজীবনের উৎপত্তি। তিনি রাক্ষসমাজের বেদী হইতে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন তাহা "ধর্ম জীবন" নামক প্রস্তে সকলেত হইয়াছে। এমন ধর্মোপদেশ কেহ কথন শোনে নাই। এই উপদেশগুলি পাঠ করিলেই শিবনাথের ধর্ম জীবনের জাদর্শ কি ছিল তাহা পাঠক ব্রিবেন। সেই আদর্শ যে কত উচ্চ ছিল তাহা অমুভব করিয়া দেখিতে হয়। তবে এই উপদেশগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহা কল্পনার রথে চড়িয়া বর্গনাজ্ঞা দেখা নয়, ইহা ভাষার স্রোতে অক্ষরধানের তীরে বাওয়া নয়—ইহা স্রোতে

ভালা ভজ্জির পদ্মক্ল নর ইহার প্রত্যেকটা অক্ষর অধ্যাত্মরাজ্যে
বিহারের ফল, ইহা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। তাই
একথাগুলি জীবন্ত জীবের ন্যায় শ্রোতার সদয়ক্ষেত্রে পড়িয়া
অপূর্ব্ব ধর্মজীবনের জন্ম দিয়াছে। তাঁর দেহত্যাগের পর সে কথার
সাক্ষ্য অনেকে দিয়াছেন। এবার যদি আমরা মামুষ হই তার
কল কলিবার সমন্ন আসিতেছে। পুরুষ এবং নারী সাক্ষ্য দিবেন
তাদের হৃদরক্ষেত্রে সে বীজ কি সোনার ফসল ফলাইয়াছে।
শিবনাথের মৃত্যুর পর লাবণ্যপ্রভা লিথিয়াছেন:—

"তিনি আমাদের জন্ম জীবনের সেই পথের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, যার আদিতে কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ অস্তে কল্যাণ। আমরা তাঁর পশ্চাৎ গশ্চাৎ সেই পথে আসিয়া এখন বৃঝিতেছি, কি আলোকময় রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নানা প্রতিকৃল্তা ও উথান পতনের মধ্য দিয়া তিনি আমাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। বিধাতা তাঁর যে অনন্য সাধ্রণ প্রতিভা, যে অন্ত্রুত প্রমের শক্তি, হৃদয় মনের প্রচুর ভাব সম্পদ এবং অবাধ প্রমুক্ত আমার বে ক্রিড মাধুব্য মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিলেন, তাঁর উপাসকমণ্ডলীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণ কল্পে তিনি চিরজীবন ভাহা নিঃশেষে বায় করিয়াছেন।

বিফুর চরণ-নি:স্ত ভাগীরথী যে পথ দিয়া সাগরের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে, তার উভয় কুল যেমন উর্জরতায় শশুখামল হইরা উঠিতেছে, সেইরপ ভগবৎ সতার উৎসম্থ হইতে নি:স্ত তার পবিত্র জীবনের মধুর রসধারায় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রিলাভ করিরাছে।"

মনস্বিনী কামিনী রায় আচার্য্য শিবনাথের উদ্দেশে যে ভক্তির অঞ্চলি অর্পণ করিয়াছেন তাহা হইতে হুই এক ছত্র তুলিয়া দিলাম—"যেমন কবিতায় তেমনি উপদেশ ও বক্তৃতায়, সামাজিক জীবনে, ধর্মপিপাসা, উরত আকাজ্ঞা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁর সরস উপাসনার ছারা তিনি বছ বৎসর ধরিয়া সাধারণ সমাজের ত্রাহ্মমণ্ডলীর এবং সমাজের বাহিরের বহু নর নারীর ধর্মভাব সরস ও সজীব রাথিয়াছেন। এক এক বৎসর মাঘোৎসবের সময় মনে হইয়াছে যেন আমরা একটা নিম্ন ভূমিতে বিশ্রাম করিতেছিলাম, ভূগভন্থ আগ্নেয় শক্তির ক্তায় তিনি সমস্ত সমা**জ**টাকে একটা উন্নত ভূমিতে **উ**ঠাইয়া আনিলেন। অথচ পর্বতচ্ডার লায় তিনি নিজে মাথা তুলিয়া দীভান নাই। সকলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সকলের মধ্যে আপনাকে বন্টন করিয়া এক উচ্চ মধিত্যকাই রচনা করিয়াছেন। গুরু হইয়া, দলের এক নায়ক হইয়া পূজা গ্রহণের ইচ্চা তাঁর কোন দিন দেখি নাই। তিনি আপনার ভিতরের আগুন চারি-দিকের মানুষের প্রাণে ছডাইরা সমস্ত সমাজটাকে উদ্দীপ্ত দেখিতে চাহিতেন।

তাঁর ধর্ম কেবল ভক্তির ধর্ম ছিল না, ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ জীবন এবং সেবাই তাঁহার ধর্ম ছিল।—তিনি সেই ধর্ম বাক্যে ও জীবনে প্রচার করিতেন।"

আমাদের দেশের লোক এখনও এই প্রকার সাধকের জীবনের মূল্য বৃঝিবে না। নিরাকার চিন্ময় দেবতার পূজার এমন সর্বাঙ্গ-স্থলর স্বাভাবিক সাধনপ্রণালীতে কয়জন সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন ? নবমূগের এই ত হইল সর্বাঙ্গস্থলর সাধনপ্রণালী। এ সাধনায় উৎক্রপ্ট উন্নত নীতির সহিত হাদরের সর্বীস স্থকোমণ ভক্তির মিশ্রণ, কি প্রাগাঢ় তাঁর সাধুভক্তি ছিল—সাধুতা তাঁর ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল—কি স্বাধীনতা ও প্রুম্বকার সেই পুরুষ সিংহের ছিল, আহা কি বাণীই শুনাইয়াছেন—

> কর্ত্তব্য বুঝিৰ যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন প্রাণ নান রে; পিতারে ধরিয়া রব পর্বত সমান রে।

তার জীবনের মন্ত্র ছিল—"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, করুব্য পালনে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, মানবে প্রীতি, ঈশরে ভক্তি"—
শিবনাথের জীবনই এই মন্ত্রের সিদ্ধির ফল!

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

## সাহিত্য-ক্ষেত্রে।

শিবনাথের জীবনের কাহিনী শেষ হইয়াছে। বাল্যে, যৌবনে বার্কক্যে—গৃহে, সাধনক্ষেত্রে, ধর্মসমাজে তাঁর প্রক্লত চিত্রটীর আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন সাহিত্য জগতে তাঁর আসনখানি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। তিনি বিস্তর পৃস্তক পৃষ্টিকা, গছ, পছ, উপন্থাস, আখ্যান জীবনচরিত প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁর প্রত্যেক থানি পৃস্তকের সমালোচনা করা অসম্ভব। কেবল তাঁর লিখিত পৃস্তক সকলের সমালোচনা করিলে একখানি বৃহৎ পৃস্তক রচিত হইতে পারে। সেই বিপুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এস্থানে সম্ভব নয়। শিবনাথ একাধারে কবি সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। সর্বাগ্রে ছিলেন কবি। অতি শৈশব হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। সে সকল বালকের লেখা। তাঁর প্রথম কবিতাপুস্তক "নির্বাসিতের বিলাপ" সতের বৎসর বয়সে লিখিত হয়।

"নির্বাসিতের বিলাপ" বাতবিক একথানি উৎরুপ্ট থপ্তকারা।
একজন সতের বৎসরের বালকের লেখনী হইতে এমন ভাষা ও
ভাব-সম্পদ্ধ যে প্রস্থাত হইতে পারে ইহা এক বিশ্বয়কর ব্যাপার!
এই কবিতাগুলির ভিতর মাইকেল মধুসুদনের প্রভাব লক্ষিত হয়।
এই পৃত্তকথানি জনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জাই, এ, প্রীক্ষার

পাঠ্য ছিল; স্থতরাং পাঠকসমাজে একেবারে অপরিচিত নহে। নির্বাসিতের বিলাপের হুই চারি পুংক্তি এথানে উদ্ধৃত করি:—

একি হে জলখি। আজ করি বিলোকন ?
কেন এ ভীষণ ভাব করেছ ধারণ ?
এ হেন চঞ্চল কেন তোমার হাদর।
হইলে উতল সিন্ধু, কেন এ সমর ?
কেন তরঙ্গের ভঙ্গে, কহ বার বার
করিছ আঘাত ক্লে ? তুমি কি আমার
ছ:থ দেখে রড্নাকর হয়েছ ছ:থিত ?
তাই কি হাদর তব এত উদ্বৈশিত ?

পুলমালা—শিবনাথের দ্বিতীয় কবিতা পুন্তক "পুলমালা" ভবালীপুর বাসকালে ১৮৭৫ সালে রচিত হয়। ইহার অধিকাংশ কবিতা সেই সময়কার 'সমদলাঁ' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবনাথের কবিতার মধ্যে পুলমালার কবিতাগুলি অত্যুৎরুষ্ট। বঙ্গ সাহিত্যে এই কবিতাগুলির ভূলনা নাই। শিবনাথের তথন ঘৌরনকাল, হাদয়ে কবিত্বের উচ্ছাস কাণায় কাণায় উঠিয়াছে। এই সময় তিনি কবিত্বের ঝোঁকেই কবিতা লিখিতেন—লোক শিক্ষক, উপদেষ্টা, আচার্য্য তথনও হইয়া উঠেন নাই; স্প্তরাং শিবনাথের কবিত্ব শক্তির উচ্চতম বিকাশ দেখিবার স্থান প্রশালা। শিবনাথ হেমচন্দ্রের সমসাময়িক—সাহিত্য জগতে হেমচন্দ্রের কবিতার যে আদর হইয়াছে শিবনাথের কবিতার তাহা কথনো হয় নাই। তার প্রধান কারণ তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণরূপ অপরাধের জন্ম জনসাধারণের আক্রোল। শিবনাথের কেথার ভিতর কেবল কবিত্ব নয়—হদমের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—সজীব, সতেজ স্থমধুর

ভাষায় বাহির হইরা আদিয়াছে। তাঁর অধ্যাত্ম্য জীবনের ইতিহাস তাঁর সমুদায় লেথার ভিতর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাঁর কবিতা হইতে দেথাইতে পারি কিন্তু স্থানাভাববশতঃ অধিক আর পারিব না।

শিবনাথ নিজের জীবনের সংগ্রাম শ্বরণ করিয়া পুশ্সমালায় লিখিয়াছেন:—

যতবার পড়ে উঠে ততবার,
বীর মন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার,
নরের নরত্ব, পশুত্ব, দেবত্ব,
এ সংগ্রাম বিনা নর দেব কিনা
কে আর প্রকাশে ? রক্ত প্রোতে যার
কক্ষঃস্থল ভাসে, কিন্তু তবু প্রোণ
কভু সান নয়, শুভ ইচ্ছাময়,
যার থরতর, শরে জর জয়,
তাহারি কল্যাণ অস্তরের ধ্যান
নরত্ব দেবত্ব এক স্থানে তার।

## কি সদেশ প্রেম !---

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে,
তাও যদি হয় হো'ক্রে কপালে।
ব্রিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ;
তবে যে জাগিবে ভারত সন্তান,
আর জন কত ধরি এই ব্রত,
গাটিরা জীবন করি অবসান
তবে যদি জাগে ভারত সন্তান!

পুশ্দালার পত্তে পত্তে ছত্তে, ভগবৎ প্রেম, স্বদেশ প্রেম সম্ভাব ও কবিত্ব শক্তি উচ্চুদিত হইয়া উঠিয়াছে।

হিমান্ত্রী কুস্থম—১৮৮৬ সালে শিবনাথ কয়েকজন সাধক
বন্ধর সঙ্গে কার্মাং-এ ছিলেন, তথন নির্জ্জনতা পাইয়া তাঁর কবিছ
শক্তি আবার জাগ্রত হয়। হিমান্ত্রী কুস্থমে লোকশিক্ষার ভাবে
অম্প্রাণিত হইয়া অনেক গভীর অধ্যাত্ম তত্ব কবিতার স্রোতে
লিথিয়াছেন—কবিত্ব হিসাবে বইথানি পুপ্সমালার সমকক্ষ না
হইলেও—ইহাতে খাঁটি কবিত্বের অভাব নাই। হিমান্ত্রী কুস্থমে
মানবের নব জীবনলাভ, দীক্ষা, সৌলর্ম্যা, বিচ্ছেদ ও বৈরাগ্য
বিষয়ক চারিটী—কবিতা আছে। ধ্যানস্থা বিনোদিনীর বর্ণনাটি
কি স্কর :—

ধ্যানে মন্না বিনোদিনী, মুকুতা গলিয়া
বহে যেন ত্কপোলে! বায়ু দিবাকর
উভয়ে ঝগড়া করে, সে মুখ চুম্বিয়া
কে আগে শুখাবে অঞা! ভক্তিতে স্থলর
প্রেক্টিত মুখ পদ্ম দেয় ছড়াইয়া
কি এক অপূর্বভাব! বনের বানর
বিশ্বয়ে অবাক হয়ে সেই মুখ হেরে,
বনপশ্র যায় আর চায় ফিরে ফিরে।

পুলাঞ্জনি—নানা সময়ে রচিত অনেকগুলি কবিতা পুলাঞ্জনি নামে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে সেন্ট আগষ্টনের দেশ ত্যাগ ভাইবোন ও মহেশ সন্দারের মত স্থলর কবিতা বন্ধ ভাষায় অতি অল্পই আছে।

মণিকা মাতা কাদিয়া বলিতেছেন :---হা পুত্র! স্বধীর শ্রেষ্ঠ হবে কি শিখিলে গ निशिल ना यमि द्व विनय । খোরাইয়া ধনরাশি কি লাভ করিলে গ পেলে না ভ ধর্মোর আশ্রয়। "ভাই বোন" নামক কবিতাটী কি মিষ্ট :---শোন শোন বোন আমি নিজে নৌকা বেয়ে ভাবিয়াছি গাঙ্গ হবো পার। আর একজন চাই, তুই কিন্তু মেয়ে, হবি ফিলো সঙ্গিনী আমার ?— "প্রেমের যিলন" ঠিক এইরূপ— জাতিতে কৈবৰ্জ নাম মহেশ সদার. যাছধরে, ভূমি চযে আর: পিতা মাতা ভাই বন্ধু সব গত তার. পত্নী মাত্র সহায় ধরায়। শ্রমে কেই ক্লান্ত নয়, থাটে পাশাপাশি স্থথে কাটে খাটিয়া সময়। হৰনে বেগুন তোলে আর হাসি হাসি প্রেণয়েতে কত কথা কয়।

ছারাম্মীর পরিণর—তার শেষ কবিতা গ্রন্থ, ১৮৮৯ সালে ইংলগু হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এই পৃত্তক প্রকাশিত হয়। ছারাম্মীর পরিণর একথানি রূপক কাবা। ছারাম্মী, অর্থাৎ—জীবাত্মা এই সংসার-রূপ বৃদ্ধের পালিভা কভা, বৃদ্ধের নরনের মণি, পরম আদ্বের ধন। ছারাম্মী পরমাত্মারূপ পুরুষ রতনের সহিত প্রেমে

পড়িয়া পিছভবন ত্যাপ করিয়া আনন্দধামের যাত্রী হন। আনেক পরীক্ষায় পার হইয়া সাধনা ও কামনার সাহায্যে আনন্দধামে উপস্থিত হইয়া প্রুষ রতনের সহিত পরিণীতা হন। এই রপক কাব্যথানি জীবাআর সহিত পরমাআর মিলনের ইতিহাস। দিন দিন শিবনাথের হালয় সমুদয় বিসর্জন দিয়া অধ্যাত্ররাজ্যে নিয়য় হইতে ছিল। কিন্তু প্রেরুত করির শক্তি কথনও কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্ম কাজে লাগাইলে ফোটে না। শিবনাথের হালয়ে লোকশিক্ষার বাসনা অত্যন্ত জাগ্রত হওয়াতে কবিত্ব থর্কা হইতে লাগিল। বলিতে কি তিনি শিশু হন্ত্রী মাতার মত অবশেষে নিজের কবিত্ব শক্তির গলা টিপিয়া মারিলেন। ধর্ম্ম সমাজের সেবার জন্ম এই যে ত্যাপ ইহা যথার্থই বিরাট ত্যাপ! ছায়াময়ীর বর্ণনাও এইরপ:—

ছারামরী স্বৰ্ণলতা বাপ সোহানী মেরে,
রূপের প্রভার উঠলো ফুটে যৌরনে পা দিরে।
নধর নধর বাছহটী, আঙু ল চাঁপার কলি,
হাতের পাতার হুধ আলতার রাথিরাছে গুলি;
মাড়ার কিনা মাড়ার মানী কোমল হুটী পা,
নথের আগার মাণিক জলে উছলে পড়ে ভা;
হাসি রাশি সদাই ফোটে বিশ্বাধরের পাশে;
চলে গেলে ছুড়ার হাসি প্রাণের তিমির নাশে।
বাপ সোহানী ছারামরী ভাবনা কি জানে
যা চায় তা প'য়, যতন করি দশ জনে আলে।

এইবার তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির বিচার করি; তিনি সর্বস্থিদ্ধ চার্থানি উপন্যাস লিথিয়াছেন। (১) মেন্ধবৌ (২) যুগাল্পর (৩) নয়নতারা (৪) বিধবার ছেলে। ১৮৮০ সালে মেজবৌ প্রকাশিত হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এমন চমৎকার, সরল, স্থলর, স্থাভাবিক ছবি আঁকা বড়ই আশ্চার্যোর ব্যাপার। মেজবৌ বিধাদান্তক উপস্থাস স্থতরাং চক্ষের জল না ফেলিয়া কেহ এই বইথানি শেষ করিতে পারে না। পৃস্তকথানিতে ভাষার কোন আড়ম্বর নাই অধচ কি মিষ্টতা! নিদর্শন দেখুন:—

"কালরাত্রি ক্রমে প্রভাত হইয়া গেল, পশুপক্ষী আবার জাগিল, वनकुक ज्ञानन कालाइल जावात भूर्व इहेन, প্রতিবেশিগণ স্ব স্ব কার্য্যে আবার নিয়ক্ত হইল, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী আজ বাটকাবসানে উত্থানের আয় চিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিল। আজ সূর্যা সেই ভবনে আলোক না আনিয়া যেন অন্ধকার আনয়ন করিল।" "হায়! হায়! পড়স্ত রৌক্র যেমন আর উঠে না, নিবস্ত প্রদীপ যেমন আর পূর্বে শোভা ধরে না—গুকস্ত ফুল যেমন আর ফুটে না, মানবের কপালও বুঝি একবার ভাঙ্গিলে আর গড়ে না।" তাঁর সব ক্ষথানি উপভাসের মধ্যে গুগান্তর থানি সর্বশ্রেষ্ঠ। রবীক্রনাথ ঠাকুররের ভার মনীধীও শতমূথে এই পুস্তকথানির প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন সমাজ এবং পদ্মী গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিত্র তর্কভূষণ মহাশন্ত্রের ভিতর এমন নিথু ৎ হইয়াছে কেন ? ইহা ভ কাল্লনিক চিত্র নয়—তর্কভূষণ মহাশয়ের ভিত্রর শিবনাথের মাতৃল বিভাতৃষণের চিত্র দেখা যাইতেছে। এসকল দুখ্য ছবির ন্থায় শিবনাথের চক্ষে ভাসিত: কল্পনার পটে রং ফলাইয়া যেথানে নব্য সমাজ গড়িতে হইয়াছে সেথানে তেমনি স্কুলর হয় নাই। নয়নতারার ভিতর নৃতন সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন। বর্তমান বুগের স্থানিকিতা নারী কতনুর উরত আর পবিত্র জন্মা হইতে পারে

নয়নতারা তার দৃষ্টান্ত স্থল। রায় মহাশরের চরিত্রে তুর্গামোহন দাসের সহাদয়তার আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু কি জানি প্রাচীন সমাজের চিত্রের ভিতর শিবনাথ যতটা সৌন্দর্য্য এবং স্বাভাবিকতা আনিতে পারিয়াছেন, নবীন তন্ত্রে তত পারেন নাই। তাঁর কবিষ্ণও যে কারণে থর্ম হইতে ছিল, ঠিক সেই কারণে উপল্যাসের সৌন্দর্য্যও থর্ম হইতে লাগিল, অর্থাৎ—পাঠকের হাদয়ে ধর্মান্তগত আদর্শজীবন যাপনের বাসনা যাতে প্রবল হয় এই উদ্দেশ্ত লইয়া উপল্যাস লিখিতে বসিয়া তিনি সৌন্দর্য্যকে থর্ম করিতে বাব্য হইয়াছিলেন। নরহিতেষণা তাঁকে চিত্রকরের স্বথ হইতে বঞ্চিত করিতে ছিল।

বিধবার ছেলে—তাঁর শেষ বয়সের রচনা সাধুকার্য্যের নেশায় এই বইখানি লিথিয়াছিলেন। পুত্তকথানি প্রকাশিত হইলে আমাকে একথানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার বিধবার ছেলে" কেমন লাগিল? আমি বলিলাম, "বাবা এ কি রকম ? তোমার উপস্থাসের নায়ককে কেন ভাল কাজের ঝাঁকামুটে করিয়াছ? কেবল রাশি রাশি সংকশ্ম মাথায় করিয়া বেড়ায়?" বাবা গুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন,—"ঐ ভাবই আমায় পেয়ে বসেছে? তাই তবইটা ভাল হয় নাই তুমি ঠিক বলেছ।"

সকলগুলি উপত্যাদের ভিতর উন্নত নীতি, মুক্ত স্বাধীনভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর লেখা কখনই সৌন্দর্য্য-বিহীন হইতে পারে না। বাঙ্গালাভাষার উপর তাঁর দখল বড় সামান্ত ছিল না।

সংবাদ পর্ত্তে শিবনাথ সময়ে সময়ে যে সকল স্থানর স্থানর প্রবন্ধ লিখিতেন তার কয়েকটা সংগৃহীত হইয়া প্রবন্ধাবলী নামে

একখানি পুত্তকে সরিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি বঙ্গুড়ায়ার অমূল্য সম্পদ। এমন স্থচিম্বিত, স্থলিখিত প্রবন্ধ श्रवकावली । বঙ্গভাষার আর আছে কিনা জানি না। একাধারে তিনি সাহিত্যিক, দার্শনিক কবি বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রবন্ধাবলীতে, ঈশ্বরুদ্র বিদ্যাসাগর, রামনোহন রায়, ঋষিত্ব ও কবিত্ব, কাব্য ও কবিত্ব জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের তুলনা নাই। ইহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার নয়। যিনি পড়িবেন তিনিই মুগ্ধ ছইরা যাইবেন। কি ভাবের গৌরব, ভাষার সম্পদ ও পাণ্ডিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম বিষয়ক সাহিত্যের প্রশাস্ত্রীবন यथा निवनार्थत्र छेशामभावनी—'धर्मकीवन' नारम প্রকাশিত হইয়াছে। নি:সন্দেহে বলিতে পারি এমন ধর্মোপদেশ বঙ্গভাষায় আর নাই। অমৃতক্থা এমন অপর্ব্ব ভাবে বলিতে কেছ পারে নাই। শিবনাথের বক্তৃতা কয়েকটা বক্তৃতান্তবকে প্রকাশিত হইরাছে। শিবনাথের বক্তৃতার ভিতর যেমন ভাবের গান্ধীর্যা তেমনি ভাষার দৌন্দর্য্য তেমনি ওজবিতা—বঙ্গসাহিত্যে এগুলি অপূর্ব্য জিনিস। ইহা ভিন্ন আরও ধর্ম সম্বনীয় কয়েক-থানি পুস্তক ও পুত্তিকা আছে। এই প্রসঙ্গে শিবনাথের "গৃহধর্ম" পুত্তকথানির নাম না করিয়া পারিলাম না। গৃহধর্মে ব্রক্ষনিষ্ঠ ব্যক্তির গৃহধর্ম পালন কি করিয়া করিতে হয় তাহা লিখিত আছে। পুত্তকথানি অতি উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ। জীবনী দিখিতে শিবনাথ কিরুপ সিদ্ধহন্ত ছিলেন তাহার পরিচয় রামতমু লাহিড়ীর জীবনচরিতে—এবং আপনার "আত্মচরিতে" দিয়াছেন। রায়তমু লাহিডীর জীবনচরিত উন্নবিংশ শতাব্দীর বন্ধ সমাজের চিত্ত।

এই পৃত্তকথানি রচনা করিতে তিনি কি পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আর বলিবার নয়। বঙ্গসাহিত্যে এই পৃত্তকথানি
আতি মূলাবান বস্ত । শিবনাথের "আত্মচরিত" থানি অতি সহজ
যাভাবিক ভাষায় কি মনোরম চিত্র। বালক পর্যান্ত পড়িতে
চায়। এমন সহজ ভাবে এত বড় বড় কথা আর কেহ বলিতে
পারে নাই। শিবনাথের প্রদর্শনের ভাব কথন ছিল না। এমন
ভাবে আপেনার উন্নত চরিত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন, যেন তিনি
জানিতেনই না, তাঁর ভিতর অসাধারণত্ব বিন্দুমাত্র ছিল। বাত্তবিক
বলিতে কি এইখানেই শিবনাথের অসাধারণত্ব। কেবল যে বাঙ্গালা
ভাষায়ই শিবনাথের লেখনী চলিত তাহা নহে, তিনি কয়েকখানি
উৎকৃষ্ট ইংরাজী পৃত্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

(1) "History of the Brahmo Somaj' (2) Mission of the Brahmo Somaj (3) Men I have seen. (4) Theism as universal religion, (5) I heism as practical religion, (6). The mission of theism in India. (7) True worship and power of Divine worship. (8) Revelation what it is and what it is not.

এথানে এই সকল ইংরাজী পৃস্তকের সমালোচনা করিতে পারিব না। আমি বঙ্গসাহিত্যে তাঁর আসন নির্ণয় করিতে বসিয়ছি। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, উপস্থাস লিখিয়াছেন, উচ্চদরের সারবান প্রেক্ষ লিখিয়াছেন, অমৃত্যোপম ধর্মোপদেশ লিখিয়াছেন—এইবার দেখাইতেছি শিশুদিশের জন্ম কত অম্ল্যানিধি রাখিয়া গিয়াছেন। শিশুপাঠা লেখাশুলি অধিকাংশ পুরাতন স্থায় এবং মুকুলে প্রাণিত হয়। এই পুত্তকগুলি অচিরে প্রকাশিত হইবে তথন ইহা

বালক বালিকাদিণের কি সম্ভোগের বস্তুই হইবে। শিবনাথ কত বড মনস্তত্ববিদ ছিলেন এবং শিশুর চিত্র অঙ্কনে তাঁর কতদুর নিপুণতা ছিল তাহা মেজবৌ গ্রন্থে শিশু "গোপালের" চিত্রে দেখাইয়াছেন। ছেলেদের কথা তাঁর মুখে কি মিষ্ট ভনাইত! শিশুপাঠ্য রচনা-গুলিও কি তেমনি ! শিশুদের জন্য তিনি শিশু হইয়া কলম ধরিয়াছেন। তাদের জন্ম "পেটক পুষি", "আবদেরে ছেলে", "গ্রাম চাঁদের পাঁচ দশা", "লেজ কাটা বাঘ" প্রভৃতি হাসির গল্প আবার সরল ভাষায় কত জীবনচিত্র দিয়াছেন—যথা মহাআ রাজা রামমোহন রায়, চুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বস্তু, রঙ্গনাথ শাস্ত্রী, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, অহল্যা বাই, রামতফু লাহিড়ী, • জেমসেটজী তাতা, দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জেমস এবাম গারফিল্ড ইত্যাদি। কত কবিতা লিখিয়াছেন—তাহার জ্যেষ্ঠ নাতি বিজ্ঞলীবিহারী যথন ছয় বৎসর পার হইয়া সাত বৎসরে পা দিল, তথন তাঁকে একথানি ছবির বই উপহার দিয়া তাহার প্রথম পাতার নিম লিখিত কবিতাটী লিখিয়াছিলেন :--

দাদা মশার সাধের নাতি ফড়িং বাবু নাম।
চুরাল্লিশ নম্বর রসারোড ভবানীপুরে ধাম।
তালপত্রের দিপাই ভায়া লিকলিকে শরীর।
চলেন যদি ওড়েন যেন পা হুটি ক্ষস্থির।

কি যে করেন, কোথা বে যান হয় না তা নির্ণয়।
বুদ্ধি শুদ্ধি গজাবে যে, হয় না সে সময়;
লেখা পড়ায় মন বসে না বইকে লাগে ভর।
পড়াগুনা নিকেয় তোলা কেবল খেলায় ভর,

বাড়ীর লোকে পাগল পারা এক ফড়িংএর চোটে,
কি হবে যে তাদের গতি আর একটী যদি জোটে ?
দিবে আজি ফড়িং ভায়া সাত বছরে পা—
দাদা বলে আক্ষ বালাই সব দ্রে যা—
মা বাপের আশা বিফল হবে না কথন
দাদামশার সাধের নাতি হবেন একজন।

এই কবিতাটী পাঠ কবিলে ফডিংবাব্র মত লক্ষ্মী ছেলেদের প্রাণ একেবাবে গলিয়া যায়। যাহা পাঠ করিতে শিশুরা রম পায় তাই ত শিশু পাঠ্য। তাদেব জন্ম বিশেষ ভাবে লিখিত কাটা ছাঁটা নীতি গর্ভ লেখাই পাঠ্য নহে। শিবনাথের ন্যায় শিশুর প্রাণ হরণ করিতে যিনি জানেন, তাঁরই শিশুপাঠ্য রচনা লিখিতে যাওয়া সাজে। শিবনাথের প্রাণটী যে শিশুর মত সরল, নির্দ্মল, ও সরস ছিল। শিশুদিগের সহিত তাঁর সম্বন্ধ অতি মনিষ্ঠ ছিল।

আমি অতি সংক্ষেপে শিবনাথের লেখনি প্রস্থত সাহিত্যের একটা চিত্র দিলাম। এক রবীজনাথ ঠাকুরের কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে এমন বিবিধ রক্সরাশি দিতে পারিয়াছেন ? শিবনাথের জীবদ্দশায় বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক পৃত্তকে তাঁর নাম যত্ন পূর্বক বর্জিত হইয়াছে। সাহিত্য-জগতে যে এমন একদেশ দর্শিতা চলে তাহা আমি জানিতাম না। আমি চিরদিন এক্স ক্ষোভ করিয়াছি। পিতৃদেবের নিকটও পরিতাপ করিয়াছি কিছ তাঁকে পরিতাপ করিছেত শুনি নাই। মৃত্যুর পরে সংবাদ পত্রে তাঁর সম্বন্ধে "হিন্দুস্থান" লিখিয়াছেন, "শুধু রাজ্যসমাজ্যের নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একটা দিক্পালবিশেষ ছিলেন।

যথন ৩১।৩২ বংসর তাঁর বয়স, তথনই 'প্রেসিদ্ধ কবি' বলিয়া তিনি সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই সময়েই স্বলীয় রাজনারায়ণ বস্থ লিথিয়াছিলেন—"নবীনচক্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, বিজ্ঞেলনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শান্তী, রামক্রফ মুখো-পাধ্যায়, রাজক্ষ রায় বর্ত্তমান কালের অভ্যতম প্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার "নির্বাসিতের বিলাপ" ও "পুস্পমালা" প্রভৃতি কাব্য সম্বন্ধে কেবল আধুনিক পাঠক নহে—আধুনিক লেথকগণও বড় একটা উচ্চবাচ্য করেন না সত্য, কিন্তু এককালে শিক্ষিতসমাজে উহার যথেষ্ট আদর প্রতিপত্তি ছিল।

তবে কবিতা লিখিয়া তাঁর যশ হইলেও তাঁর রচিত উপস্থাসাবলীই তাঁকে অধিকতর যশসী করিয়াছিল। তারকনাথের পর
বোধহয় তিনি সামাজিক উপস্থাস রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন
করিয়াছিলেন। তাঁর মেজবৌ যুগাস্তর ও নয়নতারাই বাঙ্গালার
উপস্থাস সাহিত্য-ভাণ্ডারে সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ছাড়া
তিনি "আত্মচরিত" "রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"
নামক তৃইখানি মূল্যবান জীবনী গ্রন্থও লিখিয়া ছিলেন। তিনি
বেষন উৎক্রই লেখক ছিলেন তেমনি উৎক্রই বক্তাও ছিলেন।"

একদিন পূজাপাদ স্বাণীয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় হঃথ
করিয়া বলিয়াছিলেন, "হায় কি পরিতাপ, সাধারণ রাজসমাজের
বাতায় পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন থকা হইল। এত
বড় কৰিকে রাজসমাজ মারিয়া ফেলিল।" যথার্থই তাহা হইয়াছিল। শিবনাথ ধর্ম প্রচারকের বত গ্রহণ করিয়াই সংকল্প করেন
বে "কেথনি চালনা করিয়াও যদি অর্থোপার্জন করিতে হয় তাহা
হইলেও সেই কেথার ভিতর দিয়া ধর্ম প্রচার করিব।" শিবনাথ

নিফোর কাছে নিজে বাঁটি ছিলেন। ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্ত, জন-🗝 পারণের মনে উন্নত নৈতিক চিত্র ধরিবার জ্বন্ত এরূপ বাঞ হইয়া পড়িয়াছিলেন বে, আর অন্ত ভাব হৃদয়ে স্থান দিঝার কচি তাঁর ছিল না। কিসে মাগ্লবের প্রাণ ভগবানের দিকে যার, কিনে নীতির নির্মাণ জীবনপ্রদ বায়ু প্রবাহিত হয়, এই তাঁর ধ্যান জ্ঞান, চিস্তায় প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি যে একজন বড় দরের কবি, তিনি যে একজন স্থলেথক এ সকল তাঁর গণনাম আসিত না। নর-প্রীতিতে কি মানুষ এতটা আত্ম-বিলোপ করিতে পারে ? আমার ঠিক মনে হয়, প্রচণ্ড বেগবভী স্রোতস্বতীর অবাধ জলোচ্ছাস যেমন বাধাদিয়া বৈজ্ঞানিকর্মণ বৈছ্যতিক শক্তির সঞ্চার করিয়া লোকালয়ের পথ, দ্বাট, গৃহ আলোকিত করেন, তেমনি শিবনাথ স্বয়ং তার হাদয়ের অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছাদ সংযত, বশীভূত, ও থর্ক করিয়া হৃদয় মধ্যে এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তেজ ও আলোকের সৃষ্টি করিয়া খদেশবাসীর জীবন, গৃহ, পরিবার, সমাজ, সমুদর আলোকিত, উদ্ভাসিত ও শ্রীসম্পন্ন করিবার জন্ম এক মহা তপস্থা করিয়াছিলেন। সন্তুদয় পাঠক পাঠিকা, বিংশ শতাব্দীর মহাতাপদের জীবন ব্যাপী তপস্থার অর্থ বুরিতে পারিলে কি? শিবনাথের সাহিত্যিক যশঃ কেন थर्क हरेब्राहिन वृक्षित्र भावितन कि ?

শিবনাথ স্কবি, সভাব কবিই ছিলেন। জীবনের প্রবল কর্মান্তর স্থাবর্ত্তে পড়িয়া তাঁর কোমল কবি হানন, কবিছের স্পাননে স্থাবে নৃত্য করিবার স্থাবসর পাইত না; তাই কবিম শক্তি, তাঁর হালয়ে পরিণত বয়সে ক্রিলাভ করিতে পারে নাই—বেন সন্তুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুগে বে সকল রচনা তাঁর লেখলীমুখে নি:স্ত হইল তাতে ব্যক্তিত্ব, ধর্মভাব এবং পুরুষকান্ধুরর ছবি স্মুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শিবনাথ বন্ধ-সাহিত্যভাণ্ডারে কত অম্লারত্ব দিয়া গিয়াছেন, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ছাপ চিরদিনের মত অন্ধিত হইয়া থাকিবে—সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর কীর্ভি অক্ষয় হইয়া থাকিবে, ইহাতে সংশয়মাত্র করি না। সেই ধর্মের প্রেরণায় জীবস্ত মাত্রম যে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা স্থলর, সজীব, মনোহর, শক্তি সঞ্চারক এবং অপার্থিব সম্পদে ভূষিত হইবে তাঁর সংশয় নাই। এই প্রকার সাহিত্য লুপ্ত হইবার জ্বন্ত স্বত্ত হয় নাই। বাঙ্গালী জাতিকে উন্নত এবং মন্ত্র্যু পদবীর যোগ্য করিবার জন্তই স্ট হইয়াছে!!

### পরিশিষ্ট ৷

-----

(5)

এই পরিশিষ্টে সর্ব্ধপ্রথমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট কুচবিহার বিবাহের প্রাক্ষালে তেইশ জন ব্রাক্ষের স্বাক্ষরিত যে প্রতিবাদ পত্রথানি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সন্নিবিষ্ট হইল। শিবনাথেব ভারেরী পড়িয়া জানিতে পারিয়াছি, এই পত্রথানি শিবনাথই লিথিয়াছিলেন, তৎপরে বন্ধ্বর্গের পরামর্শে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই পত্রথানি এই:—

শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশন্ন সমীপেরু।

শ্রদ্ধাম্পদ মহাশয় !

আমরা শুনিয়া নিতান্ত হঃথিত ংইলাম যে, কুচবিহারের রাজার সহিত ত্বার আপনার জ্যেন্টা কন্তার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সাধারণতঃ পুত্র-কন্তার বিবাহ পিতামাতারই বিবেচ্য বিষয় এবং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপবের পক্ষে অনধিকার চর্চা মাত্র, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই যে, আপনার কার্যোব উপর আমাদের সমগ্র রাক্ষসমাজের শুভাগুভ বহু পরিমাণে নির্ভর করে; স্কুতরাং এবিষয়ে আমাদের মৌনী থাকা কন্তব্য বোধ ইইতেছে না। আমরা নিতান্ত বিষয়, বাাকুল ও ক্ষুক্ষচিত্তে আপনাকে আমাদের কতিপয় অভিপ্রায় জানাইতেছি, আশা করি আপনি কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইবার পূর্ব্দে দেগুলি বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন। এই বিবাহে আমাদের অনেকগুলি আগতি আছে।

প্রথমতঃ—আমরা বাল্যবিবাহকে পাপ মনে করি; প্রাঞ্চলনাকার করিলে, কন্তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং পতিমর্ব্যাদাবোধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ হয়। করেক
বংসর পূর্ব্বে আপনি নিজে যথন এবিষয়ে প্রধান প্রধান চিকিৎসকের
মন্ত জিজ্ঞাসা করেন তথন তাঁহাদের অনেকে অষ্টাদশ বা ততােধিক
বর্ষকে বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু
দেশকাল বোধে ১৮৭২ সালের ৩ আইনে নানকল্লে পূর্ণ চতুর্দশ
বর্ষকে কন্তার পক্ষে বিবাহকাল বলিয়া নিয়ম করা হয়। আপনি
সে সময়ে এই নিয়মটা সন্নিবেশিত করিবার পক্ষে বিশেষ উল্ফোগী
ছিলেন; এবং আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম য়ে, আপনি রাজবিধিনিরূপিত নানকল্ল বয়সের মুখাপেক্ষা না করিয়া বরং তদপেক্ষা
অধিক বয়স পর্যান্ত কন্তাকে অবিবাহিত রাথিয়া ব্রাহ্মসমাজে সৎদৃষ্টান্ত
দেখাইবেন; কিন্তু ত্রংথের বিষয় য়ে আপনার কন্তার চতুর্দশ
বর্ষপ্ত পূর্ণ না হইতে আপনি বিবাহ দিতে অগ্রসর হইতেছেন।

দ্বিতীয়ত:—আপনারই পরামর্শান্তসারে উক্ত আইনে পুরুষের পক্ষে নানকল্পে পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষকে বিবাহকাল বলিরা নিরূপণ করা হইয়াছে। তাবিয়া দেখিলে ইহাকেও একপ্রকার বাল্যবিবাহ বলা উচিত; কিন্তু গুনিয়া বংপরোনান্তি বিশ্বিত ও ত:খিত হইলাম বে আপনি উক্ত রাজার বোড়শ বর্ষও পূর্ণ না হইতে হইতেই, তাঁহাকে কক্তা সম্প্রদান করিতেছেন। যদি এরূপ বলা হয় বে বিবাহের পর দম্পতী কিছুকালের জন্ত বিচ্ছিন্ন থাকিবেন এ প্রকার কোন নিরুষপুর্বক বিবাহ দিলে বাল্যবিবাহজনিত আপত্তি উথাপিত

হইতে পারে না, তাহা হইলে ইহার উত্তরে আর কিছু না বলিয়া করেব বংসর পূর্বে আদিসমাজ সংস্কৃতি কোন ত্রান্ধের কন্তার , শ্বিমীই উপলক্ষে ঠিক এইরূপ নিয়মের কথা বলায় তৎকালে ইণ্ডিয়ান মিরারে তাহার উত্তরে যে যে বৃক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা শ্বরণ করাইয়া দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

তৃতীয়ত:—আপনি এতদিন উপদেশে ও প্রকাশ্ত পত্তে বিবাহের বে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া আসিয়াছেন, তদমুসারে যাহাদের অত্যাপি বিবাহের দায়িত্ব বোধের শক্তি জন্মে নাই তাহাদের বিবাহকে বিবাহই ৰলা যায় না; অথচ আপনি এক শিশুর হস্তে আর এক শিশু অর্পণ করিতেছেন।

চতুর্থতঃ—কেবলমাত্র উপাসনা পূর্বাক বিবাহ দিলে বৈধ হয় কিনা এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমাদের সমাজের অনেকে এবং বিশেষরূপে আপনি ঘোবতর আন্দোলন ও পরিশ্রম করিয়া একটা রাজবিধি প্রণয়ন করাইয়া লন। তদবিধ অনেক স্ত্রী ও পুরুষ এবং অনেক পরিবার এই রাজবিধি অনুসারে বিবাহকায়া সম্পাদন করিয়া সমাজচাত ও জাতিচ্যুত হইয়াছেন। উক্তরাজবিধির কোন কোন স্বংশের প্রতি অনেকের আপত্তি আছে, এরূপ স্থলে কোথায় আপনি উক্তরাজবিধিতে যাহাতে লোকের ক্ষচি জন্মে তাহার চেষ্টা করিবেন, না আমাদের সম্পূর্ণ আশক্ষা হইতেছে যে, আপনি যে উদ্দেশ্রেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন না কেন, আপনার দৃষ্টান্তে অনেক রাক্ষা পাত্রের পদসন্ত্রম ও ঐশ্বর্য্যে প্রশৃক্ত ইয়া উক্তরাজবিধি অতিক্রম করিবে।

পঞ্চমত:—উক্ত রাজবিধি অমুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বন্ধ বিবাহ নিষিদ্ধ; কিন্তু সেই বিধি অতিক্রম করিয়া আপনি বে রাজবংশে কন্তা দিতেছেন, বছ বিবাহ তাঁহাদের বংশে কোলিক প্রথা। বর্ত্তমান রাজা ইংরাজদিগের দ্বারা শিক্ষিত, ঈশ্বর (করুন তাঁহার সেরপ চুর্মতি না হউক, কিন্তু রাজা এখনও অপ্রাপ্তথিক্তি, এবং তাঁহার চরিত্র আজিও সংগঠিত হয় নাই; এরপ অবস্থাতে এই শিক্ষার ফল অবশেষে কিরপ দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই, স্থতরাং এই বিবাহ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন বে আপনি জামাতার ধনে এত আরুষ্ট হইয়াছেন যে কল্যার দাম্পত্য স্থথের ব্যাঘাত হওয়াকেও আশক্ষার কারণ মনে করেন না। বলা বাছলা যে আপনার সম্বন্ধে এরপ দোষারোপপ হওয়াও আমাদের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক।

ষষ্ঠত:—আমরা কি অপর কেহ এতদিন উক্ত রাজাকে কি রাজপরিবারকে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্মে উৎসাহী বিলিয়া জানি নাই, শুনিও নাই। বরং কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষে তাঁহার যে বিবাহের কথা হয় তাহাতে পৌতুলিক মতেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এরপ স্থলে কিরপে ব্রাহ্মপরায়ণ "ব্রাহ্ম" বলিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্পাদন করা হইবে। আর আমরা জিজ্ঞাসা করি, গদি আপনার কন্যার সহিত বিবাহ ঘটনা না হইত, তাহা হইলে রাজা ব্রাহ্মপদ্ধতি অন্থসারে বিবাহ করিতেন কিনা ? যদি তাহা না হইত, এরপ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে এখন ব্রাহ্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা কিরপে কর্ত্ব্য হইতে-পারে ?

সপ্তমত: 

-- ধর্মপরারণ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ আপনার ভাষ লোকের পক্ষে কভার ভাবী ধনমান অপেক্ষা ধর্মই পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য বিষয়, কিন্তু রাজা অপ্রাপ্তবয়ন্ধ এবং তিনি জ্ঞাতচরিত্র ব্রাহ্ম নন, বিভা সম্বন্ধে যদি দেখা যায়, এখনও প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যান্তও দেন নাই। বিশেষতঃ পাত্র যদি রাজা না হইয়া মধ্যবিত্ত লোকের

মাস্থান হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এরপ বিবাহের প্রস্তাব
উথাপন করিতে দিতেও আপনি কখনই সম্মত হইতেন না। এরপ
স্থলে তাঁহাকে কস্তা দান করিলে লোকে সহজে মনে করিবে বে

আপনি কস্তার ভাবী ধর্মাধর্ম এবং পাত্রের বিভাবুদ্ধি দেখা
অপেক্ষা কন্তার রাজরাণী হওয়া অধিক প্রাথনীয় মনে করেন।
এরপ মনে করিবার অবসর দেওয়াও কি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
শোচনীয় নতে ?

আমরা আবার বলিতেছি—এবং এই ভাবী ঘটনার সংবাদ আমাদের মর্ম্মে আঘাত দিয়াছে বলিয়াই বার বার বলিতেছি, আমরা বাল্যাবিবাহকে অত্যন্ত জঘন্ত প্রথা এবং পিতামাতার পক্ষে তাহাতে লিপ্ত হওয়া পাপ মনে করি। এতদ্তির আরও যে সকল আপত্তি আছে, তাহাও বলা হইল। অবশেষে আমাদের এই অমুরোধ যে আপনি উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইরা ব্রাহ্মসমাজের ভাবী মহৎ অনিষ্টের আশস্কা নিবারণ করিবেন।

#### बीनिवहन (भव।

- " ছুর্গামোহন দাস।
- " প্রসন্নকুমার চৌধুরী।
- " আনন্দমোহন **বস্তু**।
- " নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
- " শিবনাথ ভট্টাচার্যা।
- " কালীনাথ দত্ত।
- " কিশোরীলাল মৈত্রের।
- " হুকড়ি ঘোষ।

#### শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত।

- " রূপচাঁদ মল্লিক।
- " দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
- " গুরুচরণ মহালানবিশ।
- " ষছনাথ চক্রবর্ত্তী।
- " রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
- " হরকুমার চৌধুরী।
- " কেদারনাথ মুখোপাধ্যার।
- " त्राधिकाञ्चमाम रेमज ।

" ভূবনশোহন ঘোষ।

" রজনীকান্ত নিয়োগ্ধী।

" গণেশচন্দ্ৰ ঘোষ।

" সত্যপ্রিয় দেব।

" ভগবানচক্র মুখোপাধার।

## পরিশিষ্ট।

------

১৯১৭ সালের ইষ্টারের ছুটীর সমন্ন কলিকাতার এক বিশেষ উৎসব হয়। সেই উৎসবের সময় ৭ই এপ্রিল শিবনাথকে সমুদার ব্রাহ্মসমাজের নরনারী এক অভিনন্দন প্রদান করেন।

"অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকার সময় ব্রাহ্ম-বালিকালিকালয়ের প্রাহ্মণে ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন প্রদানার্গ ব্রাহ্ম বাহ্মিকাদের এক সন্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্বতিক্রমে স্থার রুক্তগোবিদ শুপ্ত, কে, সি, এস, আই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস সংক্রিপ্ত উপাসনা করিলে শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র মহালানবিশ মফঃমল সমাজসমূহ হইতে প্রাপ্ত সহামুভ্তিস্কেক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ করেন। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, কুমারখালি, টাঙ্গাইল, বাণীবন, বরাহনগর, রাঁচি, কাঁথি, বাঁকিপুর, গিরিডি, বর্দ্ধমান, বগুড়া, ময়য়য়নিসং, কটক, শান্তিপুর সমাজ হইতে পত্র এবং লাহোরস্থ সাধনাশ্রম, আছোরতিসভা, রামমোহন বালিকাবিস্থালয়, আপার

ইপ্লিয়া মিশন ও কোকনদ অন্ধ্ ব্রাহ্মগুলী, বোষাই বগুড়া ও বুর্মিশাল সমাজ এবং জীযুক্ত শশিভূষণ দত্তের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় শাল্পী মহাশয়ের অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ও মহন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

তৎপরে সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্লফকুমার মিত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে নিম্নলিথিত অভিনন্দন পাঠ করেন:—

পূজাপাদ আচার্যা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রী
মহাশন্ন ভক্তিভাজনেমু।

প্রণাম পূর্বাক নিবেদন,—

অভ আমরা সাধারণ ব্রাক্ষসমাজভুক্ত নরনারীগণ আমাদের সদয়ের প্রীতি ও ভক্তির অর্ঘা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রায় চলিশ বৎসরকাল আপনি যেরূপ গভীর অন্তুরাগ, জলস্ক উৎসাহ ও ঐকাস্তিক নিষ্ঠার সহিত এই সমাজের সেবা করিয়াছেন, তহুপযুক্ত প্রতিদান আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই সামান্ত অর্ঘা আমাদের আন্তরিক ক্বতক্ততার অকিঞ্ছিৎকর নিদর্শনমাত্র।

যৌবনকাল হইতেই বিধাতার বিশেষ ক্বপা আপনার জীবনে স্বস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া আপনাকে তাঁহার মনোনীত সেবকরূপে চিহ্নিত করিয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া ঘোর দারিদ্রা, উৎপীড়ন ও সংগ্রামের মধ্যে আপনি বিছা উপার্জন করিয়াছেন; জীবনের উষাকালেই আপনার অসাধারণ প্রতিভা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ ভাষাকে স্বশোভিত এবং স্বদেশ-বাদীকে সত্যধর্ম স্থনীতি ও সমাজসংশ্বারের দিকে উন্মুখ করিয়াছিল। আপনি বিশ্ববিছাল্যে যেরূপ উচ্নস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং

রাজপুরুষদির্গের যেরপ গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাছাতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই উচ্চপদ, প্রচুর অর্থ ও সংসারের নানা হুল্লু ভোগ করিয়া শেষ বয়সে রাজকীয় রৃত্তি ও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু দেশের হুর্গতি ও বাক্ষসমাজের বিপদ দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া বিধাতার ইঙ্গিতে আপনি সে পথ পরিত্যাগ পূর্বক দেশ ও সমাজের সেবায় আত্যোৎসর্গ করিলেন। কঠোর বৈরাগা ও ঈর্যরের প্রতি ঐকাস্তিক নির্ভরের সহিত এই পবিত্র সেবাব্রত আযৌবন পালন করিয়া আপনি দেশের সমকে নিঃ মার্থবান ও উন্ধত জীবনের একটা জলস্ক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনকালে ও তৎপরবর্তী দীর্ঘ সময়ে আপনি ইহার সেবার বেরপ গভীর চিস্তা, কঠোর পরিশ্রম ও একাস্ত আত্মসমর্পণ করিরাছেন, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। আপনার ওজন্মিনী বক্তৃতা ও প্রাণশ্রম্পরিপদেশ, আপনার প্রেমায়রাগপূর্ণ উপাসনা, আপনার প্রতিভাদীপ্ত ও প্ণাসোরভময় কাব্য উপস্থাস ও প্রবন্ধাবলী এবং আপনার স্থাক্তি ও সাধৃভাব সমবিত ধর্ম্মগ্রহ্মসূহ শত শত নরনারীকে ব্রাহ্মধর্মের বিশুদ্ধ মত ও উচ্চ জীবনাদর্শের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, বিশ্বাসে দৃঢ়তা ও চরিত্রে সংযম বৃদ্ধির জন্ম আপনার জীবনব্যাপী সাধনার তুলনা অতীব বির্ল। সমাজের সকল প্রকার কল্যাণকব কার্য্যে আপনার অঞ্রাগপূর্ণ সেবার স্থাপন্ট পরিচয় বিশ্বমান। আমাদের নিয়ম ব্যবহা ও সভাসমিতি, আমাদের বিশ্বালয় সকল আমাদের সামন্ত্রিক পত্রাদি, আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধনের ব্যবহা, আমাদের প্রচান্তর্চেটা ও প্রচারের আরোজন এবং আমাদের দরিদ্রদেবা ও জন্যন্ম সমুদ্ধ লোকহিতকর আরোজন এবং আমাদের দরিদ্রদেবা ও জন্যন্ম সমুদ্ধ লোকহিতকর

অষ্ট্রানেই আপনার প্রেম ও উৎসাহের প্রভাব জাজ্ঞলামান ক্রেয়াছে। ভগ্ন স্বাস্থ্য ও বার্দ্ধক্য উপেক্ষা করিয়া আপনি দিবারাত্রি আমাদের কল্যাণচিস্তায় মগ্ন আছেন এবং অক্লান্তভাবে সমাজের সেবা করিতেছেন।

আমরা আপনার নির্ম্মণ চরিত্র, ব্রহ্মপরায়ণতা ও একনিষ্ঠ সেবা মরণ করিয়া আপনাকে বার বার প্রণাম করি, এবং ঈশবের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আরও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রক্ষা করুন, আপনার জীবনের সৌরত সমাজ ও দেশমধ্যে বিস্তার ও চিরস্থায়ী করুন এবং এই সমাজ ও এই দেশের কল্যাণের জন্ম আপনার জীবনব্যাপী প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

একান্ত অমুগত

২৫শে চৈত্র ১৩২৩।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ।

ব্রাহ্মমহিলাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নিম্নলিখিত-ক্সপে অভিবাদন করেন:—

ভক্তিভাজন! নারীজাতির কল্যাণকামী আপনাকে আজ ব্রাহ্মসমাজের মহিলাগণের পক্ষ হইতে আমি অভিনন্দন করিতেছি। আপনার সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আপনি আমার পরলোকগত পিতৃদেবের বন্ধু এবং স্বর্গগত স্বামীর স্বহৃৎ ও কর্মসথা। আপনাকে সন্বর্জনা করিয়া আপনাকে সমৃদ্ধ করিব সে স্পর্দ্ধা আমার নাই, তবে আপনার গৌরবে আমরা গৌরবান্ধি ভ ইহা জানাইবার এই স্বযোগটুকুকে আমি অবহেলা করিতে পারিতেছি না!

আৰু আমার বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে, ভারত রমণীর

তর্দশা মোচন করিতে আপনারা যে জ্বক্লান্ত পরিশ্রম করিবাছেন, সেই কথা। আজ আপনার সহযোগীদিগের মধ্যে কেহই আফ অবশিষ্ঠ নাই; আজ আপনার সম্বর্জনার আমরা তাঁহাদিগের সকলকেই স্মবণ করিয়া ক্রতজ্ঞচিত্ত হইতেছি।

বাদ্যসমাজ আপনার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। আজ এই সমাজে জীবনধারার যে সরস প্রবাহ অন্বভূত হইতেছে, প্রাণে প্রাণে যে কন্মাকাজ্জা প্রবলভাবে জাগিরা উঠিতেছে তাহার মূলে আপনার অক্লান্ত পরিশ্রম-প্রদীপ্ত বাণী ও অন্তৃত আত্মত্যাগপূর্ণ জীবনের দৃষ্টান্ত। আপনার নির্মাল চরিত্র, অপূর্ব্ধ ধর্মাভাব ও জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদিগের চরিত্র উন্নত, ধন্মে মতিমান করিয়াছে; সমাজ জীবন্যাত্রাব পথে পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছে। উপদেষ্টার আসনে বিদিয়া আপনি কথার হারা প্রাণ স্পাশ করিয়াছেন, প্রেমদ্বারা চিত্ত জন্ম করিয়াছেন, দেবা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, আজ তাই আপনাকে সন্মিলিতভাবে আমাদিগের আন্তরিক ভক্তি ক্বতজ্ঞতা দিবার এই অবসর পাইয়া আমরা গৌরব ও আনন্দ অন্তত্ব করিতেছি।

ব্রাহ্মসমাজের নারীচিত্তে আপনি যে সন্মানের আসন অধিকার করিরাছেন তাহাতে আজ আপনি স্প্রতিষ্টিত হইরা আমাদিগকে সন্মানিত করুন। আপনি আমাদিগের ভক্তি-ক্বৃতজ্ঞতা মিশ্রিত নমস্কার প্রহণ করুন।

তৎপরে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় নিম্নলিখিত মন্মে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করেন:—আর্য্য, আপনার প্রতি আমার অন্তরের যে প্রার্থাড় প্রদা, আমার সাধ্য নাই আমি তাহা ভাষার ব্যক্ত করি। বিশের এত বড় সভায় এত লোকের সম্মুখে আমাকে কিছু বলিতে হইবে, পুর্ব্ব তাহা জানিতাম না। কিন্তু আমাকে ষথন প্রকাশুতাবে

নিপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ক্বতক্ততা প্রকাশের স্থবাগ ও সম্মান

দেওয়া ইইয়াছে, তথন কিছু না বালিয়া পারিতেছি না। আমার
প্রজনীয় পিতৃদেবের প্রতি আমার যে ভক্তি ছিল আপনার প্রতি
ভক্তি তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহে, এবং আমার জীবন গঠনে
আপনার ও পিতৃদেবের প্রভাব বোধ হয় সমানই। বাল্যে
আপনার সহিত পরিচিত হইয়াছি, কৈশোর হইতে আপনাকে
ভাল কবিয়া জানিয়াছি এবং আপনাব ক্ষেত্র যত্ন লাভ করিয়াছি,
ইহা আমার পরম সৌভাগ্য মনে করি। কেবল আপনার
কবিতায়, আপনার বক্তৃতায় আপনার উপদেশে নহে, আপনার
সহিত আলাপেও জীবনের যে উচ্চ আদর্শ পাইয়াছি তাহার
উপরে জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আপনি নারীজাতিকে কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেথেন, আপনি তাহাদের কিরূপ মঙ্গলাকাজ্জী আমরা সকলেই তাহা জানি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কন্যাগণ বিশেষভাবে আপনার স্নেহ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আপনার পবিত্র চরিত্র, আপনার কঠোর ত্যাগস্বীকাব, আপনার প্রকৃতির মধুরতা মেহপ্রবণতা ও আপনার ধর্মপ্রাণতা আমরা চক্ষের সমক্ষে দেথিয়া দেথিয়া ধন্য হইয়াছি। আপনার জননী রত্নগর্ভা ছিলেন। নিজে জননী হইয়া প্রার্থনা করিয়াছি, যেন আপনার মত সন্তানের জননী হইয়ে পারি। বিধাতা আশীর্কাদ করুন, আপনার স্নেহের ও বত্নের এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নারীরা নাপনার মত পুত্র রাধিয়া ঘাইতে পারেন। আজু পর্মেশ্বরকে ধন্তবাদ করি যে আপনাকে জানাইবার ও নিকটে পাইবার সৌভাগ্য তিনি দিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম

করি, তিনি আপনাকে আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে রাখন, আমাদের শিশু সন্তানেরাও আপনাকে জানিবার সৌভাগ্য লাজি করুক এবং আপনার চরিত্রের প্রভাব তাহাদের উপরও থাকুক। আপনাকে প্রণাম করি।

প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধ্ শ্রীযুক্ত যতুনাথ চক্রবর্ত্তা, বরিশালের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তা, আদিসমাজের শ্রীযুক্ত সত্যেক্তনাথ ঠাকুর, উৎকলের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত শান্ত্রী মহাশরের জীবনের শিক্ষা ও তাঁহার নিকট সকলে কিরূপ ঋণী সেই বিষয়ে কিছু কিছু বলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্জাবস্থ সভ্য ও সহামুভূতিকারকগণ যে পত্র লিথিয়া পাঠান তাহা পণ্ডিত নির্মালটাদ পাঠ করেন।

### পারশিষ্ট।

(9)

পিতৃদেব নানা সময়ে নানা স্থান হইতে অনেক অভিনন্দন পত্র পাইরাছিলেন। সমুদায়গুলি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা সহজ নয়। বিলাত গমনের প্রাক্কালে ছাত্রসমাজের সভাগণ তাঁহাকে বে অভিনন্দন পত্রথানি প্রদান করেন তাহা এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। তথন বাঁহারা ছাত্রসমাজের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার উপদেশ এবং শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ, দেশের মধ্যে ক্রী। শিবনাথ যে কার্য্যের জন্ম আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন প্রহারই ফল তাঁহারা। স্থতরাং এই অভিনন্দন থানির আমার নিকট মূল্যে অনেক, তাই সেথানি এথানে সন্নিবিষ্ট হইল।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রী এম-এ মহাশয় শ্রীচরণেযু

আর্য্য ।

আমরা, ছাত্রসমাজের সভ্যগণ, অন্ম, আপনার বিলাত-যাত্রা উপলক্ষে, আমাদিগের ক্লয়ের গভীর ভক্তি ও ক্লতজ্ঞতার সামান্ত চিক্লস্বরূপ এই অভিনন্দন পত্র লইয়া আপনার চরণ সমীপে উপস্থিত • ক্রইয়াছি।

সামরা আপনার নিকটে বিশেষ ভাবে ঋণী। নয় দশ বৎসর
পূর্বের, ষথন ব্রাহ্মসমাজেব ভিতরে গৃহবিবাদের প্রদীপ্ত অনলশিথা
দেখিয়া, পাপ ও কলঙ্কের হুর্গে জয়ধ্বনি পড়িয়াছিল, স্থােগ পাইয়া
প্রাচ্য পৌভলিকতা ও পাশ্চাতা নাস্তিকতা ধীরে ধীরে সখ্যভাবে
সমরাঙ্গন অধিকার করিতেছিল সেই সময়ে ঈশ্ববের আদেশে,
আপনি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। একদিকে, সত্যস্থ্য ভূব্
ভূব্, আরু একদিকে, মাহ-তিমির নিঃশব্দে আপন রাজ্য বিস্তার
করিতেছে। কত জ্ঞান-বৃদ্ধ উন্নত সাধক, সেই সঙ্কটকালে পথ
হারাইলেন। অদূরদর্শী মুবকগণের আর কথা কি ? সেই বিষম
বিপদের সময়ে আপনি, গন্তীর স্বরে তাহাদিগকে গন্তব্য পথে
আহ্বান করিতে লাগিলেন। সে আহ্বানের ফল ফলিয়াছে।

আনেকে সভাের পথ অমুসরণ করিয়াছেন। অসংখ্য যুবকের জীবনে আপনার উপদেশ, অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

নয় বৎসর পূর্ব্বে আপনি ছাত্রসমাজের প্রধান বক্তার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদম্য উৎসাহের সহিত, এই নয় বৎসরকাল, আপনি স্বীয় ব্রত পালন করিয়াছেন। আজিও আপনার রসনা নীরব হয় নাই। যতদিন কপ্রে প্রাণ থাকিবে, নীরব হইবে না। কিন্তু আপনার জীবন আপনার বক্তৃতা অপেক্ষাও মহত্তর। আমরা এই জীবন দেখিয়াই আরুষ্ট হইয়াছি। অদম্য উৎসাহ, অতুলনীয় কর্ম্মানুরাগ, উজ্জ্বল বিশ্বাস, পরমাথিকা নিস্তা, অবিচলিত নিঃস্বার্থ স্বেহ, ব্যক্তিগত বিবেকের প্রতি অসাধারণ সমাদর—কোন্টা রাখিয়া কোন্টার নাম করিব ? আমরা যথন আপনার কথা ভাবি, তথন নিরাশ প্রাণেও বল সঞ্চার হয়।

আমাদিগের জদয় আনন্দ ও বিধাদের মধ্যস্থলে গুলিতেছে।

আপনি স্বাধীনতার জন্মস্থান এবং জ্ঞান, ভক্তিও বিধাদের রক্ষভূমি
ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। সেখানে সমুন্নত মতগুলি—সমাজে
ব্রাহ্মধর্মের বিনল সত্য প্রচারিত হটবে, আপনার নিকটে এদেশের
প্রকৃত তত্ব অবগত হটয়া সে দেশের পুরুষ রমনী নানা ভাবে
এদেশের প্রতি আরুষ্ট হটবেন; সঙ্গে সঙ্গে আপনার চিত্তের
প্রসন্ধতা ও বিদেশীর বায়ু সেবনে শরীরের স্বাষ্ট্যলাভ হইবে;
এই আমাদিগের আনন্দ। কিন্তু এক বংসরকাল, আপনার
স্বেহময় মুথমগুল দেথিতে পাইব না, আপনার মধুর অথচ ওজন্বী
উপদেশ শুনিয়া প্রাণে বিশ্বাস ও বলের আবির্ভাব অমুভব
করিতে পারিব না;—এই আমাদিগের ছংখ।

আঞ্জ, বিদারের দিনে, আপনার আশার্কাদ ভিক্ষা করিতেছি।

আমরা বেন আপনার অমুসরণ করিতে পারি। আপনি, বংসরাস্তরে বথন ফিরিয়া আসিবেন তথন বেন, অধিকতর সমূহত জীবন লাইবা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি। বিধাতা ভাপনার দীর্ঘজীবন বিধান কর্মন, সত্যের বিমল জ্যোতিঃ, এই হুঃখী দেশে অধিকতর প্রকাশিত হউক।

আশীর্কাদাকাজ্জী ছাত্রসমাজের সভ্যগণ

## পরিশিষ্ট।

(8)

### দামোদর গোবর্দ্ধনদাসের লক্ষটাকা দান।

এই স্থানে বথে প্রার্থনা সমাজের সভ্য দামোদর গোবর্দ্ধন দাস
শক্করওয়ালা পিতৃদেবের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্ম যে
পঞ্চাশ হাজার ট'কা দান করেন সেই সহদ্ধে কয়েকথানি পত্র যাহা
শিবনাথের নিকট ছিল, তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে
এত বড় দান ক্ষেহ কথন করেন নাই—ইহা এক মহাদান। এই
টাকার মধ্যে পিতৃদেব পঁচিশ হাজার টাকা সাধনাশ্রমের জন্ম
চাহিয়াছিলেন। মহামনা দামোদর গোবর্দ্ধন দাস প্রত্যুত্তরে যাহা
লিখিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহাই। শিবনাথ যে যে সর্ত্তে
এই টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ধরিয়া দিয়াছিলেন তাহাও
এখানে দেওয়া হইল।

( No. 1. )

Bazar Gate Street Bombay, 23rd June-1982

Pandit Shivanath Shastry.

Reverend Sir,

With reference to your letter of the 17th inst. I beg to state that you can use the interest of Rs. Twenty five thousand in any way you like for Sadhanashram. As regards the remaining sum I shall send it at my earliest convenience.

I have the honour to be, Sir,

Yours obediently
(Sd) Damodar Gobbordhandas
Sukhadvala.

( No. 2. )

Bazar Gate Street
Bombay, 22nd July-1912.

Pandit Shivanath Shastry, Esqr M. A.

Dear Sir,

1 beg to acknowledge receipt of your letter of the 17th June. 1 enclose herewith a Hundi on the firm of Messrs Abdulla and Jumabhai Laljee of No. 14. Polock Street Calcutta, for Rs. 25,000/- more.

Please recover the amount and invest the same in the Government Paper or in the Port Trust Bonds or other authorised securities. I shall send you later on instruction for the use of interest of the same bonds.

Please send the account of Rs. 25,000/- sent last.

Yours sincerely
(Sd) Damodar Gobbordhandas
Sukhadvala.

(3)

Port Bazar Gate Street, Bombay, August 25th, 1912

Dear Panditji Shivanath Shastry

Calcutta

Sir.

In reply to your letter of the 22nd inst. requiring from me the instruction as regards the use of interest of Rs 50,000 you will allow me to infrom you to use the interest of Rs 25,000 only at present, tor, I think I shall send some additional sum after sometime. Please write to me when you receive the interest of Rs 25,000 in future and oblige,

Yours sincerely
(Sd) Damodor Gobbordhondas
(4)

Bazar Gate Street, Bombay, 27th August 1912.

Dear Panditji Shivanath Shastry Calcutta.

Sir,

With reference to your second letter of 23rd inst. I have the pleasure to inform you that you may use

the balance left at your discretion after you have spent something for renewing some of the Goternment Papers at your discretion and oblige.

Yours very truly (Sd) Damodar Gobbordhondas.

(5)

Bazar Gate Street, Bombay, 25th September, 1912.

Dear Pandit Shivanath Shastri,

I am duly in receipt of your letter of the 19th September and note about the renewal of papers and the interest accound.

As suggested you can deposit the Papers and the money in the hands of the Executive Committee of the Sadharan Brahmo Somaj for safe custody.

Yours sincerely (Sd) Damodar Gobbordhondas

দানোদর গোবর্জনদান মহাশয়ের যে পাঁচথানি পত্র উদ্ত হইল তাহা হইতে সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, শিবনাথ তাঁহার মনোমত কোন সাধু কার্যো এই টাকাগুলি ব্যবহার করিতে পারিবেন, দাতার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। আর শেষ পত্রথানি হইতে স্পাইই ব্ঝিতেছি, শিবনাথের বিশেষ অক্সরোধে দামোদর গোবর্জন দাস মহাশয় সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের কার্যা নির্বাহক সভার হস্তে এই টাকা রক্ষার ভার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নিজের দায়িছে সমুদায় অর্থ রাথিলে এবং বায় করিলে দাতার কিছুমাত্র আগতি হইত না। শিবনাথ বৃদ্ধ বয়সে এতবড় শুরুতর দায়িত নিজের স্বন্ধে কিছুতেই রাথিও চাহিলেম
না। তিনি যে যে সর্তে এই টাকাগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
কার্য্য নির্কাহক সভার হত্তে ধরিয়া দিয়াছিলেন তাহা নিয়লিথিত
পত্র হইতে জানিতে পারা যাইবে। দামোদর গোবদ্ধন দাস মহাশয়
নিবনাথের নামেহ টাকার হুতি দিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে তাহা দিয়া তবে প্রাণে শান্তি পাইয়াছিলেন। দামোদর গোবদ্ধন দাস মহাশয় আরও পঞ্চাশ হাজার
টাক। পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হত্তে দিয়াছেন।

Sadhanashram. 1st October, 1912.

To

The Secretary,

Sadharan Brahmo Somaj.

Sir,

I have the honour to inform you that Mr Dimodardas Gobhordhondas Sukhadwalla of Bombay, has placed in my hands Rs 50,000 (Rupees fifty thousand only) to be used for some public purpose, to be indicated by him afterwards when he sands further instalments with instructions.

With this money I have purchased under his instruction Government Securities valued at Rs 51,300 (Rupees fiftyone thousand and three hundred only) leaving in my hands in the shape of balance and interest Rs 268-12.4. (Rupees two hundred sixty eight, annas twelve and pies four only)

It is the intention of Mr. Damodardas that till final disposal the interest of twenty five thousand

rupees of this sum will be used for the Sadhanashram as you will find in the letters to be submitted with Government Securities. And it is also his intention that the interest of the remainder will accumulate till final disposal.

As a safe custody I asked for his permission to place the whole sum in the hands of the Executive Committee of the Sadharan Brahmo Somaj, to which he has consented.

Accordingly I wish to place the Government papers along with the balance money in the hands of the Executive Committee on the following conditions:—

- (1) Any portion or the whole amount may be withdrawn by me at any time, of course under his instruction and with his consent.
- (2) The interest is to accumulate in the hands of the Committee as a trust property to be delivered whenever demanded.
- (3) The interest of Rs. 25,000 (twenty-five thousand only) to be used for the Sadhanashram as I indicate. As I am thinking of leaving town at an early date, I shall thank you to let me know within this week, whether the Executive Committee are ready and willing to take charge of the trust.

Of coure it is understood that though the Government papers have been purchased in my name I claim no property in them. But no use can be made by the Executive Committee of the papers or of the money

accraing as interest without my knowledge and sanotion.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant
Sivanath Sastri
Superintendent, Sadhanashram.

## পরিশিষ্ট।

( ( )

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পরলোক গমনের পর

# শোকোচ্ছ্যাস।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে একটা গভীর শোকোচছ্বাস দেখা গিয়াছিল। যিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দেহ মনের সম্দার শক্তি নিঃশেষে দান করিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার জন্ম শোক করিবে ইহাত স্বাভাবিক। তাঁহার মৃত্যুর পর চারিদিক হইতে সহামুভ্তিস্চক পত্র আসিয়া পড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের নানান্থানে তাঁহার জন্ম শোকসভা আছত হইল। সর্ব্ব প্রথমে জন্মভূমি মজিলপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম এক বিরাট শোক-সভা আছত হয়। কিছু দিন ধরিয়া কলিকাতার অনেক ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে তাঁহার বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে সেই সময় ভারতবর্ধের নানাস্থানে ধাহা কিছু করা হই দ্বাছিল বা বলা হই রাছিল, তাহা এ স্থানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব দর। সংবাদ পত্রে যত কথা লিথিত হই রাছিল তাহা সংগ্রহ কবিতে গোলে আব একথানি পুস্তক হই রা উঠিবে, তাহাও সম্ভব নহে। আমি কেবল অতি সামান্তভাবে এ স্থানে সে সকলের উল্লেখ করিতে পারি। শিবনাথেব দেহত্যাগের পব বিস্তর লোক ব্যক্তিগতভাবে শোকার্ক্ পবিবারকে পত্র লিথি রাছিলেন।

সর্ব্ধ প্রথমে ভারত সভা তাঁহার মৃহ্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া শোকার্ত্ত পরিবাদকে পত্র লেখেন। তাহার পর সাহিত্য পরিষদ হইতেও সহামুভূতিস্থাচক পত্র আসিয়াছিল। এই প্রকাশ চিঠি পত্রের অধিক উল্লেখ আর করিতে পারিব না।

এই ত গেল ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পত্তের কথা। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজগুলিতে একটা শোকের উচ্চাস হইয়াছিল।

যথা,—ধুবডী, গোঁহাটী, ডিব্রুগড, শিলং, ঢাকা, ময়ননিং, গিরিডি, বরিশাল, কুমিল্লা, কুমারধালি, ফরিদপুর, দিনাজপুর, বর্দ্ধিনা, কুচবিহার, বাঁকিপুর, লাহোর, আগ্রা, নাগপুর, বহে প্রার্থনা সমাজ, বাঙ্গালোর, টিনেভেলি, কোকোনাদা, রাজমহেন্দ্রী, অন্ধুব্রাক্ষসমাজ, ইত্যাদি।

এমন কি, স্থানে স্থানে দান ধ্যান দরিজ্যভাজন প্রভৃতিও হইয়াছিল। তত্ত্-কৌমুণী মেসেঞ্চারের কথা ছাড়িয়া দিই, সঞ্জীবনী, প্রবাদী,Mordern Review, ভারতী ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের এবং অভাভ স্থানের অনেক সংবাদপত্তে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে ভার নারায়ণ চক্র-বরকার, রঘুনাথ সহায়, সভ্যেক্তনাথ ঠাকুর, রবীজনাথ ঠাকুর, সঙীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, মনোমোইন চক্রবর্ত্তী, নীলমণি চক্রবর্ত্তী, অখিনীকুমার দত্ত, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বহুনীকাম্ব গুই, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার, শশিভ্ষণ বস্তু, ক্রম্ভকুমার মিত্র, চুণিলাল বস্তু, স্থার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, যতনাথ সরকার, লাবণ্যপ্রভা সরকার, কামিনী রায়, অমলচন্দ্র হোম প্রভৃতি অনেকে অতি স্থানর স্থানর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি এতই স্থানর যে সেগুলি সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইলে, একখানি স্থপাঠা প্রস্তুক হয়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে তাঁহাব বিষয়ে অনেক গুণগ্রাহী প্রবন্ধ লেখেন। ব্রাক্ষদিগের দ্বারা পরি-চালিত সংবাদ পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছিল, তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিব না—কিন্তু যাঁহারা মত ও বিশ্বাসে তাঁহার সমভাবাপর ছিলেন না তাঁহারা তাঁর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাঁহারই কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কলিকাভারে অধিকাংশ ইংরাজি বাঙ্গলা সংবাদ পত্র যথা,— Bengalee Amrita Bazar Patrika, নায়ক, বাঙ্গালী, হিতবাদী, বস্তুমতী, প্রবাসী, ভারতী, ভারতবর্ষ, সঞ্জীবনী, Modern Review, World and the New Dispensation, লাহোরের Tribune Bombay র Subodh Patrika প্রভৃতি অনেক সংবাদপত্র তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

"वाकानी" निथितनः,---

যে নামে অর্দ্ধ শতাকীর অধিককাল বাঙ্গালার সাহিত্যের এবং ধর্মাকেত্রের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ পূর্ণ হইয়াছিল, সে নাম এবং সেই নামধেয় দেহী আঁজ অনস্তের ক্রোড়ে লুকাইল ় পণ্ডিত শিবনাৰ শাস্ত্রী বাঙ্গালার এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গাণী-সমাজের একটা বড নাম—শ্রদার এবং শ্লাঘার নাম। সাহিত্যে শিবনাথ একটা অতিবভ নাম; তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের একজন সৃষ্টিকর্তা। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের নাম চূড়ার উপর মযুর পাধার প্রদীপ্ত অক্ষরে নিথিত, এ পক্ষে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অগ্রণী। ধর্মজীবনে শিবনাথ নাম মৃত সঞ্জীবন মন্ত্রের মৃত শক্তিধর নাম; পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমান্তের একজন স্রষ্ঠা, পাতা, ধারক, এবং বাহক। মনীধী; মেধাবী মনীধী প্রতিভাশালী শিবনাথ দেশের ও জাতির জ্বন্ত তাঁহার স্বটা প্র ক্রিয়াছিলেন. স্থেচ্চার সাধ করিয়া তিনি দারিদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া দেশ-रमवात्र अमछ इटेबाছिल्म। এथनकात ছেल्बता वृक्षित ना, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের জভ্য ভীবন পুৰ কবিয়া কড়টা ভাগে স্বীকার কবিয়াছিলেন। তিনি কলিকা**ভা** সংস্কৃত কলেজেব গোড়ার অবস্থার এম-এ এবং শাস্ত্রী। তিনি শিক্ষাবিভাগেই যদি থাকিতেন, তাহা হইলে মহামংখাপাধাার মহেশচক্র প্রায়রতের পরে ঐ কলেজের অধাক্ষ হইতে পারিতেন। হাইকোর্টের উকীল হইলে হাইকোর্টের জভীয়তী তাঁহার পক্ষে হুপ্রাপ্য পদ হইত না। এই ত গেল আর্থিক ও অভ্যুদর ঘটিত ক্ষতি। তাহার উপর পণ্ডিত শিবনাথ ৮ বারকানাথ বিস্থাভ্য**ের** ভাগিনেয়, স্থপণ্ডিত এবং স্থচরিত জনকের পুত্র; বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহার পদমর্য্যাদা থব ছিল। তিনি সামাজিক ও সাংসারিক প্রমর্যাদার স্কল লোভ ছাডিয়া পণ্ডিত পিতার উৎকট বির্জি. আত্মীরস্বজনগণের উপেকা, সমাজিক নিন্দা এবং অবনতি সহ ক্ষিয়া প্রাক্ষ হইরাছিলেন। এখন সে হিন্দুসমাজ নাই, সে
সমাজে শাসন নাই, এখনকার লোকে বুঝিতে পারিবে না,
গোড়ায় প্রাক্ষণণ প্রাক্ষমমাজের জন্ত কতকটা ক্ষতি স্বীকার
করিয়াছিল, কি কঠোর সমাজ-নিগ্রহ সহ্ করিয়াছিল। এই
সকল ত্যাগা পুরুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রভাবে প্রাক্ষমমাজের
উদ্ভব ঘটিগাছিল, প্রাক্ষমমাজ এক সময়ে শিক্ষিত সমাজের সেব্য
ও পূজ্য সমাজ হইরাছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ত একটা স্বতম্ব সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ কবি, ভাবুক, রাসক পুরুষ ছিলেন; সংস্কৃত সাহিত্য ভাল করিয়া জানিতেন বলিয়া তাঁহার গল্ডে পল্ডে ভাষার পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ সাহিত্যের হিসাবে একজন বিরাট প্রুষ ছিলেন।

চলিয়া গেল—একে একে ব্রাহ্মসমাজের সকল ক্ষানিকস্তম্ভ খিসিয়া পড়িল। যাহারা ব্রাহ্মসমাজের স্রস্টা, যাহারা ছিল বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ এত বড় হহয়া ছল, যাহাদের মহিমার জ্যোতিতে সমগ্র বাঙ্গালার ধন্মক্ষের সমালোকিত ছিল, একে একে তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মসমাজের সে আকর্ষণ শক্তি, সে বিদ্বজ্জনমোহন প্রভাব আর রহিল না। পণ্ডিত শিবনাথ ইদানীং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবরাত্রির সলিতার মতন ছিলেন; তিনি ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্টতা বন্ধিত হইয়াছিল, তিনি ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেকের একটামোহ ছিল। তিনি চলিয়া গেলেন, এখন রহিল কেবল ঘোষণা। আমরা হিন্দু, চিরদিনই শাস্ত্রীমহাশদের প্রতিত্বন্ধিতা করিয়াছি; পরস্ক তাঁহার মনীয়া,

তেজখিতা, একনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা দেখিয়াও সে সকলের পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় আমাদের মন্তক অবনত হইত। আজ রাক্ষসমাজের যাহা গেল, তাহা আর মিলিবেনা, রাক্ষসমাজ এইবার সভাই পঙ্গু হইয়া পড়িল—বাঙ্গালী জ্ঞাতি অমূল্যনিধি হারাইল।

"হিন্দুস্থান" লিখিলেন:-

### পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গৌরব-চূড়া থসিয়া প্ডিল,—শাস্ত্রী শিবনাথ আব ইঙ্জগতে নাই। পূজার ষষ্ঠার দিন অপবাকে প্রায় আডাই ঘটকার সময় মহাকানের কোলে তিনি চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেল্রনাথ ও ব্রহ্মানল কেশবচল্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও ব্রাক্সমাজের ইতিহাসে স্মবণীয় হইয়া থাকিবে। দেবেল্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর তাঁহাব তুলা প্রভাব বিস্তার করিতে ব্রাহ্মসমাজে আর কেহ পাবিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মসমাজ গাঁহাদিগকে আগ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে স্কার্গ্রে এই তিন জন প্রতিভাশালী পুরুষেরই নাম করিতে হয়।

ভধু রাক্ষসমাজের নহে, বাঙ্গাণা সাহিত্যক্ষেত্রেরও তিনি একটা দিক্পাল-বিশেষ ছিলেন।

তবে কবিতা লিথিয়া তাঁহার যশ হইলেও তাঁহার রচিত উপস্থাসাবলীই তাঁহাকে অধিকতর যশস্বী করিয়াছিল। তারক-নাথের পর বোধ হয় তিনিই সামাজিক উপস্থাস-রচনায় রুতিও শ্রেদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'মেজ-বউ', 'যুগান্তর', ও 'নরনতারা' বাঙ্গালার উপক্রাস সাহিত্যভাগুরে দম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ছাড়া, তিনি 'আজ চরিত' এবং 'রানতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গুইখানি মূল্যবান জীবনী-গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন, তেমনই উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন।

--হিন্দুস্থান।

#### "নায়ক" লিখিলেন:---

আমরা হিন্দু রাহ্মণ, "নায়ক" গোঁড়া রাহ্মণের মুখপত্র।
প্রথম কিশোরকাণ চইতে আজ পর্যান্ত, জীবনের অর্দ্ধেকটা আমরা
যেরূপ প্রতিবেশ প্রভাবের অধীন থাকিয়া মানুষ হইয়াছি, তাহাতে,
আমাদিগকে আগা-গোড়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্মগর্তী
এবং সমাজগত মতের প্রতিবাদ করিতেই হইয়াছে। তথাপি
আমরা সোজা সরল ভাষায় ব্যক্ত করিব যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী শিহাশয়ের পরলোক গমনে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের একটা
দিক্পালের পাত হইল।

পণ্ডিত শিবনাথ সম্বন্ধে কথা কহিতে হইলে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের গ্রত অদ্ধ শতাব্দীর ইতিবৃত্তেব একাংশের আলোচন। করিতে হয়। আমাদের তেমন স্থান নাই;—সাধ হইলেও তাহা মিটাইতে পারিলাম না।

শেষ কথা বলিব—পণ্ডিত শিবনাথের মৃত্যুতে সাধারণ আহ্ম-সমাজ ধাহা হারাইলেন, তাহা আর পাইবেন না; আহ্মসমাজের ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আহ্মসমাজের প্রাণ এবং প্রতিভা হুই নষ্ট হইল। যাহা গেল তাহা আর মিলিবে না, তেমনটি জার গড়িরা উঠিবে না—কেন এমন ঘটতেছে, তাহা প্রয়োজন হইলে পরে বুঝাইরা বলিতে পারি। আজ আমরাও পণ্ডিত শিবনাথের মৃত্যুতে মর্মাহত হইরাছি, কেন না,—নৃতন বাঙ্গালার শেষ প্রদীপ নির্বাপিত হইল।—নায়ক।

The World and the New Dispensation তাঁহার মৃত্যুর পরে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির করেন, তাহার শেষ অংশটুকু এথানে উদ্ধৃত করিলাম।

He had intense faith in the cause he stood for,and this faith sustained him in his struggle, roused all his enthusiasm. He has gone to his rest-the hero in the cause of nation and humanity, a poet of no mean order, an enthusiastic preacher gifted with fiery eloquence, of the principles of simple Theism and social equality, and a man of high ideas, which bave materialised themselves in the institutions for the education of boys and girls, and took him to all length of self-sacrifice, true and faithful in all his private relations. The ship has crossed the bar, and beyond all limitations of earthly life, it sails fullbreasted with new horizons and outlooks-visions realised to open out new visions, new currents of life and with a fuller realisation of the Infinite in sweeter relationship and deeper communion with the spirits which ever called him to nobler heights beyond himself, beyond his past.

-The World and the New Dispensation.

October 16, 1919.

বিদেশীর সংবাদ পত্রে শিবনাথের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইশাছিল। যথা:—

Not only Bengal, but the whole of India, is distinctly the poorer by the recent death, at the ripe age of seventy-two, of Pandit Siva Nath Sastri, Calcutta. As a great social reformer, a missionary of the Sadharan Brahmo Somaj (of which he was also one of the founders), an educationist, an effective public speaker, and a writer and scholar of no mean repute, the Pundit had a large share in moulding the character of his people and in shaping their destinies. He took a keen and active interest in the battle for political reform and progress. Yet great as were the services rendered by this distinguished Bengalee, greater was the man himself.

Siva Nath Sastri was in early youth drawn to the Brahmo Somaj, into which he was initiated by Keshub Chunder Sen; and he abandoned a career in the educational service in which he gave every promise of rising to very highest rung of the ladder to serve his God and his country in those fields of work for which Nature had pre-eminently marked him out, but which offered few opportunities of earning renown and none whatever of earning money and to the end of his days he remained true to the inspiration of his youth and the guidance of his conscience. Such a man is at all times and in all countries a rare asset of national life, so that India mourns his death as that of a worthy son whose whole life was one long record of highly valuable and utterly disinterested public service.—

The death of Pandit Sivanath Sastri, which took place at Calcutta on September 30, will be mourifed by a wide circle of religious liberals in India and in this country. Preacher, poet, thinker, religious and social reformer. Sivanath Sastri was a man of real distinction. His wide culture, his saintly character. combined with great simplicity and strength of purpose, marked him out for leadership. In his youth he was attracted by Keshub Chandra Sen: and, cutting himself adrift from family and friends, he joined the Brahmo Samaj in 1869, on the same day as the late Mr A. M. Bose. Nine years later. he and his friend parted company with Keshub and founded the Sadharan Brahmo Samaj-the most enlightened and progressive Theistic movement in India. Pandit Sastri became the chief missionary minister, an office which he held until his death.

The Indian Messenger of October 12, devotes a special number to his memory. Eloquent testimory is borne to his intellectual gifts, to his fine sincerity of purpose, his unselfishness, benevolence, and unswerving loyalty. Pandit Sastri, in his life and writings, showed in a very impressive way the union of divine worship with work for humanity. To him the worship of God in spirit and in truth formed an essential element in the upbuilding of the religious life, and was an unfailing source of inspiration in the faithful performance of daily duty. Sivanath Sastri visited England in 1833; and he was for many years an honoured and respected correspondent of the British and Foreign Unitarian Association.—Inquirer.

আর কত উ্দৃত করিব; ব্রাহ্মসমাজের শোকে চ্ছাস কেবল আফাললে হাহাকারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, তাহা এক বিরাট কলেবর ধারণ করিবার আয়োজন করিয়াছে। শিবনাথের জন্ম একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বায় করিয়া এক বিরাট স্মৃতি-ভবন প্রতিষ্ঠার স্ত্রপাত হইয়াছে। নিয়লিথিত আবেদন থানিতে এই অনুষ্ঠানের স্ত্রপাত হইয়াছিল।

### শিবনাথ স্মৃতিভাগ্রার।

পণ্ডিত শিবনাথ শাসা মহাশয় তাহার গভার ধর্মভাব, উদার সংগ্রুভৃতি, সকল প্রকার উম্ভিকর কার্যো প্রবল অন্তরাগ এবং নন্দোপরি ভাঁচার অনন্দাধারণ স্বার্থতালে ও জীবনবালী ব্রাহ্ম-নমাজের সেবার জন্ত সকাত্র পুজিত। উপযুক্ত রূপে তাঁহার শুতিবকা করা আমাদের কন্তবা। এই উদ্দেশ্যে একটি শুতিভবন নিমাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) স্ক্রাধারণের জন্ম একটি পুস্তকালয় ও পাঠানার. (২) উদার ভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্ম একটি বক্ত তাগৃহ, (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনা শ্রমের প্রিচারক ও সাধনাথীদের জন্ম কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ, এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের অভিণিদের ছত্ত কতক গুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারাথীদিগের জন্ম একটি সাধনোন্তান নির্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্যাটিকে শাস্ত্রী মহাশর অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিয়ারগণ ত্বির করিয়াছেন, এই সকল কার্যো এক লক্ষ্প পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমানের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচাষ্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামাত চেপ্তায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্ত আমরা শান্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অন্থরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ শ্বৃতিভাণ্ডারের ধনাধাক অধ্যাপক স্থবোধচক্র মহলানবীশের নামে, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ খ্রীট, কলিকাতা – ঠিকানায় পাঠাইবেন। টাকার চেকগুলতে তুইটি রেথা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রায়পুর), এন্, জি চান্দাবারকর (বোমে), বি, জি ত্রিবেদী (বোমে), আব ভেলটা বরুম্ নাইড় (মাল্রাজ), অবিনাশচক্র মঁতুমদার (পাঞ্জাব), জে, আর দাস (রেঙ্গুন), ক্লচিবাম সানি (পঞ্জাব), এন্, জি, ওয়েলিফার (হাহদ্রাবাদ, দাফিণাতা), নীলমণি ধর (আগ্রা), জ্ঞানচক্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ), বিখনাথ কর (উডিয়া), হরকান্ত বহু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ), পি, কে, বার, নালরতন সরকার, পি, সি, রায়, নব্দীপ-চক্র দাস, শশিভূষণ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্বচক্র বায়, কামিনী রায়, কানাইলাল সেন, জ্ঞীনাথ চন্দ, স্থ্রোগচক্র রায়, হেমচক্র সরকার (বাঙ্গালা), পি, কে, আচার্য্য, ও পি, মহলানবীশ (সম্পাদক্ষম্ব) > ই এপ্রেল, ১৯২০।